# 'শভা ও পদ্ম মার্কা' গেঞ্জী

সকলের এত প্রিয় কেন ১ একবার বাবহারেই রুরিতে পারিবেন

স্থান্ত-লিলি
নটেড মেশ্
কর্তিশ-নিটি
ছপার্যক্তিন
কলের স্টেট কেন্টি কেন্ত



ম্বামনে-প্রীক কোন প্রয়োগ কুলা প্রয়োগ সামারে নীন্টা নেপ্রাপারী কোনক ন

কার্থিকাল ইহার ব্যবহারে সকলেই স্থিত-আপনিও সন্তুষ্ঠ হইবেন। কার্থিকা--তভাতত সর্বায় গেন, ক্লিকাডার স্কোন--বড়বাজার ভব্তত



श्यि ।

প্রদাপনের অপূর্ব দাম্গ্রী

বটক্নফ পাল এও কোন্পানী লিঃ কলিকাত



ধিকত মৃশ্পন—৬ কোটী টাকা।
হীত মৃশ্ধন—০ কোটী টাকাব উপর।
বিধায়ী মৃশ্ধন—৭১ লক্ষ টাকার উপর।
বাট তহবিল—প্রায় ০ কোটী টাকা।
বাট দাবী-শোহ —৮০কোটী টাকার উপর।

## ট **ইণ্ডি**য়া এসিওরেন্স কোং, লিঃ

৯, ক্লাইভ দ্বীট, কলিকাতা

**স্থাহপূর্বক আপুনাদের "**চিলডেন্দ্ ডেফার্ড । পলিসি" সম্বন্ধে বিস্তৃত বি্বরণ বিনাম্লো ।বেন ।

| al | ere enga militarishin damer ere iç pişmi, <u>ayanındırının da</u> | rquelps: Hilliphose 1+ . |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                                                                   |                          |
|    | PR. 4                                                             |                          |

চিলড়েন্স্ ডেফার্ড এসিওরেন্স পলিসির সাঁহারে বত্ত্বর সন্তব কম ধরচে আপনি আপনার ছেরে ভবিষ্যতের সংস্থান করতে পারেন। শিশুর ২ বছ বয়সে একটি ৭৫ বছরের মেয়াদী পলিসি নিলে প্রামানে আপনার থরচ পড়বে হাজার টাকায় মার ১ আনা। বীমা করবার সময় শিশুর বয়স ৭ বছরে কম থাকলে স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রয়োজন নেই। বিইণ্ডিয়ার বিপুল সম্পত্তি বীমাকারীদের স্বার্থ সম্প্রক্ষাকরেন

# **मि निउँ रे**डिग्रा

এসিওরেন্স কোং,লি:

৯ ক্লাইড ফ্রীট,কলিকাতা



## রবীন্দ্রনাথের "চতুরঙ্গ" ও তাহার সমালোচনা

( 5 )

রবীন্দ্র-সাহিত্য-রসিকমাত্রেই নিশ্চয় লক্ষা করিয়াছেন তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে "চতুরঙ্গের" রূপ একটু স্বতন্ত্র। উপন্যাসগুলির শ্রেণীবিভাগ করিলে "চতুরঙ্গ"কে কোন বিশেষ শ্রেণীতে ফেলা যতথানি শক্ত হইবে অন্য কোন উপন্যাসকে ফেলা ততথানি শক্ত ইইবে না। হয়ত ইহার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সাহিত্য-সমালোচকদের ভিতর মতভেদের একটা কারণ ইহার স্বাহন্ত্রা। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার স্থালিখিত "রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা"য় বলিয়াছেন, 'চতুরঙ্গ" লইয়া বাঙ্গালী সাহিত্যিক মহলে একেবারে উল্টারকমের মতামত্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসেব মধ্যে "চতুরঙ্গ" শ্রেষ্ঠগ্রন্থ। আবার কাহারও কাহারও মতে রবীন্দ্রনাথের শেষযুগের উপন্যাসসমূহের মধ্যে "চতুরঙ্গ" সর্ব্বাপেন্দা কাঁচা ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রণত্ত (fragmentary)। শেষের মতটি শ্রীকুমার বাবুর।'

শ্রুদের ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় "চত্রক্ন" উপন্যাসটাকে শুধু "কাঁচাণ ও আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত" বলিরাই নিরস্ত হন নাই, তাঁহার মতে 'ইহার ( অর্থাৎ চত্রক্নের") অন্তর্নিহিত সমস্যাটী ভাব-গভীরতার পুরিবর্ত্তে লম্বুও ক্রুতসঞ্চারী চট্লতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। সাধারণ ঔপন্যাসিক থেরপ গভীর দাঁয়িস্ববাধ ও সর্ব্বহোমুখী সতর্কতার সহিত ভাহার স্ষ্ট

চরিত্রদের পরম্পর সম্পর্ক ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন লিপিবদ্ধ করেন এখানে তদহরেপ কিছু নাই। শচীশ-দামিনীর সম্পর্কের অতর্কিত পরিবর্ত্তন উচ্চৃত্যল গিরিনিঝরের অকারণ বক্রগতি বা খেয়ালী শিশুর লীলাচাপল্যের মতই ঠেকে শালীশ ও দামিনীর জ্রুতপরিবর্ত্তনের মধ্যে তিনি 'যেন অনেকটা নিয়মহীন উদাম থেয়ালোরই অনুবর্তন দেখিয়াছেন। 'যেন একটা পাগলা হাওয়া যদুষ্ঠাক্রমে চরিত্রগুলিকে ইতস্ততঃ বিক্লিপ্ত ও তাহাদের পরস্পর সম্পর্কটীকে অস্থির পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণাবর্ত্তে সর্ব্রদা বিবৃত্তিত করিতেছে। উদ্দেশ্য-গভীরতার অভাব সক্কিই পরিকুট।' নীহারবাবু তাঁহার প্রতে শ্রীকুমার বাবুব এই মত সর্বাত্র সম্পূর্ণ ভাবে খণ্ডন না করিলেও "চতুরঙ্গকে" 'ফুন্দর ও সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি' বলিয়াছেন এবং ভাঁহার নিজস্ব স্কুল্লিত ভাষায় ইহার সৌন্দর্য্য এবং সার্থকতার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য্য এবং সার্থকতা **সত্তেও "চতুরঙ্গ" তাঁহার মতে 'মহৎ সাহিত্য স্**ষ্টি নয়; ইহাতে বস্তুভূমির গভীরতা আছে কিন্তু প্রসার নাই; মানব-সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরজ-লীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই, ইহার জীবন-দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপকাসে নাই।' যদিও "চুতুরক্ষের" বিশদ আলোচনা করিয়া তাহার যে রস ও সৌন্দর্য্য নীহারবাবু দেখাইয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি তাঁহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত তথাপি "চতুরঙ্গ" 'মহৎ সাহিত্যসৃষ্টি নয়' তাঁহার এই মস্ভব্য স্বীকার করিতে পারিলাম না, তাঁহার এই মন্ভব্য এবং শ্রীকুমার বাবুর মতের প্রতি লক্ষ্য রাথিয়া "চতুরঙ্গ" উপত্যাসের আলোচনা করিবার জন্মই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ি শ্রীকুমার বাবু "চতুরঙ্গ"কে 'আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত (fragmentary) বলিয়াছেন। এক হিসাবে সাহিত্যই আংশিক, জীবনের অংশ লইয়াই তাহার কারবার, গোটা, সম্পূর্ণ জীবনের হুবহু চিত্র সাহিত্যে সম্ভবও নয় প্রয়োজনও নয়, কেন না সাহিত্য আর যাহাই হউক না কেন, ফটোগ্রাফী নয়। বিচ্ছিন্ন অংশকে গাঁথিয়া তাহাকে একটা সমর্থের রূপ দেওয়াই সাহিত্যিকের কাজ,

এই অংশগুলি বাছিয়া লওয়াতেই সাহিত্যিকের কৃতিব, কোনগুলি রাখিতে হইবে এবং কোন অংশ বর্জন করিতে হইরে তাহা প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ নির্ভর করে লেখকের বিষয় বস্তুর (theme) উপর এবং ভারপর ভাঁহার কচি ও রসবোধের উপর। তথমই "চতুরঙ্গাকে আংশিকত দোষতুষ্ট বলিব <sup>‡</sup>যখন দেখিব যে-অংশ "চতুরক্ষে"র বিষয়-বস্তুকে সার্থকভাবে স্থন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিবার পথে পরম প্রোজনীয় রবীন্দ্রনাথ ভাহা বর্জন করিয়াছনে। সতএব ইহা 'আংশিকত্বের লক্ষণাক্রান্ত' কিনা ভাহা বিচার করিতে ২ইলে ইহার বিষয় বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে বোধহয় মতভেদের অবকাশ নাই যে যে-বিশেষ সভাটী "চভ্রজে"র বিষয় বস্তু ভাহা মানবজীবনের বাহিত্রে দিক নই, অন্তরের দিক। যুগে যুগে মান্নুষের আত্মা তাহার সার্থকতা খুঁজিয়াছে, সেই 'আআফুসন্ধানের' আকাজ্জা সকলের জীবনে একান্ত হইয়া, একাগ্র হইয়া দেখা দেয় না। মানবাথার গোড়ার প্রশ্নের উত্তর তাই সকলের এক হয় না: কিন্তু এই পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এমন জীবনও আদে যাহাদের কোন দেশের বা কালের সীমানায় বাঁধিয়া রাখা যায় না, যাহাদের আত্মানুসন্ধানের আকাজ্ঞা আর সকল আকাজ্ফাকে ছাড়াইয়া এবং ছাপাইয়া যায়। এই বিচিত্র পূথিবীর পটভূমিকায় আয়ামুস্কানের এই বিরীট অপার্থিব আকুলতাই "চতুরফের" বিষয়-বস্থা।

উন্বিংশ শতাকীর শেষভাগে বাদালী সমাজের এক অংশের উপর রবীজ্ঞনাথ এই আলোকপাত করিলেন। সেই অংশের বিস্তার উপন্তাসের পৃষ্ঠাসমষ্টি দিয়া মাপিলে একটু ভুল করার সম্ভাবনা। তাই "চতুরক্লের" "বস্তুভুমির প্রসার নাই" নীহার বাবুর এই কথায় সায় দিতে মামি কৃষ্ঠিত।

একটা সমগ্র দেশের বিচিত্র এবং বিভিন্ন, অগণিত নরনারী ইহাতে ভিড় করিয়া দাঁড়ায় নাই সত্য কিন্তু বিষয় বস্তুর দিক দিয়া বিচার করিলে এবং এই উপফাসে সমস্ত আলোচনা সংক্ষেপধর্মী, বিক্ষেপধর্মী নয় একথা স্মরণ রাখিলে এখানে বিচিত্র নাফুযের প্রাচুর্যাই চোখে পড়িবে, অভাব অনুভূত হইবে না। শুর্পু পৃষ্ঠার তুলনায় নহ, চরিত্র সম্পদে ও সংখ্যায় এবং সামাজিক বিষয়বস্তু এবং সংঘাতের ইঙ্গিতের দিক দিয়া বিচার করিলেও ইহার বস্তুভূমির প্রসার "চোখের

বালি"র চেয়ে বেশী এবং বোধহয় "গোরা"র চেয়েও খুব কম হইবে না।
"চতুরঙ্গে"র "জ্যাঠামশায়" অংশে শচীশ এবং প্রীবিলাসকে বাদ দিলেও
জ্যাঠামশায়, হরিমোহন, পুরন্দর, পুরন্দরের স্ত্রী, ননীবালা এবং এমন কি
চামাইগুলা পর্যান্ত রহিয়াছে। ইহারা আপনাপন ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্রে জীবন্ত,
সঙ্গে সঙ্গে ইহারা ইহাদের কালের এবং সমাজের বিভিন্ন type-এর প্রতিনিধি।
বঙ্গাদেশের সামাজিক ইতিহাসে ইহাদের প্রত্যেকেরই স্থান আছে।

বস্তুত: উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মধ্যবিত্ত সমাজের যে চিত্র ইহাজে রহিয়াছে তাহাতে আর্টিষ্টের সমগ্রতা এবং সৌষাম্য-বোধ ক্ষুল্ল হয় নাই তাহা সম্পূর্ণভাবে পরিক্ষৃট হইয়াই আছে। মানবাত্মার আত্মান্তসন্ধানের ব্যাকুলতা ইহার মূলকথা হইলেও এবং এই মূলকথাটি উপস্থাসের কেন্দ্রন্থলে থাকিলেও ইহাতে আগাগোড়া সমাজের একাংশের জীবনের সমগ্র প্রতিচ্ছবি মিলে। ননীবালা-পুরন্দরের কাহিনীতে কি সমাজের ছবি পাই না ? জগমোহন, হরিমোহন, পুরন্দর, শচীশের পরস্পারের কার্য্যে এবং প্রকৃতিতে তাদের দেশের সমাজ এবং শিক্ষা কি কোন ছাপ রাখিয়া যায় নাই ? উইলকিন্সের অধ্যাপকতা এধং তাহার শ্লেষ কি বাংলাদেশের উনবিংশ-শতাব্দীর ইতিহাসে অবাস্তব ? নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যায় কি বাংলা দেশের সমাজ-জীবনের একটা প্রচ্ছন্ন অসুস্থতার সন্ধান মিলে না ? জগমোহনের নাস্তিকতা এবং লীলানন্দ স্বামীর কীর্ত্তন-রস-বিলাস, ইহাদের স্থান কি বাংলাদেশে, এই সমাজে ছিল না ? একটা বিশেষ কালের এবং সমাজের যে জীবন 'চত্ত্রক্রে" পাই তাহা শুধু বিচিত্র নয় তাহাতে প্রাচুর্য্যের এবং সমগ্রতার ছাপ রহিয়াছে।

বর্ষীন্দ্রনাথ "চত্রক্ষে" অনেক উর্দ্ধলোকে বিচরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু
মাটার পৃথিবীকে ভুলিয়া যান নাই, আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চন্তরে উঠিয়াছেন
বিলয়া সামাজিক জীবনের নিমুভূমি তাঁহার দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যায় নাই;
বিস্তৃত আলোচনা না থাকা সত্ত্বেও "চত্রক্ষের" বস্তুভূমি একটা সমাজ এবং
একপুরুষেরও, বেশী লইয়া বিস্তৃত একথা শারণ রাখিতে হইবে। "মানব
সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরক্ষলীলার সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই"—
এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য নয়। তাই যদি হইবে তবে জ্যাঠামশায়ের জীবনে

'প্রচুরতম মানুষের প্রভৃততম সুখসাধনের" কি অর্থ হয়, চামার**গু**লির কি অর্থ থাকে, ননীবালা "নষ্ট" হয় কেমন করিয়া, শচীশের ননীবালাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাবে হরিমোহন জোধে 'পাগল' হন কেন 
 কাপুরুষ পুরন্দর আত্মহত্যার ভয় দেখায় কেন এবং পুরন্দরের স্ত্রী তাহার জবাবে 'তাহা হঠলে তো আমার হাড় জুড়ায়' এই দাম্পত্য সত্য তারস্বরে ঘোষণা করে কেন ণু ইংরাজের আইন আদালত, জেলা কোর্টের মুনসেফ, জগমোহনের আদালতে কবুল এই সমস্তই বা গল্পে স্থান পায় কেমন করিয়া ৭ ননীবালার অত্মহত্যায় বা শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের জীবন-নাটো আকর্ষণ-বিকর্ষণ-ঔদাসীত্য-ঈর্ষায়ও কি 'মানব সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরঙ্গলীলার' সন্ধান পাওয়া যায় না ? আঁসল কথা তরঙ্গলীলা যে বিচিত্র এবং বহুমুখীন তাহার আভাষ আছে কিন্তু তাহার বিস্তৃত আলোচনা নাই, কাজেই "চতুরক্ষের" বস্তুভূমির প্রসার নাই একথা সত্য নহে, বস্তুতঃ "চতুরঙ্গে" যে সাংসারিক জীবনের বিস্তৃত সামাজিক বা রাজনৈতিক আলোচনা নাই তাহা নীহারবাবু এবং অন্যান্ত সমালোচকগণও লক্ষ্য করিয়াছেন এবং এই পুস্তক যে সঙ্কেতময় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এতখানি সংহতির ও সংবরণক্ষমতার প্রিচয় রবীক্সনাথ বোধহয় আব কোনও পুস্তকে দেন নাই। তুলিকার স্বল্প করেকটী আঁচড়ে এতগুলি প্রাণীর জীবস্ত ছবি•তিনি এই উপকা্সে আঁকিয়াছেন। হয়ত আঁচড অনেকগুলি পড়িলে "শেষের কবিতা"র মত চতুরঙ্গ" সম্বন্ধেও বঙ্গদেশের সাহিত্যিক মহলে কোন মতদ্বৈধ থাকিত না। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে "চতুরক্লের" স্বাতন্ত্র্য এবং উৎকর্ষ বুঝিতে হইলে এই সংহত রূপের মূল্য জানিতে হইবে। বুঝিতে হইবে চরিত্র-গুলি ফুটাইয়া তুলিতে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই বহুবাক্যব্যয় করেনুন্ধই, বহু বিচিত্র ঘটনার সমাবেশ এবং ঘাতপ্রতিঘাতের চিত্র দেখান নাই, এবং বিস্তৃতভাবে মনস্তম্বন্ধেষণও বর্জন করিয়াছেন। ইহাতে একদিকে ফেনন স্বল্পকথায় অনেক কিছু প্রকাশ করিয়াছেন ও এই হিসাবে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, অতাদিকে তাঁহার "গভীর দায়িত্ব বোধ" ও "সর্বতোমুখী সতর্কতা" তাঁহাকে মূল বিষয়-বস্তুর দিকে সজ্ঞা রাখিবার অবকাশ দিয়াছে। তাই উপস্থাসের যে জায়গাটা কেন্দ্রস্থল সেখানে বহু জন-প্রীণীর ভিড় নাই। তাই "জ্যাঠামশায়" অংশে যে পরিমাণ নরনারী আসিয়া

ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে "শচীশ", "দামিনী", "শ্রীবিলাস" অংশে তাহার অর্দ্ধেকও নাই, তাই "জ্যাঠামশায়" অংশে যে শক্তি একটা সমাজ এবং পরিবেশ স্পৃষ্টি করিতে নিয়োজিত হইল তাহা অন্ত তিন অংশে শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের পরস্পরের জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া মানব জীবনের একটা পরম সত্য আবিষ্কারের সাধনায় প্রয়োগ করা হইয়াছে। "জ্যাঠামশায়" অংশ বিচার করিতে হইলে প্রথমেই মনে করিতে হইবে যে এই অংশ সমগ্র উপস্থাসের পটভূমিকা। এইখানে উপস্থাসের নায়কের আরম্ভ, তাহার প্রকৃতি এবং তাহার সমাজ্ঞিক পরিবেশের চিত্র এইখানে নাই।

তথন উনবিংশ শতাকীর শেষভাগ, বাংলাদেশের যাঁরা জ্ঞানী, যাঁরা বিদ্বান, যাঁরা মনীষী তাঁরা নৃতন শিক্ষার প্রেরণায় কর্মযোগে উদ্বুদ্ধ, positivist-দের বিরাট ঐকান্তিকতা তাঁদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত। যাহা কিছু স্পষ্ট, বৃদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই তাঁহার৷ স্বীকার করিয়া নিয়াছেন, অস্পৃষ্ট ধে ায়ার পিছনে ছুটিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিতে তাঁহারা বিশ্বাসী নহেন। "প্রচুরতম মানুষের প্রভৃততম সুখসাধনই" তাঁহাদের ব্রত। Positivism-এর এই স্পষ্ট, জাগ্রত বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত জগমোহন এই সমাজের পুরস্থিত ব্যক্তি। উাহার বীর্য্য এবং নিষ্ঠা এই সমাজের আকাশে জ্যোতিক্ষের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই সমাজে শুধু বলিষ্ঠ জগমোহনের বাস বলিলে ভুল হইবে, তাঁহার 'উল্টা প্রকৃতির' ভাই নির্বিরোধ, প্রবলের ভক্ত, স্নেহকাতর, ভীরুম্বভাব হরিমোহনও তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া 'দিব্য বাঁচিয়া' আছেন: অতিরিক্ত আদরে নষ্ট কোপনস্বভাব, চরিত্রহীন, তুলাল পুরন্দরও এই সমাজে ্বাস ক্রিয়াই বিবাহের চতুঃসীমানার বাহিরে অভিযান চালান এবং ই হারই বিরুদ্ধে তাহার স্ত্রী অধ্যবসায় সহকারে প্রতিবাদ জানাইতে কস্থুর করে না। ু বিধবা ননীবালাও আপনার নারীছাদয়ের তুর্ল ভ ধন এক অপদার্থের চরণে সমর্পণ করিয়া দেউলিয়া হইয়া এই সমাজেই বাঁচিয়াছিল। ভালয় মন্দে, শক্তিতে তুর্বলতায় ভরা এই যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ ইহার কোলেই শচীশের জন্ম এবং এই প্রান্তেই জ্যাঠামশায়ের শিষ্য-সাহচর্য্যে সে মানুষ হইয়াছে। আত্মামুসন্ধানী শচীশকে বুঝিতে হইলে তাহার জীবনে এই জ্যাঠামশায়ের দান এবং প্রভাব স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক। মূল বিষয়বস্তু বুঝিবার জঁয়

যে পুরন্দর ভাহাকে লাথি মারিয়া অর্দ্ধরাত্রে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল সে পুরন্দরের প্রতি এত প্রেমে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতে-ছিলেন না, বিশেষতঃ রবীক্রনাথ স্পষ্করিয়া বলেন নাই যে সে পুরন্দরকে ভালবাসিয়াছে। যেহেতু রবীক্তনাথ এখানে স্পষ্ট নন এবং আমাদের সংশয় উৎপন্ন হইতে পারে এবং হইয়াছে, অতএব তাঁহার এখানে একটু ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে। এ কথার উত্তর আছে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এ বিষয়ে অনেকের সংশয় উপস্থিত হইতে পারে তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের ক্রটী নাও হইতে পারে। প্রথমতঃ, ননীবালার স্বামীর সঙ্গে "চতুরঙ্গ" উপ্রাদের কোন সম্পর্ক নাই, তাহার কথা আমরা জানিনা, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল জন্মিতে পারে এমন কোন ইঙ্গিত রবীশ্রনাথ দেন নাই। ননীবালার মৃত স্বামী উপতাদের পক্ষেও মৃত। দ্বিতীয়তঃ, যদি কাহারও মনে কিছু- সংশয় থাকে তবে শচীশের 'ডায়ারী'র উল্লেখ করিলেই তাহার নিরসন হইবে: "ননীবালার মধ্যে আমি নারীর এক বিশ্বরূপ দেখিয়াছি,—অপবিত্তের কলঙ্ক যে নারী আপনাতে গ্রহণ করিয়াছে, পাপিষ্ঠের জন্ম যে নুগরী জীবন দিয়া ফেলিল ।। " ননীবালা পুরন্দরের সন্থান গর্ভে ধারণ করিয়াছিল এবং পুরন্দর 'অপবিত্র' এবং 'পাপিষ্ঠ এ সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, ননীবালার স্বামী পাপিষ্ঠ কি পুণ্যাত্মা তাহা "চতুরঙ্গ" পাঠকের জানিবার উপায় নাই। যে পুরুষকে একবার হাদয় দান করিয়াছে, তাহার বর্বর অত্যাচারে ভীত হইয়াছে কিন্তু তাহাকে ভূলিতে পারে নাই, ঘৃণা করিতে মক্ষম হইয়াছে, এমন নারীর দৃষ্টান্ত কি বাঙ্গালী সাহিত্যে এবং সমাজে বিরল ? রবীন্দ্রনাথেরই "বিচারক" গল্পেই কি এমন নারীর দৃষ্টান্ত মিলে না ? রবীন্দ্রনাথ নিজেও "চতুরঙ্গে"ই এই ইঙ্গিত করিয়াছেন যে মেয়েরাই এমন পশুর জন্ম আপনার বরণমালা গাঁথে যে-লোক দেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভংস করিতে পারে। ইহা অন্ততঃ মনস্তহ বিরোধী নয় এবং অস্বাভাবিক নয়। জীবনে ইহা অহরহই ঘটিয়া থাকে।

( 0)

"চতুরক্সে"র চারি অংশ সবুজ্পত্রের চারিটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। চারি অংশ একত্র ভাবে পুথির আকারে যখন দেখা দিল তখন কতক অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ছঃথের বিষয় এই পরিত্যক্ত অংশগুলিসহ "চতুরক্ষে"র সম্পূর্ণ কোনও সংস্করণ আজও বাহির হয় নাই। এই পরিত্যাণ সর্বব্রই উপস্থাদের পক্ষে ভাল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। লীলানন্দ স্বামীর চিত্রটা উপক্যাসে অত্যন্ত ছায়াময়, অবশ্য শচীশের প্রয়োজনেই লীলানন্দ স্বামীর সৃষ্টি, এই হিসাবে লীলানন্দ স্বামী অপ্রধান চরিত্র, তথাপি লীলানন্দ স্বামী উপস্থাদের পৃষ্ঠার অনেকগুলি পাতা জুড়িয়া আছেন, পরিত্যক্ত অংশে লীলানন্দ স্বামীর চেহারার যে বর্ণনা আছে তাহা পরিত্যাগ না করিলেই বোধহয় ভাল হইত. অন্তত, তাঁহার চিত্রটা আরও একটু স্পষ্ট হইত। সবুজপত্রে যে আকারে উপক্যাসথানা বাহির হইয়াছিল সেই আকারে চতুরঙ্গের একটা সংক্ষরণ বাহির করার বোধহুয় প্রয়োজন রহিয়াছে। মাসিক কাগজে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত উপক্যাদের একটি বৈশিষ্ট্য "চতুরঙ্গে"র প্রথম ৃত্যশে বিশেষ ভাবে বর্ত্তমান। "জ্যাঠামশায়" অংশ পড়িলে মনে হটবে ইহা স্বয়ং-সম্পূর্ণ; এবং শুধু এইটুকু লিথিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাকে একটি ছোট গল্প বলিয়া চালাইলে ইহা আংশিকহদোষহীন একটি আদর্শ ছোটগল্প হইত এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও "জ্যাঠামশায়" হইতে "শচীশে" যাইতে কোন বেগ পাইতে হয় না

তথাপি "শচীশের" সাহায্য ছাড়াই "জ্যাঠামশায়" দাড়াইতে এবং স্থিতি লাভ করিতে পারে। 'শচীশ" "দামিনী" 'শ্রীবিলাস" এই তিন অংশ আরও অবিচ্ছেত্য ভাবে যুক্ত। উপক্যাসটি সমগ্রভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতে হইবে "জ্যাঠামশায়" অংশ উপক্রমণিকা, "শচীশ" 'দামিনী" অংশ মূল উপক্যাসের কেন্দ্রন্তন, "শ্রীবিলাসে" উপক্যাসের সমাপ্তি। এই হিসাবে "চতুরঙ্গ" নামও যেমন সার্থক তাহার কলাকোশলও সার্থক। "জ্যাঠামশায়" অংশ শেষ হইয়া "শচীশ" আরম্ভ হইল। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর শচীশের অবস্থা হইল, 'হাল ভাঙ্গা নৌকার মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুর পর শচীশের অবস্থা হইল, 'হাল ভাঙ্গা নৌকার মৃত্যু হটল। তাঁহার মৃত্যুর দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু পাইয়াছে এবং তার মধ্য দিয়াই সে আপনার যাহা কিছু দিয়াছে।' তাঁহার মৃত্যু প্রথমটা যেন শচীশেরও পরম মৃত্যু বহন করিয়া আনিল।

্ 'একভাবে যাহা "না" আর একভাবে তাহা যদি "হাঁ" না হয় তবে সেই ছিজ দিয়া সমস্ত জগৎ যে গলিয়া ফুরাইয়া যাইবে'। মনে হইল শচীশের সমস্ত জগংও যেন জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুরূপ ছিদ্র দিয়া গলিয়া গেল। সে অদৃশ্য হুইল এবং তুই বংসর পর সংবাদ আসিল যে লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে 'কীর্ত্তনে মাতিয়া করতাল বাজাইয়া পাড়া অস্থির করিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।' ঞীৰিলাস ইহাতে কুদ্ধে, কু্ৰুক, আহত অনুভব করিল এবং শচীশের সঙ্গে দেখা করিবার উদ্দেশ্যে লীলানন্দ স্বামীর কাছে পৌছিল এবং ক্রমে সেও শচীশের স:জ লীলানন্দ স্বামীর শিশুত্ব গ্রহণ করিয়া নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। এইখানে শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাসের পার্থক্য বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। ডাঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলিয়াছেন, "শচীশের জীবনের কোন এক অংশের বিস্তৃত আলোচনা বা পুজ্ফারুপুজ্ফ বিশ্লেষণ নাই, কারণ শচীশ কোনও একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্র নহে, সে মানবের রসাত্মসন্ধিৎসার প্রতীকু।" বিস্তৃত আলোচনা বা পুজ্জানুপুজ্জ বিশ্লেষণ "চতুরক্তে" বিরল। স্থবোধবাবু এই গ্রন্থের যাহাাদগকে রক্তমাংসের গড়ামানুষ" বলিয়াছেন তাহারা অর্থাৎ ননী-বালা, দামিনী, লীলানন্দস্বামী, জ্রীবিলাস এদের সম্বন্ধেও শচীশের চেয়ে বিস্তৃতি আলোচনা নাই। বিস্তৃত আলোচনা বা বিশ্লেষণ অভাবে ইহারাও যেমন রক্তমাংসে গড়া মানুষ শচীশও তেমনি। শচীশের কাঙ্গে অক্টেরা 'আইডিয়া'

মাত্র হইতে পারে কিন্তু "চত্রক্র" উপস্থাসের শচীশ শুধু 'আইডিয়া' নয়, শুধু 'প্রতীক' নয়। শচীশের একটা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে, তবে সে বৈশিষ্ট্য তাহার নিজস্ব। সে অরূপের দাবী স্বীকার করিয়া নিয়াছে কিন্তু রূপকে অগ্রাহ্য করে নাই, অস্থায়্য দশজন সামাজিক জীবের যে বৈশিষ্ট্য তাহা তাহার চরিত্রেও পাই। তাহাকে শুধু 'প্রতীক' বলিলে তাহার প্রতি এবং উপন্যাস-স্রষ্টার প্রতি অবিচার করা হয় বলিয়া আমার মনে হয়।

স্বোধবাবু যদিও শচীশকে "রসানুসন্ধিংসার প্রতীক" বলিয়াছেন তবু ইহা যে সম্পূর্ণ রূপক নয় তাহা অবশেষে স্বীকার করিয়াছেনঃ "কবির এই চিত্রে রূপ ও অরূপের সংঘর্ষ অপরূপ অভিব্যক্তি পাইয়াছে, ইহা নিছক রূপক নহে, আবার শুধু কাহিনীমাত্র নহে।" আমাদের কাছে কিন্তু "চত্রঙ্গ" মোটেই 'রূপক' মনে হয় নাই। শচীশ শ্রীবিলাসের মত বৃদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, জ্যাঠামশায়ের মত বৃদ্ধি এবং কর্মযোগে বিশ্বাসী নয়, তাই তাহার স্ক্র্ম সন্তা সাধারণ পাঠকের কাছে ততটা স্থুলভাবে স্পষ্ট না হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া রবীন্দ্রনাথ শচীশকে কখনই শুধু একটা প্রতীক্ বলিয়া কল্পনায় করেন নাই। তিনি শচীশকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন শ্রীবিলাসের সঙ্গে তুলনায় বৈপরীত্যে। শচীশ 'না'-এর শূন্য ভ্রাইবার জন্য 'হাঁ' খুঁজিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে লীলানন্দ স্বামীর সাক্ষাৎ পায় এবং যে নিষ্ঠা সহকারে বা সে জ্যাঠামশায়ের শিশ্বতে আপনার সার্থিকতা খুঁজিয়াছিল সেই নিষ্ঠা লীলানন্দ স্বামীর শিশ্বতেও সে অক্নুপ্প রাখিয়াছিল।

নিজেকে একটা সত্যে স্প্রতিষ্টিত করিতে না পারিলে তাহার আত্মার শান্তি মিলিতেছিল না। সে বন্ধুর খোঁজে আসিয়া বন্ধুবাংসল্যের টানে লীলানন্দ স্বামীর শিশ্বত্ব গ্রহণ করে নাই। নিজেকে রাখিয়া ঢাকিয়া ভাগ করিয়া সে এই নৃতন সভ্যে আত্ম-সমর্পণ করিতে চেষ্টা করে নাই। শ্রীবিলাস সাদা চোখে বৃদ্ধিকে জাগ্রত রাখিয়া রসের সাগরে তুব দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইহার মধ্যে আপনাকে হারাইতে চায় নাই। শ্রীবিলাসের সঙ্গে শচীশের এই বৈপরীত্য দ্বারা শচীশের আত্মানুসন্ধানের বিপুল ব্যাকুলতা আমরা বৃন্ধিতে পারি। শ্রীবিলাস চরিত্র সমস্ত উপন্যাস বৃন্ধিবার পক্ষে যেমন প্রয়োজন তেমনি বিশেষ করিয়া শচীশকে বৃন্ধিবার পক্ষেও অত্যাবশ্রক। বৃদ্ধিতে

শচীশ শ্রীবিলাসের চেয়ে ন্যন ছিল না, তথাপি শচীশের যুক্তির অসারতা ব্ঝিতে শ্রীবিলাসের বিলম্ব হয় নাই। সে ব্ঝিয়াছিল "তর্কের কর্ম্ম নয়"। কেন না শচীশ বৃদ্ধিকে জাগ্রত, স্বতন্ত্র রাখিয়া রসের সাগরে ডুব দেয় নাই।

তাহার জীবনে শ্রীবিলাসের মত বুদ্ধিই তখন প্রধান নয়। বলাবাছল্য শ্চীশ তখন ও ভয়াবহ প্রধর্মে চলিয়া ভূলই করিতেছে। হয়ত সত্যের কঠিন পথ ভূলের কণ্টকেই ভরা থাকে বলিয়া। কিন্তু 'পরধর্ম্মো ভয়াবহ' এই সত্য বুঝিবার পুর্বেই দামিনী আসিয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইল। এই দামিনী ননীবালা নয়, অর্থাৎ নৃতন শিক্ষার আলোক তাহার দারে আসিয়াছে, তাহাকে আত্মসম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার স্থযোগ এবং সাহস দিয়াছে, অক্যায়কে অস্বীকার করিয়া তাহাকে আঘাত করিয়া প্রতিশোধ লইতে শিখিয়াছে। ননীবালা এবং দামিনী যে তাহাদের প্রতি অস্থায়কে যথাক্রমে স্বীকার এবং অস্বীকার করিতে প্রস্তুত ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিগত চরিত্রের বিভিন্নতাই যে শুধু প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নয়, সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের তুই পুরুষে নারীত্বের বিভিন্ন আদর্শও ব্যক্ত করা হইয়াছে। দামিনী স্থুল অত্যাচারী প্রণয়ীকে আজও ভুলিতে পারে নাই বলিয়া অস্থ পুরুষকে কিবাহে অনিচ্ছুক হইত কি না সন্দেহ। "ভক্তির দস্থাবৃত্তি" দামিনীকে বিদোহী হইতে শিখাইয়াছে। এই বিজোহী দামিনীকে লইয়া লীলানন্দ স্বামী বিপদে পড়িলেন। তাঁহার আদর্শে, কথায় এবং কার্য্যে অবজ্ঞা দেখানোই যেন বিধবা জীবনে দামিনীর একমাত্র কর্ত্তব্য। এমন সময় শচীশ এবং ঐ বিলাসের সঙ্গে দামিনীর দেখা হইল। তারপরই "অঘটন্" ফটিতে সুরু হইল। এই অঘটনের ইতিহাস তিনটি অংশে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম শচীশের প্রতি দামিনীর আকর্ষণ এবং শচীশের সেই দিকে লক্ষ্যহীলতা। গুহার দৃশ্যে দামিনীর ব্যর্থতায় এই অংশে ছেদ পড়িল। দ্বিতীয় অংশে দামিনীর শচীশকে ভুলিবার চেষ্টা, শচীশের প্রতি উদাসীনভার এবং জীবিলাদের প্রতি আকর্ষণের ভান, শচীশের দামিনীর প্রতি<u>ণ আকর্ষণ এ</u>বং চিত্তচঞ্চলতা। তৃতীর অংশে শচীশের সমুত্রতীরে গমন, কিছুকাল পর গৃহে প্রত্যাগমন, দামিনীর সঙ্গে মিট্মাট, দামিনীর স্বাভাবিক ভাবে চলিতে

প্রতিশ্রুতি দান। কিন্তু ইহাতেও শচীশের আত্মা শান্তি পাইল না। এতদিন দামিনীর মাধুর্য সে দেখিয়াছে, দামিনীকে দেখে নাই, তাহার "প্রণতি টুকু আপনার রস সাধনার মসলার মত ব্যবহার করিয়া ছিল"। এবার দামিনীকে এত বেশী করিয়া দেখিতে লাগিল যে "তাকে কোন মতেই একটা ভাবরসের রূপকমাত্র বলিয়া মনে করিতে পারে না," এমন সময় নবীনের স্ত্রী বিষ খাইয়া মরিল। এই মৃত্যু শচীশ এবং দামিনীর এই গতদিনগুলির সম্পর্কের পরিণতির মূর্ত্তিটি দামিনীর সামনে স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া দিল। দামিনী বৃঝিতে পারিল, যে-পথে সে চলিয়াছে সে পথ কল্যাণ আনিবে না, এই রসের পথে চলিতে বিমুখ হইয়া শচীশের কাছে সে শিয়ুত্ব যাজ্ঞা করিল, বলিল, "তুমিই আমার গুরু হও। আমি আর কাহাকেও মানিব না। তুমি আমাকে এমন কিছু দাও যা এ সমস্তের চেয়ে অনেক উপরের জিনিষ যাহাতে আমি বাঁচিয়া যাইতে পারি। আমার দেবতাকেও তুমি আমার সঙ্গে মজাইয়ো না"।

বোধহয় নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শচীশ দামিনীর সম্পর্কের ভিতরে সমালোচকের সংশয় চুকে নাই। কিন্তু শচীশ যেই দামিনীর আকুল প্রার্থনায় তাহার গুরু হইতে রাজী হইল তখনই সমালোচক প্রশ্ন তুলিয়াছেন। আমার মনে হয় শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের পরস্পতের আকর্ষণ বিকর্ষণে জীবনের এই যে তরঙ্গ লীলানন্দ স্বামীর আশ্রমে উৎক্ষিপ্ত হইল এবং তাহাকে শেষ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়া গেল, সেই তরঙ্গ আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই উপকাসে যে জীবন কাব্য রচনা করিলেন তাহার তুলনা মিলে না। অথচ বিশ্বয়ের বিষয় এই জায়গাটায়ই বিশিষ্ট সমালোচকেরা বাধা পাইয়াছেন। জ্ঞীকুমার, বাবু শচীশ-দামিনীর সম্পর্কের পরিবর্ত্তনের অতর্কিততায় একটা নিয়মহীন উদ্দাম খেয়ালের সন্ধান পাইয়াছেন। শুধু এ কুমার বাবু নন, ুপুর্বেষাক্ত বিশিষ্ট লেখকও শচীশের সঙ্গে দামিনীর বিবাহ দেওয়া চলিল না বলিয়া তুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্তরের প্রথমটা অত্যন্ত বিস্মিত ছইুয়াছিলাম এবং প্রীকুমার বাবু যদিও এই কথা বলেন নাই তবু মনে হইয়াছে শচীশ দামিনীর বিবাহ হইলে হয়ত তিনিও তাহাদের সম্পর্কে অতর্কিত পরি-বর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া নালিশ আনিতেন না। যেখানে নর-নারীর অব্যক্ত আকর্ষণ, উদাসীনতার ভান, ঈর্যার জ্রক্টী সেখানে যদি ব্যাপারটা শের

যেখানে বিরাট শক্তির (greatness of power) প্রকাশ দেখানেই sublimity। হিমালয় পর্বতে বিরাট শক্তির প্রকাশ আছে বলিয়াই তাহা sublime. টুর্গনিভের গল্পের চড়ুই পাখী 🛊 ক্ষুদ্রে হইলেও সম্ভানকে রক্ষা করিতে গিয়া কুকুরের সঙ্গে লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়া যে বিরাট মাতৃশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সে sublime হইয়াছে। "চতুরকে" শচীশের যে বিরাট ব্যাকুলতা, তাহার যে নিদারুণ অন্তঃদ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মামুষের কি বিশালতা, মানবাঝার কি বিপুল গভীর শক্তি, প্রকাশ পাইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিলে "চতুরঙ্গ"কে great বলিতে কাহারও আপুতি হওয়া উচিত নয়। শ্রীবিলাস ভাহার অভিশ্যু সংযত ভাষায় যে ছন্দের চেহারা আমাদের কাছে প্রকাশ কঁরিয়াছে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলে ব্যাপারটা বোঝা হয়ত কঠিন হইবে না। "যাই বল আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। এক দিন তো এ জিনিষ্টাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন, আর যাই হোক, হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুণ। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যথন দেখিলাম তথন ইহাকে লইয়া জাঠামশায়ের চ্যালাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন ভূতের বিশ্বাসে ই<mark>হার আদি</mark> এবং কোন অস্তুতের বিশ্বাসে ইহার অন্ঠ তাহা লইয়া হার্কাট স্পেন্সারের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কি হইবে—স্পষ্ট দেখিতেছি শচীশ **জলিতেছে, ভার জী**বনটা এক দিক হইতে আর এক দিক পর্যান্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল।" (১১৪ পু:) "এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাজে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসম্ভোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্বিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জক্ত ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।" (১১৫ পুঃ) "শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় থাঁকে ছাঁস থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি শান দেওয়া ছুরির মত সৃক্ষু হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত, আর সহিবে না। তবু আমি তাকেঁ

<sup>\*</sup> The sublimity of the sparrow, then, no less than that of the sky or sea, depends on exceeding or overwhelming greatness—a greatness, howevea, not of extension but rather of strength, or power, and in this case, of spiritual power.

ঘাঁটাইতে সাহস করিতান না"। (১১৬—১১৭ পুঃ) "সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া খাওয়ার ঠিক ঠিকানা রহিল না, কখন যে তাহার মনের টেউ আলাের দিকে ওঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মানুষকে ভদ্রলােকের ছেলেটির মত বেশ খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন"। (১২৫ পুঃ) অবশেষে ঝড়ের রাত্রে নদীর ধারে যখন দামিনী শচাশের কাছে কাঁদিয়া কহিল, তুমি ঘরে চল তখন "শচীশ বাভিতে ফিরিয়া আসিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল—যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাও।" (১২৯ পুঃ)

এই কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া যে শচীশের ছবি শ্রীবিলাস আঁকিয়াছে তাহাকে আমি sublime বলি, যে-ভাষা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন 'লঘু চটুলতা' বলিতে যাহা বুঝি তাহার বিপরীত বলিয়া মনে করিঃ এখানে চতুরঙ্গের" ভাষা মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ কাব্যের বাহন হইয়াছে। নীলকুঠির বর্ণনায় শ্রীকুমার বাবু "আশ্চর্য্য রকমের কবিত্বপূর্ণ ব্যপ্তনা শক্তির সন্ধান" পাইয়াছেন। তার চেয়েও মহত্তর, গভীরতর কাব্যের সন্ধান শচীশের অন্তর্দ্বর এবং তাহার বিরাট উপলব্ধির গভীর ভয়ন্ধর সৌন্দর্য্যে পাইয়াছি; তাহা poetry of nature নয়, তাহা poetry of the human soul। নীলকুঠি বর্ণনার কাব্য গৌণ, "চতুরঙ্গের" কথা শচীশের জীবনের বৃহত্তর, মহত্তর এবং গভীরতর কাব্যে।

শ্রীবিনয়েশ্রমোহন চৌধুরী

কিন্তু আমার তো মনে হয় এইরপ লঘুতা দ্বারাই সে ষে অক্স দশটা সাধারণ মালুষের মত নয়, সাধারণের অনেক উপরের তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অন্ততঃ আমার এই মতের সমর্থন শ্রীকুমার বাবুনা করিলেও দামিনী করিয়াছে। উত্তরে সে বলিয়াছে, "তুমি যদি সাধারণ মালুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।" বাস্তবিক দামিনী যে শ্রীবিলাসকে সত্যরূপে শেষ পর্যান্ত চিনিতে পারিল, তাহাকে পাইবার প্রার্থনা জানাইল ইহাতে রসবোদ্ধা পাঠকের কাছে তাহার মূল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। রবীক্রনাথ কাহারও প্রতি অবিচার করেন নাই। একটি পরিপূর্ণ সার্থকতার মধ্যে শচীশ দামিনী শ্রীবিলাসের জীবন সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

#### (8)

'তবু "চতুরঙ্গ"কে আমি মহৎ সাহিত্য স্ষ্ঠি মনে করি না·····' চতুরঙ্গ সহদ্ধে বিস্তৃত হালোচনার পর এই বলিয়া নীহার বাবু শেষ প্যারাগ্রাফ আরম্ভ করিয়াছেন। নীহার বাবু সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করিয়াছি, কেন না তাঁথার সভা প্রকাশিত "রবীজু সাহিত্য ভূমিকা"য় তিনি যে রসম্বাধ এবং রসবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুগভীর। বিশেষতঃ "চতুরক্ষের" সমালোচনায় তিনি যাহা লিথিয়াছেন তাহার শেষ প্যারাগ্রাফ ছাডা প্রায় সমস্ত স্থানেই আমি তার সঙ্গে একমত। এবং শুধু একমত বলিয়া নয়, এজ্মাও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি যে তাঁহার মত তিনি অতিশয় সুন্দর ভাবে, সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বিত হইয়াছি "চতুরক্ষে"র সৌন্দর্য্য এমন নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াও তিনি ইহাকে 'মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি' মনে করিতে পারেন নাই। 'মহৎ' শব্দটী এখানে কি অর্থে নীহার বাবু ব্যবহার করিয়াছেন সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। যদি ইংরেজি noble শব্দ ইহার প্রতিশব্দ হিসাবে ধরা যায় তবে একথা বলা চলে যে "চতুরঙ্গ" আর যাহাই হউক না কেন, ইহার সম্বন্ধে 'মহৎ' শব্দী নিশ্চয়ই প্রয়োগু করা যায়। শচীশের আত্মানুসন্ধানের আকাজ্ঞাকে মহৎ ছাড়া আর কি বলিব ? যদি নীহার বাবুর মতে "চতুরক্স", 'সুন্দর ও

সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি' হইয়া থাকে এবং যদি এই সাহিত্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে ইহাকে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি মনে না করার কি হেতু রহিয়াছে ? কিন্তু হয়ত noble আর্থে 'মহং' শক্টী এখানে নীহার বাবু ব্যবহার করেন নাই। পরের লাইনেই তিনি বলিতেছেন, 'ইহার বস্তু-ভূমির গভীরতা আছে প্রসার নাই, মানব সংসারের বিচিত্র বছমুখীন তরঙ্গ-শীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। ইহার জীবন-দর্শন থণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপস্থাদে লাগে নাই"। 'গভীরতা আছে প্রদার নাই'—ইহা হইতে মনে হয় তিনি মহৎ শব্দটী বৃহৎ বা great অর্থে ব্যবহার কারয়াছেন। যাহা স্থাব-প্রদারী তাহা মহৎ না হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ হইতে বাধ্য, হিমালয় পর্বাতের উচ্চতাকে বা বিস্তারকে noble না বলিলেও হয়ত চলিতে পারে কিন্তু বিরাট বা great বলিতেই হইবে। আমার মনে হয় আয়তন বুঝাইতে গিয়াই এইখানে নীহার বাবু 'মহৎ' শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন। যে কথা নীহার বাবু বলিতে চাহিয়াছেন তাহা হয়ত এই যে চতুরঙ্গের epic greatness মাই। বলা বাছলা ইহাই যদি তাঁহার বক্তবা হইয়া থাকে তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। চতুরক্ষে বাস্তবিকই epic qualityর প্রকাশ নাই, পুর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে ইহা সংক্ষেপধর্মী, বিক্ষেপধর্মী নয়, সঙ্কেতধর্মী বিশ্লেষণধর্মী নয়। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ "চতুরক্নে" epic quality প্রাকাশ করিতে চাহেন নাই, তাঁহার রচিত "গোরা" এবং "যোগাযোগ" উপস্থাসে বরং epic quality'র একটা আভাষ মিলে কিন্তু "চতুরকে" তাহা ামলে না। কিন্তু epic নয় বলিয়া ইহা great বা মহৎ নয় একথা বলিলে তাহা যুক্তিসহ স্বীকার করিতে পারি না। কেন না greatness বা মহৎ সুধু epic গুণসম্বলিত সাহিত্যেই বর্তমান অহা কোন গুণবিশিষ্ট সাহিত্যে নাই একথা সভ্য নয়, স্বীকৃতও নয়। নিজেদের ভাল লাগা মন্দ লাগার চেয়ে ও বিদেশী authority'র মূল্য আমাদের দেশে এখনও বেশী, তাই একটি বিশিষ্ট বিদেশী সমালোচকের সাহায্য গ্রহণ করিভেছি। Prof. A. C. Bradley তাঁহার Oxford Lecture on Poetry প্রন্থে "The Sublime" প্রবন্ধে টুর্গেনিভের একটি গভা কাব্য উল্লেখ করিয়া তাহাকে sublime আগ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তথু বিভূতি বা আয়ভনে greatness বা sublimity বোৰায় না,

কিন্তু আমার তো মনে হয় এইরপে লঘুতা দ্বারাই সে ষে অস্ত দশটা সাধারণ মান্থবের মত নয়, সাধারণের অনেক উপরের ভাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। অন্ততঃ আমার এই মতের সমর্থন শ্রীকুমার বাবুনা করিলেও দামিনী করিয়াছে। উত্তরে সে বলিয়াছে, "তুমি যদি সাধারণ মানুষ হইতে তবে কিছুই ভাবিতাম না।" বাস্তবিক দামিনী যে শ্রীবিলাদকে সত্যরূপে শেষ পর্যান্ত চিনিতে পারিল, তাহাকে পাইবার প্রার্থনা জানাইল ইহাতে রসবোদ্ধা পাঠকের কাছে ভাহার মূল্য বাড়িয়াছে বই কমে নাই। রবীজ্বনাথ কাহারও প্রতি অবিচার করেন নাই। একটি পরিপূর্ণ সার্থকভার মধ্যে শচীশ দামিনী শ্রীবিলাসের জীবন সমাপ্তি লাভ করিয়াছে।

#### (8)

'তবু "চতুরঙ্গ"কে আমি মহং সাহিত্য স্তৃষ্টি মনে করি না ......' চতুরঙ্গ সম্বন্ধে বিস্তৃত হালোচনার পর এই বলিয়া নীহার বাবু শেষ প্যারাগ্রাফ আরম্ভ করিয়াছেন। নীহার বাবু সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে কিছু বলিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ বোগ করিয়াছি, কেন না তাঁথার সত্য প্রকাশিত "রবীল্র সাহিত্য ভূমিকা"য় তিনি যে রসবোধ এবং রসবিশ্লেষণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সুগভীর। বিশেষতঃ "চতুরঙ্গের" সমালোচনায় তিনি যাহা লিথিয়াছেন তাহার শেষ প্যারাগ্রাফ ছাডা প্রায় সমস্ত স্থানেই আমি তার সঙ্গে একমত। এবং শুধু একমত বলিয়া নয়, এজ্ন্সও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করিয়াছি যে তাঁহার মত তিনি অতিশয় স্থন্দর ভাবে, সার্থক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিস্মিত হইয়াছি "চতুরঙ্গে"র সৌন্দর্য্য এমন নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াও তিনি ইহাকে 'মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি' মনে করিতে পারেন নাই। 'মহৎ' শব্দটী এখানে কি অর্থে নীহার বাবু ব্যবহার করিয়াছেন সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। যদি ইংরেজি noble শব্দ ইহার প্রতিশব্দ হিসাবে ধরা যায় তবে একথা বলা চলে যে "চতুরক্ত" আর যাহাই হউক না কেন, ইহার সম্বন্ধে 'মহঔ শব্দী নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা যায়। শচীশের আত্মানুসদ্ধানের তাকাজকাকে মহুং ছাড়া আর কি বলিব ? যদি নীহার বাবুর মতে "চভুরক্র", 'ফুন্দর ও

সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি' হইয়া থাকে এবং যদি এই সাহিত্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায় তবে ইহাকে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি মনে না করার কি হেতু রহিয়াছে ? কিন্তু হয়ত noble অর্থে 'মহং' শব্দটী এখানে নীহার বাবু ব্যবহার করেন নাই। পরের লাইনেই তিনি বলিতেছেন, 'ইহার বস্তু-ভূমির গভীরতা আছে প্রসার নাই, মানব সংসারের বিচিত্র বহুমুখীন তরঙ্গ-লীলার সঙ্গে ইহার যোগ নাই। ইহার জীবন-দর্শন খণ্ডিত, জীবনের সমগ্রতার স্পর্শ এই উপস্থাদে লাগে নাই"। 'গভীরতা আছে প্রদার নাই'—ইহা হইতে মনে হয় তিনি মহৎ শব্দটী বৃহৎ বা great অর্থে ব্যবহার কারয়াছেন। যাহা স্থার-প্রসারী তাহা মহৎ না হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ হইতে বাধ্য, হিমালয় পর্ব্যতের উচ্চতাকে বা বিস্তারকে noble না বলিলেও হয়ত চলিতে পারে কিন্তু বিরাট বা great বলিতেই হইবে। আমার মনে হয় আয়তন বুঝাইতে গিয়াই এইখানে নীহার বাবু 'মহৎ' শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন। যে কথা নীহার বাবু বলিতে চাহিয়াছেন তাহা হয়ত এই যে চতুরঙ্গের epic greatness নাই। বলা ৰাহুল্য ইহাই যদি তাঁহার বক্তব্য হইয়া থাকে তবে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই। চতুরঙ্গে বাস্তবিকই epic qualityর প্রকাশ নাই, পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে ইহা সংক্ষেপধর্মী, বিক্ষেপধর্মী নয়, সঙ্কেতংশ্মী বিশ্লেষণধর্মী নয়। বস্তুতঃ রবীক্রনাথ "চতুরঙ্গে" epic quality প্রকাশ করিতে চাহেন নাই, তাঁহার রচিত "গোরা" এবং "যোগাযোগ" উপস্থাসে বরং epic quality'র একটা আভাষ মিলে কিন্তু "চতুরক্নে" তাহা ামলে না। কিন্তু epic নয় বলিয়া ইহা great বা মহৎ নয় একথা বলিলে তাহা যুক্তিসহ স্বীকার করিতে পারি না। কেন না greatness বা মহৎ স্থপু epic গুণসম্বলিত সাহিত্যেই বর্তমান অহা কোন গুণবিশিষ্ট সাহিত্যে নাই একথা সতা নয় স্বীকৃতও নয়। নিজেদের ভাল লাগা মন্দ লাগার চেয়ে ও বিদেশী authority'র মূল্য আমাদের দেশে এখনও বেশী, তাই একটি বিশিষ্ট বিদেশী সমালোচকের সাহায্য গ্রহণ করিতেছি। Prof. A. C. Bradley তাঁহার Oxford Lecture on Poetry গ্রন্থে "The Sublime" প্রবন্ধে টুর্গেনিভের একটি গভ কাব্য উল্লেখ করিয়া তাহাকে sublime আখ্যা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন শুধু বিস্তৃতি বা আয়তনে greatness বা sublimity বোঝায় না,

যেখানে বিরাট শক্তির (greatness of power) প্রকাশ সেখানেই sublimity। হিমালয় পর্বতে বিরাট শক্তির প্রকাশ আছে বলিয়াই তাহা sublime, টুর্গনিভের গল্পের চড়ুই পাখী # ক্ষুদ্র হইলেও সন্তানকে রক্ষা করিতে গিয়া কুকুরের সঙ্গে লড়াই করিয়া প্রাণ দিয়া যে বিরাট মাতৃশক্তির পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সে sublime হইয়াছে। "চতুরক্ষে" শচীশের যে বিরাট ব্যাকুলতা, তাহার যে নিদারণ অস্তঃশ্বন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে মালুষের কি বিশালতা, মানবাত্মার কি বিপুল গভীর শক্তি, প্রকাশ পাইয়াছে ভাহা উপলব্ধি করিলে "চতুরঙ্গ"কে great বলিতে কাহারও আপত্তি হওয়া উচিত নয়। শ্রীবিলাস তাহার অতিশয় সংযত ভাষায় যে ছফের চেহারা আমাদের কাছে প্রকাশ করিয়াছে তাহার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলে ব্যাপারটা বোঝা হয়ত কঠিন হইবে না। "যাই বল আমি শচীশের এই সাধনার ব্যাকুলতা বুঝিতে পারি না। এক দিন তো এ জিনিষটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছি, এখন, আর যাই হোক, হাসি বন্ধ হইয়া গেছে। আলেয়ার আলো নয়, এ যে আগুণ। শচীশের মধ্যে ইহার দাহটা যখন দেখিলাম তখন ইহাকে লইয়া জ্যাঠামশায়ের চ্যালাগিরি করিতে আর সাহস হইল না। কোন ভূতের বি<mark>খাসে ইহার আদি</mark> এবং কোন অন্ততের বিশ্বাসে ইহার অন্ত তাহা লইয়া হার্কাট স্পেন্সারের সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া কি হইবে—স্পষ্ট দেখিতেভি শচীশ জ্বলিতেছে, তার জীবনটা এক দিক হইতে আর এক দিক পর্যান্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল।" (১১৪ পু:) "এখন স্থির হইয়া বসিয়াছে, মনটাকে আর চাপিয়া রাখিবার জো নাই। আর ভাবসস্তোগে তলাইয়া যাওয়া নয়, এখন উপলব্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হুইবার জন্য ভিতরে ভিতরে এমন লড়াই চলিতেছে যে তার মুখ দেখিলে ভয় হয়।" (১১৫ পুঃ) "শচীশের খাওয়া নাই, শোওয়া নাই, কখন কোথায় খাকে ভুঁস থাকে না। শরীরটা প্রতিদিনই যেন অতি শান দেওয়া ছুরির মত স্কল্ল হইয়া আসিতে লাগিল। দেখিলে মনে হইত, আর সহিবে না। তবুঁ আমি ভাকে

<sup>\*</sup> The sublimity of the sparrow, then, no less than that of the sky or sea, depends on exceeding or overwhelming greatness—a greatness, howevea, not of extension but rather of strength, or power, and in this case, of spiritual power.

ঘাঁটাইতে সাহদ করিতাম না"। (১১৬—১১৭ পু:) "সেই রাত্রির পর আবার শচীশ সাবেক চাল ধরিল, তার নাওয়া খাওয়ার ঠিক ঠিকানা রহিল না, কখন যে তাহার মনের ঢেউ আলাের দিকে ওঠে, কখন যে তাহা অন্ধকারের দিকে নামিয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাই না। এমন মামুষকে ভদ্রলােকের ছেলেটির মত বেশ খাওয়াইয়া দাওয়াইয়া সুস্থ করিয়া রাখিবার ভার যে লইয়াছে ভগবান তার সহায় হোন"। (১২৫ পু:) অবশেষে ঝড়ের রাত্রে নদীর ধারে যখন দামিনী শচাশের কাছে কাঁদিয়া কহিল, তুমি ঘরে চল তখন "শচীশ বাভিতে ফিরিয়া আদিল। ভিতরে ঢুকিয়াই বলিল—যাঁকে আমি খুঁজিতেছি তাঁকে আমার বড় দরকার—আর কিছুতেই আমার দরকার নাই। দামিনী, তুমি আমাকে দয়া কর, তুমি আমাকে ভ্যাগ করিয়া যাও।" (১২৯ পু:)

এই কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া যে শচীশের ছবি শ্রীবিলাস আঁকিয়াছে তাহাকে আমি sublime বলি, যে-ভাষা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছেন 'লঘু চটুলতা' বলিতে যাহা বুঝি তাহার বিপরীত বলিয়া মনে করি: এখানে চতুরক্ষের" ভাষা মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ কাব্যের বাহন হইয়াছে। নীলকুঠির বর্ণনায় প্রীকুমার বাবু "আশ্চর্যা রকমের কবিষপূর্ণ ব্যঞ্জনা শক্তির সন্ধান" পাইয়াছেন। ভার চেয়েও মহন্তর, গভীরতর কাব্যের সন্ধান শচীশের অন্তর্ভু ন্থের এবং ভাহার বিরাট উপলব্ধির গভীর ভয়ন্ধর সৌন্দর্য্যে পাইয়াছি; ভাহা poetry of nature নয়, তাহা poetry of the human soul। নীলকুঠি বর্ণনার কাব্য গৌণ, "চতুরক্ষের" কথা শচীশের জীবনের বৃহত্তর, মহত্তর এবং গভীরতর কাব্যা।

শ্রীবিনয়েক্রমোহন চৌধুরী

## ভারতীয় সমাজ-গদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

( পূর্বামুর্ত্তি )

( 50 )

আরব ও তুরক্ষ আক্রমণের সময়ে দেশের পতিতের দল কেন বিদেশীকে সাহায্য করিল তাহার মনস্তত্ত্বের অমুধাবন প্রয়োজন। আজকালকার স্বদেশ-প্রেমিকতার মাপকাঠিতে আমরা তাহাদের "দেশদ্রোহী," 'বিভীষণের দল,' 'বিশাস্ঘাতক' প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা অভিযুক্ত করিতে পারি বটে, কিন্তু কেন এই অনুষ্ঠান সংঘটিত হইল তাহার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। বিন কাসেসের কাছে জাঠ ও মেডেরা যে মনোবেদনা ( Lane-Poole—History of Mediaeval India; Kanungo—History of the lats স্থাপ্তবা) জ্ঞাপন করিয়াছিল তাহার বহু পরে "নিরঞ্জনের রুমা" নামক কবিতাতে আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি পাই! দেশের একদল লোক শাসকশ্রেণীর দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছিল,—ইহাই ছিল, মূল কথা। বর্ণাশ্রম সমাজপদ্ধতি তাহাদের নিপীড়ন করিতেছিল, কাজেই এই যন্ত্রকে যাহারা প্যুচ্তত্ত করিতে পারে তাহাদের কাছেই পতিত ও নির্য্যাতিতেরা দৌড়াইয়াছিল ! তাহারা বর্ণাশ্রম পদ্ধতিকে নিজেদের অমুকুল বা নিজেদের জিনিষ মনে করে নাই; কাজেই তাহার জক্ত প্রাণত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আজকাল একদল শিক্ষিত লোক বলিতেছেন যে বর্ণাশ্রম সমাজ-পদ্ধতি শ্রেণী-বৈষম্য ও বর্ণ-বৈষম্য প্রভৃতির সমাধান করিয়া দেয়; এইজন্মই ভারতে কখন শ্রেণী-সংঘর্ষ হয় নাই। এই হেতু দেখাইয়া তাঁহারা অফা সমাজ-পদ্ধতি অপেক্ষা বর্ণাশ্রম পদ্ধতির শ্রেষ্ঠাছের বড়ীই করিয়া বেড়ান। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে পুথিবীর অক্যান্ত দেশের ক্যায় ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-সংঘর্ষ নানা আকারে চলিতেছে। যদি এই পদ্ধতি সমস্ত অসামঞ্জাস্তের সমাধান করিয়া দেয়, তাহা হইলে প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাদ কেন হইয়াছিল ? কেনই বা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা জৈন ও বৌদ্ধধর্শ্বের

আশ্রয় নেয়, কেনই বা পরে পতিতেরা বিদেশীয় ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করে ?
কেনই বা খৃষ্টীয় চতুর্দ্ধশ শতাবদী হইতে ভারতের সর্বত্র ধর্ম সংস্কারক
সম্প্রদায়সমূহ উথিত হয় ? েকেনই বা দক্ষিণ ভারতে পতিতদের মধ্যে খৃষ্টানধর্ম বিস্তার লাভ করিতেছে ? বর্ণাশ্রম পদ্ধতি মানুষে মানুষে সামঞ্জস্ত
আনয়ন করিতে একান্ত অসমর্থ বলিয়াই এই সকল সামাজিক সংস্কার ও
অনুষ্ঠান সংঘটিত হইতেছে ৷ ইতিহাসের প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টিপাত না
করিয়া গোঁড়ামি করিয়া নিজের জিনিষের বড়াই করাকে শ্রেণী-স্বার্থ প্রণোদিত
কার্য্য বলা যাইতে পারে ৷

এই প্রকারে কর্ণাট সেনবংশের বাঙ্গলায় একচ্ছত্র রাজত্বের অবসান হয়।
কিন্তু পূর্ববঙ্গে আর এক শতাব্দী তাঁহারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেশব ও
বিশ্বরূপ নামক লক্ষণসেনের পুত্রদ্বয় যে তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন
তাহা তাঁহাদের তাম্রশাসন হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১)।

সেন বংশের শেষ সংবাদ আমরা দক্ষুজ্ঞমাধবে প্রাপ্ত হই। ইনি দিল্লীর বাদশাহকে বাঙ্গলার বিদ্রোহী গভর্গর টোগ্রালকে ধরিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি লইয়া বাদশাহের নিকট লোক পাঠাইবার সময় তিনি বলিয়া পাঠান যে তিনি সম্মান প্রদর্শনার্থ আগমন করিলে বাদশাহ যেন দণ্ডায়মান হন। গরজ বড় বালাই দেখিয়া বাদশাহও প্রকারান্তরে তাহাই করিয়াছিলেন (The Tarikh-i-Mubarakshahi—translated by K. K. Basu, Pp. 39-40)। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে ভোজ রায়, দারুজ, নৌজা প্রভৃতি নাম দিয়াছিলেন : কিন্তু বাঙ্গলার বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা ইহাকেও দরুজ্মাধব বলিয়াই দ্বির করিয়াছেন। ইনি মুসলমানের সহিত যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিয়াও ব্রাহ্মণদের একবার সমীকরণ করেন ও তাহাদের জমি প্রদান করেন।

.সেন বংশের শেষ সময়ে যে বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিশেষ ভাবে প্রবল হইয়াছিল, কৃত্তিবাস পাঠেই তাহা বোঝা যায়—

> "পূর্ব্বেতে আছিল ঞীদমুজ (বেদামুজ) মহারাজা তার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।

১। বাজনার ইতিহাস—৩২০ পৃ: ; Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, N. S. vol. X, P 102 দ্রন্তব্য।

দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার। বঙ্গ ভোগে ভূঞ্জে ডিঁহ সুখের সংসার।"

এই বিষয়ে নগেনবাবু বলিয়াছেন—"যতদিন পূর্ববঙ্গ দেন রাজবংশের শাসনাধীন ছিল, ততদিন পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রাধান্ত অপ্রতিহত ছিল। প্রাচীন হিন্দু প্রথামূসারে অধিকাংশ গ্রামেই ব্রাহ্মণ গ্রামপতি ছিলেন; এক প্রকার তাঁহারাই দেশের সর্বময় কর্তা ছিলেন, দেশের অধিপতি পর্যান্ত তাঁহাদের কথায় উঠিতেন বসিতেন" (ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৬৯ অংশ; ৫৪ পৃঃ)। প্রাচীন প্রথামূসারে এই ব্রাহ্মণ গ্রামপতিরা (গ্রামাণী) নিম্বর্ণের ও অব্রাহ্মণ্য ধর্মের লোকদের উপর যে অত্যাচার করিত না তাহা কে বলিল । হিন্দু ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। চতুর্দিশ শতান্ধীতে পটুণিস পর্যাটক বার্বোসার উক্তি—যে বাঙ্গালীরা প্রতিনিয়ত মুসলমান হইতেছে তাহার কারণই এইস্থলে পাওয়। যাইবে।

#### মুদলমান যুগ

দাদশ শতাকীতে ত্রস্ক-মুসলমানের পশ্চিমবঙ্গে রাজত্ব আরম্ভ হয়।
বর্ত্তমানকালের অনুসন্ধানের ফলে আমরা এই তথ্য পাই যে সমগ্র বাঙ্গলায়
আধিপত্য বিস্তার করিতে তাহাদের তিন শতাকী লাগে। পঞ্চদশ শতাকীতে
সম্রাট হুসেন সাহ উত্তর বঙ্গের কামাটপুর রাজ্য জয় করেন। আবার মধ্যভাগে রাজা গণেশ স্বাধীন নরপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। পুনরায় এই সময়কার
রাজা দন্তজমর্দন দেব ও তাঁহার পুল্র মহেন্দ্রের টাকা (মুজা) বাঙ্গুলার
চারিদিক হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে। তৎপর আমরা বাঙ্গলায় সামস্ত্রভন্তীয়
বারভ্ ঞাদের অভ্যাদয় নিরীক্ষণ করি। ইহারা মোগলাধিপত্যের বিপক্ষে
যুদ্ধ করিয়া নিজেদের স্বাভন্ত্রা বজায় রাখিবার জন্ম চেষ্টা করেন। কিন্তু
মোগল আধিপত্যের কালে কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া বাঙ্গলার সামস্ত্রতান্ত্রিক যুগের অবসান করায়।

ইহা হইল রাজনীতিক সংবাদ। এক্ষণে জন ও গণের সংবাদ অনুসন্ধান করা যাউক। গোড়ের স্থলতানদের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতেরা সনস্বার্থ প্রণাদিত হইয় কর্ম করিতেন। স্থলতান ইলিয়াস সাহের জন্ম হিন্দু ও মুসলমান সনানভাবে রণকেরে প্রাণদান করিয়াছে। একডালার মুদ্ধের সেনাপতি ছিল প্রাক্ষাণ জনিদার সহদেব যিনি রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন (২)। পরে মহারাজ যত্র (৩) যখন তাঁহার সভাসদগণকে বলিয়াছিলেন যে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিবেন এবং সন্ধারদের এতংরূপে তাঁহার সিংহাসন আরোহন করিতে আপত্তি থাকিলে, তিনি সিংহাসন তাঁহার প্রাতাকে ছাড়িয়া দিতে রাজী আছেন, তখন হিন্দু ও মুসলমান সভাসদেরা একবাক্যে বলে যে তিনি যে ধর্মেই বিশ্বাসবান হউন, তাহারা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানিবে (ফেরিস্তা জন্তর্য)। বাদসাহ হুসেনসাহ হিন্দুর বাড়ীতে মামুষ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রধান কর্মচারারা হিন্দু ছিলেন। ইনি চৈত্রভাদেবকে প্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। ইহার পরের বাদসাহ, বীরভদ্র গোস্বামীকে 'তুমি বড় ফকীর' বলিয়া সম্মান করেন (প্রেম বিলাস)। মুসলমান অভিজাতদের প্রচেষ্টায় রামায়ণ প্রভৃতি বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত হয় এবং বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের গোড়া পিতান হয়। হিন্দু ও মুসলমানের ভাবের আদান প্রদানের সম্পূর্ণ সংবাদ এখনও সংগৃহীত হয় নাই।

অক্সপক্ষে, গণ সাধারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, উচ্চশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ্যবাদীয় লোক ও মুসলমানগণ একত্রিত হইয়া গণ সমৃহের নিপীড়ন ও শোষণ করিতেছে। স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বস্থ বলিয়াছেন—"এই সময়ের রাট়ী ও বারেন্দ্রদিণের কুলগ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তৎকালে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও মুসলমান রাজপুরুষগণের প্রচেষ্টায় রাট় ও বরেন্দ্র ভূমি হইতে বৌদ্ধ শ্রমণেরা সম্যক বিতাড়িত বা উৎসাদিত হইয়াছিলেন" (৪)।

মুসলমান শাসনের কাল হইতেই আমরা বৌদ্ধদের আর কোন সংবাদ পাই 'না। তাঁহার। এখন গেলেন কোথায় ? ইউরোপীয় ভাষায় একটা কথা

২। নগেন্দ্রনাথ বর্ম- 'ব্রাহ্মণকাণ্ড'; Tarikh-i-Mubarakshahi দুষ্টব্য।

<sup>91</sup> T. W. Arnold—'Preaching of Islam'—Spread of Islam in Bengal, P 228.

৪। ন্পেক্সনাথ বস্থ—রাজগুকাও, ১ম থও ; ৬৬০ পৃঃ।

আছে—Religion follows the flag. (ধর্ম রাজশক্তির অনুগমন করে)। ইতিপৃর্বে আমরা দেখিয়াছি যে গৌড় ও মগধে ত্রাহ্মণাবাদ পুনরুখান কবিয়াছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মীয় রাজাদের সময়ে অব্রাহ্মণ্য ধর্মসমূহ পদদলিত বা সংখ্যাহীন হইতেছিল। তৎপর মুসলমান শাসনকালে গণস হ নানা-কারণ বশতঃ দলে দলে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিতে থাকে (৫)। কুষ্কেরা খাজনার দায় হইতে রেহাই পাইবে বলিয়া নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্তাল পর্যায় এই প্রভাব বিভয়ান থাকে (৬)। নাথ ধর্মী ও বৌদ্ধদের একদল যেমন ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল, অপর একদল তেমন আহ্মণ্য দমাজের দিকে ঝুঁকিতে লাগি । লামা তারানাথের ইতিহাদেই তাহার ইঙ্গিত আছে। তিনি বলেন যে তুরস্ক আক্রমণের পর গোরক্ষনাথের সম্প্রদায় তীর্থিকদের সহিত মেশামেশি করিতে থাকে। তাহারা এই কারণ দেখায় যে এতদ্বারা তাহারা তুরক্ষের আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিবে। আসল কথা হইল এই যে, রাজশক্তির আশ্রয়ের অভাবে অব্রাহ্মণ্য ধর্মসম্প্রদায়গুলি স্বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় ! বিদেশী মুসল-মানদের সাহায্য করার অপরাধ যেমন বৌদ্ধদের হয়, তদ্ধপ বেশী ক্ষতিগ্রস্থ তাহারাই কিন্তু হয় ৷ প্রাচীন কালের 'ব্রাত্য'প্রধান স্থানগুলি পরে বৌদ্ধ প্রধান হয় এবং এই প্রদেশগুলিই পরে মুসলমানপ্রধান হয়।

বাঙ্গালায় মুসলমান শাসনকালে। সর্বপ্রধান অনুষ্ঠান হইতেছে— হৈডজ্ঞ প্রবর্ত্তিত বৈশ্ববধর্মের অভ্যুত্থান। মুসলমান বিজ্ঞারের পর, চতুর্দ্দশ শতাকা হইতে উভয় ধর্মের ভাবের সম্মিলনে নব-বৈশ্ববধর্মের ও সংস্কারক সম্প্রদায়-শুলির উত্থান হয়। বাঙ্গলায় সেই তরঙ্গের প্রতিশ্বনি আসিয়া গৌরাজ্ঞ প্রবর্তিত ধর্মারপে বিস্তৃতি লাভ করে। এই ধর্মের উদ্দেশ্ফ হিন্দু মুসলমানকে এক প্রেমধর্মে একত্রিত করা ("ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করিতেছে কোলাকুলি, পরতেকে দেব একবার"—দীন কৃষ্ণদাস)। পুনঃ এই ধর্মে বর্ণ-বিভেদ উঠাইয়া দিবার চেটা করে ("জাতি বিচার নেই বৈশ্বব বর্ণনে"— দেবকী নন্দর,

e | T. W. Arnold-Preaching of Islam 7: 222

Price-Settlement Report of Midnapur Feet !

'বৈঞ্চব বন্দনা)। বৈঞ্চব ধর্ম্মে প্রথম যুগে মুসলমান ভক্তদের গ্রহণ করা হয় এবং তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতীয় লোক ঝড়ু ঠাকুর সকলের সম্মান পান।

বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ফলে বাঙ্গলার হিন্দু সমাজ আবার ছইভাগে বিভক্ত হয়; বেশীর ভাগ অভিজাতগণ পুরাতন তান্ত্রিকধর্ম আঁকড়াইয়া রহিলেন। এইজন্ম বেশীর ভাগ বাঙ্গাণ, কায়স্থ, বৈছ্য আজন্ত শাক্ত বা তান্ত্রিক আর অধিকাংশ অন্থ জাতীয় লোকেবা গৌরাঙ্গ প্রবর্ত্তিত ধর্ম গ্রহণ করিলেন। ফলে বাঙ্গলার বেশীর ভাগ লোক আজ মুসলমান, তার পরেই স্থান হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের। অনুসন্ধান করিয়া তুলনামূলক ভাবে দেখিলে ইহা প্রতীত হইবে যে বৈষ্ণবধর্ম সর্ব্ব বিষয়ে ইসলামের প্রতিছন্দী হয়। সামাজিক যে স্থ্রিধার জন্ম লোকে মুসলমান হইতে চায় বৈষ্ণবধর্ম সেই সকল স্থ্রিধাই ইহার ভক্তকে প্রদান করে। বৈষ্ণবধর্ম হিন্দু সমাজে এক বিরাট বিপ্লব আনয়ন করিয়া-ছিল।

এই প্রকারে মুদলমান ধর্ম ও নব-বৈষ্ণব ধর্মের শরীর মধ্যে বৌদ্ধ ও অব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহ বিলীন হয়। যথন বাঙ্গলার সমাজ এই প্রকারে রূপান্তরিত হইতেছে তথন বুনিয়াদি স্বার্থকে (vested interest) বাঁচাইবার জন্ম যে সব ধর্ম কর্ম বা অনুষ্ঠান সংঘটিত হইল তন্মধ্যে ক্লুক ভট্ট ও রঘুনন্দনের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনুসংহিতার টীকা করিবার সময় কুলুক ভট্ট "অনার্য্য" শব্দের অর্থ করিলেন "শুল্র" (৭)। এবং স্থর আরও চড়াইয়া রঘুনন্দন বলিলেন বাঙ্গলায় কেবল ছই বর্ণ আছে—ব্রাহ্মণ ও শুল্র। এই উক্তি দ্বারা এক ক্যায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর বাহিরের সমুদ্য় লোককে ইহারা দ শশ্লে" বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন। ইহার অর্থ—ব্রাহ্মণই একমাত্র আর্য্য, অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার অধিকারী; আর ঐ জাতির বাহিরের সর্কলেই 'অনার্য্য ও শূল্র,' অর্থাৎ তাহারা বৈদিক সভ্যতার অধিকার ও স্থাবিধাভোগের বাহিরে। এতদ্বারা ইহারা ব্রাহ্মণপ্রাধান্ত রক্ষা করিবার জন্ম শেষ পর্যান্ত মন্থকেও হার মানাইলেন (৮)! অথচ তথন বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয়হ

৭। বঙ্গবাসী সংস্করণ—কুলুকভট্টের সটীক 'মনুসংহিতা', ১০ম অধ্যায়; ৬৭, ৭৩ লোক।

৮। 'বল্লাল চরিত', 'সেথ শুভোদয়া' পুশুক্ষয়ে বাঙালায় রাজপুত্র অথবা ক্ষত্রিয়

দাবী করিবার লোকসমূহও যে ছিল তাহা আমরা সাহিত্যপাঠে অবগত হই। পুনঃ গৌড়ের মুসলমান শাসনের যুগে ত্রাহ্মণদের মধ্যে জাতি-মারামারি অসম্ভবরূপে বাড়িয়া যায়। মুসলমানের থানার গন্ধ শুঁকিলে বা ভাহার অঙ্গ স্পর্শ করিলে জাতি যাইত। ( নগেন্দ্রনাথ বস্থ-ব্রাহ্মণকাণ্ড দ্রষ্টব্য )। ভারতের অন্য প্রদেশে এইরূপ ভয়াবহ শুচিবায়ু আবিভূতি হয় নাই। ইহার কারণ কি ৭ ইহা কি কেবল প্রাহ্মণ্যবাদাভিমানী শুচিবায়ু রোগগ্রস্মনের বিকার মাত্র, অথবা পরাজিত ও ভীত হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষণ প্রচেষ্টা মাত্র। ভারতের অহ্যত্র কুত্রাপি জাত মারামারির নজির নাই। এই অহুষ্ঠানের কোন অর্থনীতিক কারণ নিশ্চয়ই লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকাহিত আছে। লেখককে গোঁসামী বংশোদ্ভব এক প্রাচীন ধর্মগুরু বলিয়াছেন যে, এইযুগে অনেক ব্রাহ্মণ মুসলমান রাজাদের নিকট অর্থ পাইয়া লোকের জাতি মারিয়া বেড়াইত ! ইহারই ফলে এই যুগে বাঙ্গলায় আক্ষণদের মধ্যে এত জাতমারামারির প্রাতর্ভাব হয়। লেখক ইহার প্রমাণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তত্ত্তরে বলেন যে এই বিষয়ে কাগজে লিখিত কাগজ পত্রাদি লেখককে দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু লিখিত ঐসকল প্রমাণ সম্পর্কিত কাগজপত্র এখনও লেখকের হস্তগ্ত হয় নাই বলিয়া তাঁহার নাম এঁস্লে উল্লেখ করা হইল না। লেখক ইহৃণ গুনিয়াছেন যে গৌড়ের স্থলতানেরা অনেক বাহ্মণকে বক্ষোত্তর জমি প্রদান করিয়াছেন। এই বিষয়ে আশ্চর্যা হইবার কিছুই নাই। মহম্মদ বিন্-কাদেম হইতে বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণ পর্য্যন্ত একদল আক্ষণ মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। মোগল যুগেও একদল ব্রাহ্মণ মোগল আক্রমণকারীদের সহিত ভিড়িয়া যায় এবং স্বাধীনতা প্রয়াসী হিন্দু সামুস্ত রাজাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছিল। অবশ্য এই সব বিষয়ে সঠিক ঐতি-হাসিক অনুসন্ধান একাস্থ প্রয়োজন।

এই যুগের আরও একটি অমুষ্ঠান জিমুতবাহন কর্তৃক "দায়ভাগ" আইন প্রণয়ন। এতদ্বারা বাঙ্গলার হিন্দু আইনতঃ গোষ্টিগত কৃষ্যুনিসমের (Family Communism) স্তর হইতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির (Individual right in

শ্রেণীর অস্তিত্বের উল্লেখ-আছে। 'প্রেমবিলাস'-এ সপ্তদশ শতাকীতে 'ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়' জাতির উল্লেখ আছে।

property) স্তরে উপনীত হয়। এই আইন দ্বারা হিন্দু বিধবাগণও স্ত্রীধন ও স্বামীর বিষয়ে অধিকার অথবা জীবনব্যাপী গ্রাসাজ্জাদনের অধিকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এতদ্বারা বনিয়াদী স্বার্থের ক্ষতি হয়। এই জ্বস্তুই কি রঘুনন্দন এই স্ব স্বার্থের ধাক্কায় বেদের শ্লোক জাল করিয়া "সতীদাহ" ব্যবস্থা প্রদান করেন ?

সংরক্ষণকারীদল বলেন, রঘুনন্দন বাঙ্গলার হিন্দুকে বাঁচাইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার সমাজতত্ত্বর অনুসন্ধান করিলে ইহার বিপরীতই প্রতীত হইবে। রঘুনন্দন কর্ত্বক বনিয়াদী স্বার্থের জনকতকের স্থ্রিধা হয়ত হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুসাধারণ ও বেশীর ভাগ অংশ অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বীরভক্ত গোস্বামীদের দ্বারাই উপকৃত হইয়াছেন। রঘুনন্দন বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ্যাভিমানী সংরক্ষণ-কারীদের নিকট একটি Idol of the market (বাজারের সম্মানপ্রাপ্ত দেবতা) বটে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে তিনি একজন False idol (মিথ্যা দেবতা)। নিরপেক্ষ ইতিহাস ইহাও স্বীকার করিবে যে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ চৈতক্তের শিষ্যদের নিকটই বিশেষভাবে ঋণী।

ক্রমশঃ

শ্ৰীভূপেক্সনাথ দত্ত

### মোহানা

### (পুর্বামুর্ত্তি)

বিজন চলে যাবার পর থগেন বাবু ঘরে এসে একটা বই নিয়ে বসলেন। রমলা পশম বোনার কাটি তুলে খগেন বাবুর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মাথার পিছনটা চ্যাপ্টা একটু বেশী, মা বোধ হয় সরষের বালিশে না শুইয়ে তুলোর তাকিয়ায় শুইয়েছিল, মাসীমাও নজর দেন নি, নাক লহা কিন্তু ডগা ভোঁতা, টিপে ঠিক করা যেত, ঘাড়ে রোঁয়া এত গজায় কেন, চোয়াল চওড়া, ঠোঁট একটু ঝুলে পড়েছে, তুর্বল, তুর্বল নিতান্ত, চেষ্টাকৃত কাঠিম, তাই গোঁড়ামিই প্রকট হয়, বিভাসাগরের প্রথম ভাগের নীতি দ্বিতীয় ভাগের কৃত্রিম ভাষায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। নতুন মান্তুষ হবার প্রাণপণ চেষ্টা চলছে। সফীক হল আদর্শ, প্রগতিতে বিশ্বাস হল ধর্ম। ঝুঁকি মামুষ, একরোখা লোক, তবু ছুর্বল, কারণ পারম্পর্যাবিহীন, যত ছুর্বল তত পরিণতির অনিবার্যাতায় বিশ্বাসী। তার চেয়ে স্কুজনের মাথা অনেক ঠাণ্ডা, দোরোখা জামিয়ার। সে ধর্ম মানল না, তবু তার ইভাব সুসম্বদ্ধ। এদের ভগবানের নামে আপত্তি, কিন্তু সুজন হলে গুছিয়ে বলত, ইতিহাস তার চেয়ে ভীষণ ভগবান, দয়াহীন, মায়াহীন, অ-মানুষিক, নৈর্ব্যক্তিক। শঙ্করাচার্য্যের শিশ্মের, জেসুইটদেরও হাদ্য় আছে, কিন্তু এই ঐতিহাসিক কৈবল্য সাধনায় মানুষ যায় শুকিয়ে। তাই সফীকের মুখ-চোখ রুক্ষ, সেই রুক্ষতার তাপ পড়েছে খগেন বাবুর মুখে। বিজনের আন্তরিক আর্দ্রতা তাকে রক্ষা করবে, কিন্তু এ যাবে জালানি কাঠ হয়ে। নচেৎ সাবিত্রী মরে ! রমলার ভয় হয়, জয় করতে কথা ক্যু।

'মেয়েদের একটা সমিতি আছে এখানে শুনছিলাম।' 'বেশ তা সেখানে যাও না. সময় কাটবে। হয় কি গ' 'এই সেলাই বোনা সেখান থেকে…'

'কত লোককে সেলাই শেখাবে!' রমলা সাবিত্রীকে সেলাই শিখিয়েছিল,' এটা কি তারই ইঙ্গিতঃ

ু 'যে শিখতে চায়।'

'আগ্রহ কাদের হয় ?' 'জানি না! সভা কথা কইতে পার ভ কও ৷'

'কি কথা সম্ভব ?'

রমলার হাত থেকে বোনার কাটি পড়ে গেল। খগেন বাবু একবার দেখে বইএ মনোনিবেশ করলেন। অনর্থক এই বোনা আর বোনা, কেবল ফাঁকভরা, তাও আবার যন্ত্রের মতন, মনের বালাই নেই, অন্থ দিকে চেয়ে আসুল চালাও, মাসীমার মালাজপার মতন, যখন জ কুঁচকে ঘর গুণতে হয় তখনকার একাগ্রতা একেবারে যৌগিক! নিজকে ঠকান, পরোপকারের অজুহাতে, যার দশটা পশনের জামা তার জন্ম পিসীমা একাদশ জামা বুনছেন। জর্জ্জেট পরে চোখে স্থানি টেনে, অনাবশুক ফার্-কোট চাপিয়ে, উচু জুতো পরে, মোটর চড়ে সেলাই পার্টি, হঠাৎ বড়লোক পাঞ্জাবী ভাটিয়া মেয়েরা চুলে সোনালি রূপালি গুড়া মাথিয়ে সমবেত হয়েছেন জনসেবায়, আর মেম সাহেবদের মুখ থেকে ডাক-নাম শুনে কৃতকৃতার্থ হওয়া। সাম্যবোধ! মেয়েদের সাম্যবোধ আসে না, মাতৃত্বেও নয়, ননদের ছেলে আর ভাজের মেয়ে হল, আসুক দেখি সাম্যজ্ঞান! দিল্লীতে মহিলাদের আচরণ দেখনে রমলা বুঝবে বৈষম্য কারা চিরস্থায়ী করে রেখেছে। তার ওপর এই ব্যবসায়ী সহর, নতুন বুর্জ্জায়ার লীলাক্ষেত্র এখানে জনসেবা অচল। বড় শক্ত এখানে মন্ত্র্যন্ত রাখানে গ

'বড় শক্ত'। রমা চাইল। থগেন বাবু বল্লেন,

'আমি জানি শক্ত, এই বিজন ধর, বড় শক্ত ... বুদ্ধির প্রয়োগ। কেউ পারে, কেউ পারে না। চরিত্র মানে অন্ত কিছু নয়, যে বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে ক্লীবনে প্রয়োগ করতে পারে তারই চরিত্র আছে, অন্তরা জড়, খায় দায় ঘুমোয় মরে, তারা মায়ুষ নয়, অথচ এই জড় নিয়েই কারবার। তাখ, রমলা, সাহিত্য মর্কনাশ করেছে মায়ুষকে জড় ভেবে, কিনা 'স্বাভাবিক' হওয়া চাই! ওটা কি জান ? বৃদ্ধিকে ভয়, তাই বৃদ্ধির প্রয়োগকে জীবন থেকে পরিত্যাগ করাই স্বাভাবিকতা, অর্থাৎ ভজ্রতা, ... বিজন খুব ভজ্র। আর তোমাদের বাঙলা সাহিত্যের চাহিদা 'স্বাভাবিক' মায়ুয়ের চরিত্রাঙ্কন, 'স্বাভাবিক' মনোভাবের কবিতা, প্রকৃতির 'প্রকৃত' বর্ণনা, আরো কত কি! স্নামি অ-স্বাভাবিকভার পক্ষপাতী।' রমলা চুপ করে বসেই রইল।

'প্রয়োগ কথাটা হয়ত ঠিক নয়, কি বলব ? প্রদীপ্ত, জীবনের প্রতি আচার ব্যবহার কর্ম ইচ্ছা প্রেরণা পদ্ধতিতে বৃদ্ধির আলো পড়ুক, হাঁ, ভাবগুলোরও ওপর, প্রবৃত্তিগুলোও অন্ধকারের বাহুড় হয়ে থাকবে কেন ? একবার উদ্ভাসিত হোক, তথন দেখবে কত মজা! লোকে ভাবে বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করতেই জানে, এবং বিশ্লিষ্ট হলেই নাকি সৌন্দর্য্য কর্পূরের মতন উবে যায়। আমি মানি না, বিশ্লেষণের ফলে আনন্দ বাড়ে, কমে না। তবে সেটা এতই নতুন ধরণের যে ছঃখ, হাঁ, ছঃখ ব'লে ভুল হয়। এই ধর ত্রমি তা

'তুমি থাম, থাম, অনুরোধ করছি থাম, জোড় হাত করব আরো।' 'এই ধর তুমি…তোমার বসার ভঙ্গীটা, যদি হাত তুটো উবুড় করে উরুর ওপর সোজা শুইয়ে রাখতে তবে মনে হত মিশরী প্রতিমা, মনের মুকুরে প্রতিফলিত হত চিরস্তনের শান্ত গভীর ভাবমূর্তি; কিন্তু, হাত তুটো কোলের ওপর গুটিয়ে রাখতে,…' রমলা হাত স্রিয়ে নিলে।…

'হাত নড়ালে কেন ? এবার কিন্তু অন্তর্মপ নেমে এলে কেন পাথর থেকে রক্ত মাংসের মানুষে ? যেন নেহাৎ সাধারণ মেয়ের মতন বিরক্তিভরে উঠতে যাচ্ছ, পায়ের জোরে নয়, শির দাঁড়ার জোরেও নর, কেবল কত্তুই এর ভরে, অর্থাৎ, কৃত্রিম রোষে, এমন কবি বাঙলা দেশে আছেন যাঁরা এই ভঙ্গিমীত্রেই সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু আমি …'

রমলা উঠছে, এমন সময় খণেন বাবু ই্যাচকা দিয়ে তাকে টানলেন, টাল সামলাতে না পেরে রমলা খণেন বাবুর চেয়ারে বসে পড়ল। 'ছিঃ রাগ করতে নেই। তুমি জান যে তুমি আমাকে ভরে দিয়েছ। শুনলে ত বিজনের মতটা।' বরফের চাঙ্গড়ের মতন রমলা বসে রইল।

'তোমার এখনকার ব্যবহারকে ডাক্তারে বলবে 'ফ্রিক্কিড' অথচ, তা নও। ঢাকাই পোরো না, খস্ খস্ করে না ? জাপানে দ্রী পুরুষে একরে স্থান করে, অথচ জাপানী মহিলাদের পোষাক দ্রীত্বের 'কফণ।'

'তোমার কি হল বল ত। কেবল মেয়েদের দেহ আঁর পোষাকের রুথা মাথায় ঘুরছে!' রমলা চেয়ার ছেড়ে উঠে নিজের ঘরে গেল, সঙ্গৈ খগেন বাব্ও গেলেন।

আবার কেন বভা এল ় জোয়ার-ভাটার মত দেহের কুধায় যে ছন্দ

আছে তাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রির মাত্রার ধরা যায় না। নববধুর লজ্জা রমলার কখনই ছিল না, সাবিত্রী দৈহিক সম্বন্ধকে ঘুণা করত, রমলার যে ঘুণা নেই তা দে খুঁটিনাটি ব্যবহারে প্রমাণ দিরেছে। অথচ স্বামীর ব্যবহারে ম্বাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সেই ব্যাকুলভাবে চেয়েছিল, কিন্তু হতাশ হল যথন তথন থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে আরম্ভ করলে। সিষ্টিন চ্যাপেলের মোছা ছবি সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। মনের দূরহ যত বেড়ে চলে ততই দেহের সংযোগের প্রয়োজন হয়—ক্ষতিপুরণ হিসেবে। যত বেশী ক্ষতি ততই পুরণের আগ্রহ। কিন্তু কিছুতেই শান্তি আসে না। মধ্যেকার ব্যবধান তুর্ভেগ্ন। ফ্রিজিডিটি— ওটা ত নাম, পরের ঘাড়ে দোষ চাপান। মানসিক স্থরের পার্থকা ? সেটা চিরন্তন, এক হবার সময় বুদ্ধি লোপ পায়। মাতুষ চিত্ত শৃত্য হলে দৈহিক আনন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু ক্ষণিক স্থাখের লোভে, স্নায়ুর ক্ষণিক শান্তির জন্ম মানুষ পশু হবে ! বিরোধ থাকবেই থাকবে। প্রেমের চরমক্ষণে ছিল্ম, সন্তান হবার পর দিন কয়েকেরে জন্ম-শান্তি এল। আবার ছাল্ম এল। কিন্তু পুনরার্তিটা সমাধান নয়। যারা নৃতন আগ্রহের সন্ধান পেলে, কজনই বা পায়, তাদের কিছুদিনের জন্ম আরামু মেলে। এই চলল চিরটা কাল, শাঁথের রেখার মতন, ঘুরপাক খেতে থেতে ওপরে ওঠা-নামা। শেষে ? শেষ-বেশ নেই, যার আদি নেই, তার অন্তও নেই। এই যদি সত্য হয় জ্রী-পুরুষের নিভাম্ভ ব্যক্তিগত ও অন্তরতম সম্বন্ধের বেলা, তবে ডায়েলেকটিক্স্ অপ্রয়োজ্য কোথায় ? মন গোলোযোগ বাধার, কিন্তু সেই ভয়ে তাকে বলি দেওয়া কাপুরুষতা, অমামুষিকতা। তন্ত্র-সাধনার একটি স্তরে সাধকদের দৈহিক সম্বন্ধের সময়ে মন্ত্র জপ করবার আদেশ থাকে। মোটেই অ-স্বাভাবিক নয়, পুরুষের পক্ষে সেইটাই সহজ। মেয়েদের মনের বালাই নেই। রমার 'ক্থা স্বতন্তু…'কি যেন একটা ভাবে⊷ পদ্মের ওপর লক্ষীর মতন মন তার ভাসে।

শ্বন্দেহ ওঠে হয়ত বা মনের অধিকারিজটাই শেষ কথা নয়। সক্রিয় হওয়াটাই দরকার, সেটাও যথেষ্ট নয়, সমন্বয় চাই, সেথানেও থামা চলে না, সমন্বয়ের পর ওপরে ওঠা। এক-একটি ধাপে আটকে গিয়ে এক-একটি, ধরণের মানুষ হল। বিজ্ঞান সক্রিয়, সুজন সমন্বয়ী, সুজন পরের ভরের। কেউ কাউকে ব্ৰবে না—বাহুড় কখনও চিলকে বাঝে! বিজন ভাবছে সফীক বড় ঠাণ্ডা, খাদ পুড়ে যাবার পর খাঁটি সোনা ছাঁক-ছাঁকে করে। অবশ্য স্বভাব-শীতলকে বুকে ধরে গরম করা শক্ত। কোনটাই বা সহজ্ঞ! অক্ষ সহজ্ঞ! ব্যতিরেক-বিজ্ঞিত সাধারণ বিশেষকে প্রাণবস্তু করতে ব্যপ্ত হবে কেন ! ধরাই যাক, কাজটা ক্ষমতার বাইরে, তাই বলে সেটা অপ্রাহ্ম! যেটা অসহজ্ঞ সেটাই নাস্তি! যন্ত্র-সঙ্গীতের আলাপ যখন ক্রত তখন রাগিণীকে চেনা কঠিন, কিন্তু আনন্দ দিতে সে কি সক্ষম! আরাবেছ, য়াবদ্ধাক্ট ছবি ও মৃত্তিতে মানুষের ছোঁয়াচ নেই, কিন্তু তারা কিছু রসোৎপাদনে অকৃতকার্য্য নয়। সভ্য অভ্যাসের দোঘে খাতো বাজে জিনিয় এসে গেছে, ও-গুলো মসলা, তরকারীর প্রকৃত খাদ নই করাই তাদের কাজ, শেষে ক্রচি এমন বিকৃত হল যে মশলা না হলে চলে না, কেবল তাই নয়, যে সিদ্ধ তরকারী চাইবে তার নাম হবে বৃদ্ধি-সর্বন্থ, কোল্ড, আরো কত কি! সফীকের মধ্যে শুদ্ধির তাগিদ আছে, সে চলিফু, তার বিবর্ত্তনের ক্রিয়ায় মূলাহীন বিশেষ খসেছে। উথোর গুড়ো উড়ে যাক, চুলোয় যাক, অত্যেরা পোড়াক গে, যতক্ষণ কাঠের টুকরো ঝকঝকে তক্তকে হয়ে আন্তরিক নির্মাণবিত্যাস উদ্যাটিত করছে।

'চল রমা বেড়াতে যাই, একটু হাওয়া লাগিয়ে আসি, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচেছ।' 'মাথা ছাডল না গ'

'ছেড়েছে, এখনও একটু টিপটিপ করছে।'

'চল, বেশী রাত হল না ?'

'তা হোক্ গে, চল যাই। ভাল সাড়ি পর একটা, যেটা দেহের হুকুম মানে, তাঁবেদার-সাড়ি।' রমলা হেসে কাপড় বদলে এল।

খনেন বাবু বমলাকে নিয়ে পার্কের কোণে একটা লোহার বেঞে বসলেন। আরেকটা বেঞে একজন লোক মুড়ি দিয়ে বসে রয়েছে। চৌকীদার হবে। মোটরের হেড্লাইট মুথে পড়তে রমলা ত্-হাত দিয়ে মুখ ঢাকল—পাংশুবরণ, রঙ আর পাউডার মিশ খায় নি, যেন ননদবৃন্দ ভাগ্যবতী এয়ো-জার মৃতদেহ সাজিয়েছে—খনেন বাবু বলেন, 'ভাবি কখন ভোমাকে ভাল দেখায় বেশী, সকালে স্নানের পর দেখেছি গরদের সাড়ি প'রে, সন্ধ্যায় দেখেছি বিজ্ঞলী বার্তির নীচে, এখন দেখছি আবছায়া অন্ধকারে, ঠিক বুঝি না…' রমলা খগেন

বাবুর হাডটা টিপে দিলে। নিজের মনে লজ্জা হয় মিখ্যা আচরণে, রমলা পাশের লোকটার বিপক্ষে সাবধান করে দিচ্ছে ভাবেন, 'বসে থাক্ না।' রমলা আরেকটু জোরে হাত টিপলো 'কেন ?'

'কিছু না, চুপ করে বসে থাক, আমার খুব ভাল লাগছে।' আবার একটা মোটর গেল পার্কের পাশ দিয়ে হেড্-লাইট জেলে, ফ্যাকাশে রঙ হলদে হয়ে গেছে, 'চল, রমলা, এখান থেকে উঠে যাই।'

'এইখানেই বোদো।'

'যা বলেছ, সভ্যতার বেশী দূরে থাকতে পারি না, অথচ কাছে থাকলে তাৰ কুংসিত রূপটাই চোখে পড়ে। তবু আমি ভালবাসি, সত্যি বলছি, রমলা, ভালবাসি।'

'তবে কেন আপত্তি ক:ছ গ'

**'কিসে** ?'

'এই বিজন যা বলছিল .....'

'ওতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধত।' রমলা চুপ করে রইল। খগেন বাবু বল্লেন 'ও ঐ কথাটা! সভ্যি তুমি ওদের সমিতিতে যোগ দিতে চাও ?'

'কি করব বল একা বসে থেকে 🔊 তা ছাডা…'

'তা ছাড়া কি ?'

'না, কিছু না।'

'কেন, আমি ত সর্বাদাই রয়েছি তোমার, সঙ্গে না হোক, আশে পাশে। এতদিন কানপুরে রয়েছি, এক মিনিটের জন্ম তা ছাড়া বিজন ত প্রায়ই আসছে আজকাল। আছা, বিজনের মনে কি একটা হয়েছে বলত ? যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে।'

ে 'জানি না।'

'সকলেরই জীবনে একটা মুহূর্ত্ত আসে যখন সহজ বিশ্বাসে ফাটল ধরেছে চোখে পড়ে। তখনই আতঙ্ক হয় বুঝি বা মাথার ওপরকার আকাশটাই খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে ঘাড়ে পড়ল। কিন্তু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে যাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম সেটা ছিল নিজেরই কামনা মাত্র। বিশ্বাসের প্রকৃতি হল ইচ্ছাপূরণ। আমাদের ইচ্ছাগুলোও আবার ভীষণ কাঁচা, আকাশের দোষ কি! না যাচিয়ে আদর্শ খাড়া করা আমার ধাতে নেই, তাই, রমলা, সহজে আমি হতাশ হই না, আশুর্যেও লাগে না। বিজ্ঞন সফীককে মহাপুরুষ ঠাউরেছিল, লোক মন্দ নয়, ভালই, বেশই ভাল, যতটুকু দেখেছি, মাথা পাকা, তাই বলে আদর্শ ব্যক্তি নয়। তুমি যেন, রমলা, আমাকে উচু চাতালে বসিও না, নিজেই বিপদে পড়বেল তখন ভীষণ কষ্ট পাবে, সাবধান করে দিলাম আগে থাকতে।

কোথায় যেন সততার অভাব রয়েছে সন্দেহ হয় তেও সাবধানের অর্থ নেই তেও চায় উচু চাতালেই বসতে — কচি খোকার মতন নিজেকে ঠকাচ্ছে ত আত্মস্তরি ধার্মিক তেইংরেজীতে কি একটা নাম আছে তথীগ্ কেন্ বিচারে কমলার মনে কষ্ট হয়, ধীরে ধীরে আল্গোছে খগেন বাবুর উরুতে হাত রাখে।

কি বলতে চায় রমলা, যে সে বিপদে পড়বে না, যে তার বিশ্বাস টুনকো নয়, ভিত পাকা, বেদী অটল, গগনচৃষী তার শিখর ? 'আচ্ছা, রমলা, তুমি আজকাল কথা কও না কেন, কানপুরে এদে কি বোবা হয়ে গেলে, কি ভাব বলে বলে ? একটা বিষয় নিয়ে তুমি চিন্তা কর না জানি, মেয়েরা পারে না, একত্রে একাধিক ব্যাপার তাদের চোখে পড়ে, তোমাদের সময় আমাদের নয়, সেলাই করছ কথা কইছ থোকার খেলা দেখছ উন্ধুনের হুধ উথলে উঠল কিনা ভাবছ—এ একই ক্ষণের ছকে নিজের চেহারা ভয় ভাবনা স্মৃতি আশা ভরসা এসে জুটছে—এই যে আজকালকার ছবি সাহিত্যের টেলিসকোপিক দৃষ্টি, সব ভোমাদেরই আশ্রয়ভুক্ত, মেয়েলী। এককালীনভা আর ঐতিহাসিক পারস্পাহ্য— ছটো পরস্পারের বিরোধী নয় কি ? মেয়েলী আর পুরুষালী প্রত্যয় ছটো—সেই পুরানো চীন, কেবল চীন কেন, আদিম সভ্যতা মাত্তেই এই ছুটিকে প্রাথমিক হিসেবে ধরেছে। নতুন সভ্যতা স্থক্ক হল সেদিন যেদিন পারম্পর্য্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে মানুষ বৃদ্ধিমান হল, তারই ফলে বিজ্ঞান, সেটা পরীক্ষাগারে, তার বাইরে বৃদ্ধির পরিচয় আর প্রয়োগ পাচ্ছি সোশিয়ালি-জমে। অবশ্য, সাধারণতঃ যাকে চিন্তা বলে সেটা স্নায়ুর চাঞ্চল্য মাত্র, ভাই এনার্কিজম আসতে পারে জোর, তার উদ্দেশ্য নেই, গড়ন নেই. জেলীর মতুন থক্থকে, কাদার স্রোভ, হাঁ চলছে, কিন্তু সে চলার ছন্দ নেই, রীভি নেই, ণস্তব্য নেই-চলাটাই সর্কায় নয়-খানার জলও চলে, তাকে হরিছারের গঙ্গা

ভাবা ভূল। খানিকটা তুলে এনে জালায় ভর, ফটকিরি দাও, তলায় কাদা রইল, কেবল ওপরের জল ছেঁকে খাও…এই হল জীবনযাত্রার উপযোগী দর্শন…এ জল বরফ-গলা পাহাড়-ফোঁড়া পানীয় নয়…এই ময়লা স্রোভ নিয়েই কারবার চালাচ্ছে সকলে, কে থার চূড়ো থেকে বরফ আনছে বল ?…িকি ভাব ? ? আমি এ ব্যবসায় যোগ দিতে নারাজ…অত্যে পারে চালাক, এই থেকে অনুসংস্থান করুক …আমি পারি না এইটুকু জানি …কথা কইছ না যে! পার্কে বসেও চুপ ?'

রমলা নীরবে বদে রইল; অন্ধকারের মোটা তুলিতে স্থুল হয়ে দেহের পরিচিত রেখাগুলো মুছে গেল; দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে মনে হয় ক্ষিপাথরের অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি; আরেকবার, বহু পূর্বেব রমলা স্মরণ করিয়েছিল আরেক মৃত্তির কথা…তার রূপ ছিল স্থনিবদ্ধ, সম্পূর্ণতার অভিমুখী, কিন্তু এ যেন ভাঁটি পাথর আনাই সার, বাটালির দাগ রয়েছে মাত্র তাই কি ! নিশ্চয়ই এর রূপ আছে। থগেন বাবু চোথ কুঁচকে রমলাকে দেখেন। 'তোমার ঈজিপ্টে জন্মান উচিত ছিল, রমলা, কেন জানি না, কেবল তাই ভাবছি। মুখটা ফেরাও, এইবার স্পষ্ট হচ্ছে রাস্তার আলো প'ড়ে, না, গ্রীক টাইপ নয়, ইতালীয়ান নয়, বাঙালী মুখ নয়, অমন তুলতুলে আছুরী মুখ নয়…এইবার ধরেছি, মিশ্রী…কিন্তু কোন যুগের, আমেন হোটেপ—তুতেন খামেন যুগের ? না; তখন পচ ধরেছে পূবে হাওয়ায় পরশ লেগে তারও আগেকার, থীবান যুগের ... মিশরী থীবান। ভারি মজা, রমলা, মিশরীরা বাঁচত মৃত্যুর জন্ম, তাদের জীবনের প্রধান বৃত্তি ছিল মৃত্যুর জন্ম প্রস্তুত হওয়া, মৃত্যুর পর দেহ কি খাবে, কোথায় শোবে, কেথোয় যাবে তার খুঁটি নাটি বন্দোবস্ত করা, কবরে জল, থাবার, কাপড়, মায় নীল নদের নীচে স্বর্গে যাবার বাধা থাগড়া কাটার কুড়ুলটা পর্য্যন্ত....অথচ মিশরী পোর্টেট নিতান্ত জীবনধর্মী, মাংসপেশীর প্রতি অংশটা পর্যান্ত স্পষ্ট ফোটান। তুমি তার আগেকার জানি ।। অথচ, গ্রীকরা মৃত্যুর পরে কি হবে তা নিয়ে মাথা দামাত না, এই জীবনই তাদের আদি, মধ্য, অন্ত, ব্যয়াম, দৈহিক ও মানসিক পরিণত সৌন্দর্য্যের পাটই তাদের প্রধান ধর্ম। কিন্তু তাদের ভাষ্ঠ্য দেখলে মনে হয় যে তারা নর-নারীর ওপর দেব-দেবীর অবিশেষত্ব আরোপ করবেই করবে...আরোপ করা আমার ভাল লাগে না...তুমি বলকে আমি আরোপই করি তেটা ভূল, একদম ভূল তেকটা গ্রীক মূর্ভিকে বলতে পার না যে এটা অমুক মানুষের প্রতিকৃতি। মিশরী ভাদ্ধর আত্মাকে দেহ দেয়, গ্রীক ভাদ্ধর দেহকে আত্মিক করে। আমি মিশরী ভঙ্গী পছনদ করি, এতে দেহ আছে, যেমন এক একটা মদের 'দেহ' থাকে তেআদর্শবাদী আমি নই, বিজন আদর্শবাদী, তাই সে সফীককে হিরো বানিয়েছে। তোমার তিক বলা যায় না, নয় রমলা গ'

রমলা হাত সরিয়ে রাখলে। 'খুব বক্তৃতা দিলাম'—নয় রমলা ? কেনই বা দেব না ? আচ্ছা, বিজন কি তোমাকে ক্লাবে ভর্ত্তি করে দিতে পারবে ?'

'ওর সঙ্গে অনেকের আলাপ মাছে।'

'থাকাই স্বাভাবিক। বড়লোকের ছেলেরাই কমরেড হয়।'

'ওকে না ভালবেসে কেউ থাকতে পারে ?'

'ভা বটে…দেখো. যেন…'

'থাক, অনেক বসিকতা হয়েছে, মাষ্টাত্ত মশাইএর। কিন্তু, কি করে ক্লাবে যাব ভাবছি।'

'টঙ্গায় যাওয়া হবেনা বলে দিলাম।' .

'ওুগো তা যাব না, তোমার খাতির আমি রাখব।' রমলা খগেন বাবুর কাছে এল। হাত টিপে রল্লে, 'তারও বন্দোবস্ত হয়েছে। বিজনকৈ অত্যস্ত ঘোরাঘুরি করতে হয়, ও একটা ট্-সীটার ক্নিবে, স্পোর্টস্ মডেল, একেবারে নতুন, অথচ সস্তা।'

'ও কিনলে তোমার কি ?'

'ওই আমাকে পৌছে দেবে মধ্যে মধ্যে, আমি ত আর রোজ হাজরে দিচ্ছি না ভোমার মতন!' খগেন বাবু খানিক পরে বল্লেন, 'যাবে না কি ?'

'বোসো না, বাড়ি গিয়ে কি হবে ! যা ছিরি ফ্ল্যাটের !'

'বিজনকে বল না নতুন ফ্লাট দেখতে।'

'ফ্ল্যাটে আমি যাব না।'

'ভালই ত বাডি পেলে।'

'একটা বৃঝি ছোট বাঙলো আছে, নাম মাত্র ভাড়া, সামনে লন্ আর ফুলের

ছোট বাগান। খোলা জায়গায় ভোমারও ভাল লাগবে। তবে লীজ চায় ছ-মাসের। বিজন ধরে বসেছে এখনই নিতে, আমি বলেছি ভোমাকে জিজ্ঞাস। করি তার পর কথা দেব। চল না কাল দেখে আসি। বিজ্ঞান কাল এলে কি বলব ?'

'ফুলের বাগান, বেশ ত, তোমারও ভাল লাগবে, সেই ভাল। আমার কাজ আছে, তুমি মার বিজন গিয়ে দেখে এস, পছন্দ হয় কথা দিও—আমাকে এর মধ্যে কেন ? কাল আবার কাজ আছে, ওদের কী হল জানতে পেলাম না…চল ভোমাকে পৌছে দিই।'

'বোদো না একটু আমার পাশে। উস্থুস্ করছ কেন ? ওটা দারোয়ান। আমার কি ইচ্ছে হয় না, আমি কি বুঝি না তোমার কট্ট হচ্ছে, চাই না কি ভোমাকে ভাল রাখতে ? এখানে এসে পর্যান্ত তুমি যেন কেমন ধারা হয়েছ… অত কেবল নিজের দিকে দেখতে নেই গো দেখতে নেই, লোকে স্বার্থপর বলবে। সত্যি কথা কও… আমিও কি ভোমার জন্ম কিছু করিনি, খোঁটা দিচ্ছিনা…কি নিয়ে থাকি বল ? বিজন আমাকে কি দিতে পারে যা আমি চাই, যা তুমি একবার আমাকে দিয়েছিলে, যা পেয়েছি ? তুমি কি চিরটা কাল ছেলে মানুষই থাকবে ?' রমলা হঠাৎ খগেন বাব্র মুখ বুকের মধ্যে চেপে ধরলে। 'আঃ কি করছ! চল বাড়ি যাই।'

'না, যাব না, এইখানে বসে থাকব সারারাত, তুমি যেতে চাও যাওগে ঐ ফ্ল্যাটে, দারোয়ান আমাকে পাহারা দেবে।' খগেন বাবু হাত ছাড়িয়ে দ্রে বসলেন। কেমন যেন ঘিন ঘিন করে ভলাকলা এই মান অভিমান, হিসেব-নিক্ষে এই দান-প্রতিদান, মিথ্যা আচরণ বক্তব্যের এই মুখ ফিরিয়ে দেওয়া, এই আদর-আপ্যায়ন, এই জীছ থেকে মাতৃছে ক্রত পরিবর্ত্তন। সত্যি কথা, রমলা পারছেনা ফ্ল্যাটে থাকতে, মোটর না চড়ে, স্বশ্রেণীর লোকের সঙ্গে না মিশে। কেন এই জুয়াচুরি! জবাদস্তীতে সে আপন হবে না। 'সেই ভাল, বিজনের সঙ্গে ক্লাবে যেও, তার দিদি হিসেবে খাতিরও হবে।' রমলা বিজ্ঞাপ ব্যালে না, সম্মতি আদায় করে উল্লাসিত হল দেখে মন বিষয়ে ওঠে। রমলার বোঝা না-বোঝা অ-বোঝা ইচ্ছাধীন, উদ্দেশ্যাধীন, স্বার্গাধীন, ইচ্ছা উদ্দেশ্য স্বার্থ নিজের নয়, যে পংক্তিতে বসে এসেছে তারই। কিছু পরে ধণেন বার্থ আর

রমলা বাড়ি ফিরল। সে-রাত্রের ব্যবহারে মনে হল রমলা নিজেকে বিকিয়ে। দিতে পারে।

পরের দিন বিকেলে বিজনের সঙ্গে রমলা নতুন বাঙলো দেখতে গেল। यरान वांत्र এकला वाष्ट्रिक ब्रहेरलन। मकीक हिरायह हैं। लाब हिरायत, इत-তালীদের নামধাম, কাজের স্চীপত্র। ভাল লাগে না, কুড়েমি আসে। এককাল ছিল যখন বাড়ি নিয়ে মন খুঁতখুঁত করত, তখন বাড়ি ছিল সম্পতি। সাবিত্রীর মৃত্যু হল, দেশ বিদেশে ঘুরলেন, বাড়ির মোহ কেটে গেল। বগেন বাবু মার্ক্সের চিঠিপত্তের বই নিয়ে বসলেন। কি আশ্চর্যা! মাত্র একখানি চিঠিতে, ৫ই মার্চ ১৮৫২ সালে, হ্বীডেমেয়ারকে, মার্ক্স মজুরদের একাধিপত্যর উল্লেখ করেছেন। এর পূর্বের আছে ১৮৫০ সালের "ফ্রান্সের শ্রেণীবিরোধের" তৃতীয় অধ্যায়ে, এর পরে, ১৮৭৫ সাল্লের "গোখা প্রোত্রামের সমালোচনায়।" মাত্র এই ভিনবার-এর বেশী ব্যাখ্যা কাল মার্ক্স করেন নি। একেল্স মাত্র ত্বার করেছেন, তাও স্পষ্ট সাধারণতন্ত্র হিসেবে। তা হোক, শ্রেণী রয়েছে, শ্রেণী বিরোধ চলছে, সেটা একটা মস্ত শক্তি, যার প্রয়োগ হবে সময় বুঝে, তবেই যাবে সংঘাত, এবং ইতিমধ্যে এই সংঘাতের অজানা ভয়ে কেউ যাবে ওপরতলার আশ্রয়ে, কেউ ভাসবে নিচের স্রোতে। আজ না হয় মজুর হর্তা-কর্তা-বিবাতা নাই হল, কিন্তু এই চেষ্টায় একটা বড় কাঁকি ধরা পডল-এটাই কি কম লাভ !

হাতের বই হাতেই থাকে। বিজন ঠিক ধরেছে প্রত্যেক চিন্তায় রমান একে পড়ে। সফীক হয়ত ভাবে যে কানপুরের আবহাওয়ায় এই বদল ঘটেছে। তা নয়, গোড়ার তাগিদ ঐ রমলা, সোশিয়ালিজমটা বৃদ্ধি দিয়ে মনকে চোখঠারা মাত্র। থগেন বাবু খাতাপত্র কলম নিয়ে বসেন। বই তুলে রাখতে হঃখ হয়। বইএর সঙ্গে সম্বন্ধেরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। ছাপা পৃষ্ঠা, বাধান হলেই চলত, ভাল বাঁধাই হলে ড' কথাই নেই, ভার ওপর যদি নতুন বক্রব্য, নতুন তথ্য, নতুন চঙ, নতুন অভিজ্ঞতা থাকত তবে পোয়া বার, নবাব-বাহাছরের প্রতিদিন কুমারী চাই। এখন যাতে তাতে মন বসে না, মনের সে হাংলামি নেই, এখন বইএর কাছে মন তার নিজের দেয় নিয়ে উপস্থিত হয়, যদি লেখকে গ্রহণ করে তবে আগ্রহ জাগে, নচেৎ সময় নষ্ট

করতে মন নারাজ হয়। আধুনিক হবার মোহ এবং সময় কাটাবার নেশা, এই ছিল তথনকার উৎসাহের রাসায়নিক রচনা। এথনও ছোঁক ছোঁক যে করে নাত। নয়, কিন্তু সামলান যায়। এখনও বই পড়ে সময় কাটাবার প্রয়োজন ওঠে, ওঠে বৈ কি ৷ মজুর সভার জন্ম নোট লেখার পরেও, সফীকের সঙ্গে তর্ক করার পরেও, ওঠে বৈ কি! একটা ফাক থেকেই যায়, রমলা ভরাতে পারলে না, দূরত্ব বেড়েই চলল। অবশ্য, রমলা কি বইএর প্রতিভূ ? তাই কখনও সম্ভব ! জ্যান্ত মানুষ মরা কেতাব হতে. চাইবে কেন ! নতুন নতুন বিয়ের পর সকলেই বৌকে জীবন্ত পুস্তক ভাবে, বেশ আঁটেসাঁট পরিপাটি গেট্-আপ্, চমংকার জ্যাকেট, ওপরে মজাদার ছবি আর বৌএর বাপের বাড়ির ঝি আর ঠাকুমার বিজ্ঞপ্তিতে ভরা, আর ভেতরে নায়িকা, স্থন্দরী, প্রেমিকা, রসিকা, অর্থাৎ অরিজিক্যাল কবিতায় ঠাসা ! সাবিত্রীকেও হয়ত তাই ভাবা হয়েছিল, রমলার কাছেও কি সেই প্রত্যাশা! কেবল কবিতার রূপটাই আধুনিক! আবার রমলা মাথার মধ্যে জুড়ে বসে---সে বলে হাতে তার কাজ নেই, তাই পার্কে অনুযোগ করলে, কিন্তু সেটা তার অবসর মাত্র, ভরাক না সংসারের চিন্তায়। তাও পারবে না, মা নয় যে ! তাই রাজবালা বিরহবিধুরা, সাবিত্রীও তাই, পার্থক্য নেই। আবার সাবিত্রীর কথা মনে ওঠে কেন গ কোথায় গিয়ে মন হাজির হয় কে জানে ! দূরে চলে যায়, সহরের ঘুঁড়ি পাড়া-পেঁয়ে, সহরের ছোকরা লাটাইএ সূতো গোটায়, গ্রামের ছেলে ই টে সুতো বেঁধে ঘুঁড়ি ধরে · · কিন্তু ভো কাঁটা।

রমলা সরে গেল। হয়ত অক্যায় হয়েছে তার দিকটা না দেখে। কি বল্লে; আত্মসর্কবিদ না আত্মকন্তিক ? তবে নিশ্চয় এটা স্বার্থপরতা নয়, অন্তম্থিতা মাত্র, সেটা মজ্জাগত, বহিমুখীরাই সুখ দিতে জানে, যেমন বিজন। স্ফানের মধ্যে ত্ইই আছে ? কাজের মধ্যে এলেই অন্তঃশীলতা ঘূচবে। ধর্মঘটের খবর পাননি সারাদিন।

্রমলা ও বিজন ফিরল।

'খগেন বার্ন, বাঙলোটা কিন্তু আমার আবিন্ধার, মাত্র আশী টাকা, গ্যারাজ পর্যান্ত পাওয়া যাবে, স্থানিটারি ফিটিঙ্চমংকার!'

'গাড়ি কেনা হয় নি ?

'দেট। অবশ্য আপনারা বুঝবেন। রমাদি বলছিলেন যে ট্-সীটারের বদলে···'

'নিশ্চয়ই, কিনতে যদি হয় সীডান বডি কেনাই ভাল।'

'অবশ্য আমারও তাই মত, এ অঞ্চলে যেমন ধ্লো তেমনই গরম, যেমনই শীত তেমনই ধোঁয়ো। অবশ্য খরচ একটু বেশী পড়ে। তবে কমান যায় অতি সহজে, একটু নজর রাখলে।

'সে তোমরা যা হয় কোরো। যা দিতে হবে আমাকে বোলো।'

'রমাদি কিন্তু···ও-বিষয় তোমরা বোঝাপড়া করগে, আমি সহজেই দফায় দফায় শোধ দেবার বন্দোবস্ত করছি, কোম্পানীর মালিকের ছেলে যে আবার ক্লাবের মেম্বর।'

'মজুর, মালিক, মেয়ে, ভাগ্যবান, তার ওপর সবার সেরা রমাদি। একটা অফিসের ঘর পাওয়া যাবে ? ছোট ? তা হোক ! তাই চাই। ওপরতলায় ? চমৎকার ! এখানে নোটিশ দিতে হবে না কি ? তাও সহজে হবে ? তবে আর কি ! গুছিয়ে নাও তোমরা। ওস্তাদের খবর কি হে ! রমলা, সুজনের ঘর হবে বাংলোতে ?'

'ভারি মজার কথা কিন্তু! বাড়ি বুঁজে বের করলাম আমি, আর আসে থাকরেন স্কলন লা। অর্থাৎ বিজন নয়।'

রমলা নিজের ঘরে গিয়ে টেবিল খুঁজলে, সূজনের চিঠি যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বাইরে এসে দেখে বিজন নেই, খগেন বাবুও নেই।

ক্রমশঃ

শ্ৰীধৃৰ্জটিপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়

#### স্বপ্ন ভঙ্গ

নেহাৎ যে ভাতের অভাব ঘটিয়াছিল এমন নয়, তবু—বেকারছের যন্ত্রণা ছঃসহ হইয়া উঠিবার পূর্বেই উপার্জনের চেষ্টায় একদিন মগের মূলুকে আসিয়া হাজির হইলাম।

বলা বাহুল্য সামার এই বীরত্ববাঞ্জক প্রচেষ্টায় বাড়ীতে কাহারও তিলমাত্রও সহানুভূতি ছিল না; একে তো—মায়ের কোলের ছেলে হইয়া জন্মানোর অপরাধে চিরকাল সকলে আমার বয়সটাকে হাসিয়া উড়ায়, আজ পর্যান্ত সাবালক বলিয়া স্বীকার করে না, তাহার উপর একেবারে সমুজ্র-পাড়ি।

সম্মতি থাকার কথা নয়।.

আমি কিন্তু—উপার্ক্তনের জন্ম ষঠ না হোক নিজের নাবালকত ঘুচানোর জন্মই বন্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছিলাম। বন্ধু সুরেশ থাকে বর্দ্মায়—বেশী দিনের কথা নয়, মাত্র বছর ছই আলে "বাণিজ্যে কসতি লল্পী"র অন্ধ্প্রেশা লইয়া আসিয়াছিল, স্বার জানেন কি করে—চিঠিপত্তের অ'াচে মনে হয় যেন 'আলা' হইতে স্কুক করিয়াছে! লুকাইয়া তাহাকেই অন্ধুরোধ করিয়াছিলাম আমার 'আখেরে'র চিন্তা করিতে। সে ঢালা ছকুম দিয়াছে, "চলে আয়-—য়া হয় একটা হবেই।"

- ় অতএব 'কোন বাধা আমি মানিনা' গোছের মনোভাব লইয়া জাহাজে চড়িয়া বিদলাম।
- মার স্থাসজল অভিযোগ, দাদাদের অভিমানব্যঞ্জক গন্তীর মুখ, এবং বৌদিদিদের সম্বেহ অনুনয় অগ্রাহ্য করিয়াও অটল ছিলাম, টলিলাম জাহাজে উঠিয়া। প্রথমে মাথা টলিল, তাহার পর পা, অতঃপর সর্বাঙ্গ, এবং অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গাসীণ ভাবে জড়িত যে হাদয় সেও রীতিমত টলিতে লাগিল।

প্রথমে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হইল কি ? পরে ভাবিলাম—কাজটা ভালো হয় নাই, শেষ পর্যান্ত ভাবিলাম কাজটা গর্হিত হইয়াছে। মিথ্যা

বলিব না—কেরছ ড়াকেই কিরিয়া জালিব এমন সাধু সকলেরও উদয় হুইয়াছিল।

তবে কথায় বলে 'জলে পড়া'। সেই জলে পড়া অবস্থায় মনের ভার যতদূর শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল ডাঙ্গায় পা ফেলিতে অনেকটা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুরেশের হাস্যোজ্জল মুখ চোখে পড়ায় সমুত্রপীড়ার গভীর পীড়া ভূলিয়া মুখে হাসি ফুটি:।

- কি রে এমন 'ডাইনে খাওয়া' চেহারা কেন ? স্থারেশ সবিসায় প্রশা করে
  —থুব বুঝি ভুগেছিস 'সী-সিক্নেসে' ?
- —আর বলিস কেন—পাঁচ দিন জল নেই পেটে। ভূই এসেছিস ভা' হলৈ ৭ এমন ভাবনা ধরেছিল—
- —আসব না মানে ? কথার ভূমিকাম্বরূপ চিরপরিচিত থাপ্পড়টির যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া স্থ্যেশ উত্তর দেয়—ক্সাস্থ্য থেকে আসর না ? মরে গেলে ওপ্রতান্ত্রা হয়েও আসতাম ভোকে রিসিভ করতে।
- স্থারতে ধ্যাবাদ যে ভড়পুর করতে হ'ল না ভোমায়, এখন দেখ আমার

   কিনিস্পত্তলো
- —সব ঠিক হয়ে যাবে, তার জন্মে ভাবনা নেই, ছোর অনারে ক্লাক্সে গেলাম লা আজ। আয় দেখি—

দেখিলাম স্থরের ইতিমধ্যে বেল লায়েক হইয়া উঠিয়াছে। না হইবে কেন—মায়ের কোলের ছেলে ভো নয়!

বাসায় যাইকার পথেই সুরেশ জানাইল—এসে পড়েছিস ভালোই হয়েছে

—আমাদের বড় সাহেবের আলাপী একটা সাহেব—বাশ্মিজ সাহেব অবশ্য,
খৌজ করছিল একটা লোকের। ইনসিয়োর আফিস—মাইনেটা মনে হয় খুব
খারাপ নয়, কালই একবার 'ইনটারভিউ' দিয়ে আয় না।

•

আসিতে আসিতেই যাই হোক একটা চাকরীর বার্দ্তা পাইয়া মনটা কিঞিৎ
খুসী হইল। জ্ঞাতব্য বিষয় তুই চারিটা জানিয়া লইঙে লইতে বলি—ভুই
সলে যাবি তো ?

—আমি ? আমি—আমার কি করে যাওয়া সম্ভব হয় ? আজ কামাই কঁরলাম—কেন ভয় খাজিল না কি ? ভুই দেখছি সেই রক্ম নার্ভাস আছিল এখনো। কিছু ভাববার নেই, এখান থেকে বড় সাহেব ফোন্ করবে অখন— সব ঠিক হয়ে যাবে। বিকেলের দিকে যাস বরং, কাজের ভীড় কম থাকে, কথাবার্ত্তার স্থবিধে করতে পারবি। সার্টিফিকেটগুলো এনেছিস তো ? হ্যা— জায়গাটা একট্ ঘিঞ্জিগোছের বটে, তা' ছাড়া পথঘাট তোর অজ্ঞানা। আমি বলি কি একটা ট্যাক্সিই নিস্, ঠিকানা বলে দিলে ঠিক পৌছে দেবে। বুকে বল আনো 'নওজোয়ান'।

পেটেন্ট থাপ্পড়ের জোরে স্থরেশ আমায় চাঙ্গা করিয়া তোলে।

পরদিন সুরেশের উপদেশ ও বরাভয় সম্বল করিয়া বাহির হই—মংফু টুংফু কি গ্যাং-কো—ঈশ্বর জানেন কাহার উদ্দেশে—একেই তো অজানায় আমার বড় ভয়, তার উপর সারাদিন মেঘ করিয়া থাকার দরুণ মনটাও যেন ভারাক্রান্ত ইইয়া উঠিয়াছিল।

জায়গাটা—সুরেশ নিতান্ত বিনয় করিয়া "একটু ঘিঞ্জি গোছের" বলিয়াছে
—একটু নয়, য়ংপরোনান্তি। 'রাজরান্তা' বলিতে সরল একটা পথই নাই, মনে
ইয়—য়ে য়েখানে পাইয়াছে য়য়েড়ভাবে দোকান গাড়িয়া বিসয়া আছে,
রাস্তাই তাহাদের ময়্যাদা বজায় রাখিতে ঘুরিয়া বাঁকিয়া য়েন তেন প্রকারে
নিজের একটু স্থান সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে। সেই সঙ্কার্ণ গলি সঙ্কীর্ণতর
হইবার মুথে একটা মোড়ের মাথায় গাড়ী থানাইয়া চালক মহাপ্রভু সসম্রমে
জানাইলেন গাড়ীর আর অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই অতএব নামা দরকার।
বেশী হাঁটিতে হইবে না—ডানহাতি গলিটা পার হইয়া বাঁহাতি আর একটা
ধরিলেই খান চারেক বাড়ীর পরেই দোতলা বাড়ী, কাঠের সিঁড়ি দিয়া সটান
উপরে উঠিয়া গেলেই গস্তব্য স্থান মিলিবে। লোকটা ইংরাজি জানে, ভত্রগোছের চেহারা, ভাড়া মিটাইয়া দিয়াও তাহাকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে
অর্পুরোধ করিয়া ছক্ষ ছক্ক হাদয়ে অগ্রসর হইলাম। কি জানি বাবা গাড়ীটা
ছাডিয়া দিলে ফিরিতে পারিব কি না।

় পরবর্ত্তী ঘটনার বিশদ বর্ণনা নিপ্প্রোজন, এইটুকু বলিলেই বোধ করি যথেষ্ঠ হইবে হৈ—নিজে নিজেই স্বীকার করিলাম যে সাবালক হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে আমার। পূর্ব্ব দক্ষিণ ঈশাণ নৈঋত কোন পথেই অভীষ্ট স্থান থুঁজিয়া পাই নাই শেষ পর্যান্ত—একই পথে পাঁচবার ঘোরাঘুরি করিয়া

অত্যের সন্দেহভাজন হইবার ভয়ে পূর্ব্ব পরিচিত মোড়ে ফিরিয়া আসিলাম, দেখি ট্যাক্সির কোনো চিহ্ন নাই। কেন গেল—কোথায় গেল—সেই জানে। আবার—এটা যে সেই মোড়টাই কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ থাকিয়া গেল। সব দোকানগুলাই এক ধরণের, সব মুখগুলাই এক ছাঁচের।

ঠিক এই সময়—সারাদিনের বর্ষণোন্মুখ আকাশ বর্ষণমুখর হইয়া উঠিল। কথাটা শুনিতে কবিত্বের মত কিন্তু সত্য বলিতে কি আসলে মনের অবস্থা যা দাড়াইল তাহাকে ঠিক কবিত্বের কোঠায় ফেলা চলে না।

কোনো রকমে মাথাটা বাঁচাইয়া একটা জুতার দোকানের শেডের নীচে দাঁড়াইলাম——বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নাই। পড়স্তবেলা মেথের ছুতায় অসময়ে নোটিশ দিয়া গেল, কাজেই সন্ধ্যাদেবী আসিয়া চাৰ্জ্জ বুঝিয়া লইলেন। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভিজিতেই লাগিলাম।

দোকানদারটার সঙ্গে ইংরাজীতে একটু আলাপ জনাইতে চেষ্টা করিয়া করিয়া ব্যর্থ হইতে হয়, লোকটা—নীরেটু ব্রহ্ম।

পাশেই একটা রুমালের দোকান হইতে—ওয়ালা নয়--ওয়ালী বোধহয় আমার ত্রবস্থায় দ্য়াপরবশ হইয়া ভিতরে গিয়া বসিতে অনুরোধ জানায়, ভাষা না ব্ঝিলেও ভাব ব্ঝি—কিন্তু মার সনির্বন্ধ সাবধান বাণী মনে পড়িশ, কাজেই সবিনয়ে ভাহার আহ্বান প্রত্যাধ্যান করিয়া ভিজিতেই থাকি।

একেই বলে সুথে থাকিতে ভ্তের কীল খাওয়া! কি এত প্রয়োজন পড়িয়াছিল সুখের কলিকাতা ছাড়িয়া এই ভাগাড়ে আসিয়া মরিতে ? ভন্ত-লোকের জায়গা নাকি ? সুরেশ চিরকেলে ডাকাবুকো, ওর এসব হতচ্ছাড়া জায়গা পোষায় অমমি ? নমস্বার বাবা! আপাত দৃষ্টিতে এই জলেজ্বলময় নোংরা ঘিঞ্জি পাড়াটাকেই সারা ব্রহ্মদেশের প্রতীক বলিয়া মনে হয়।

বৃষ্টি যখন ধরিল তখন রীতিমত অন্ধকার। অনেক অনুসন্ধানে একখানী অখ্যান সংগ্রহ করিয়া চড়িয়া বসি, গাড়োয়ানটার মুখে তুই একটা বোধগম্য হিন্দি শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। স্থরেশের ঠিকানাটা বুঝাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত, চিত্তে গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া গুছাইয়া বসিলাম। তখনো টিপ্লি টিপি বৃষ্টির বিরাম নাই, ভিজে পোষাকের উপর জোলো হাওয়া লাগায় দস্তরমত শীত করিতেছিল।

গাড়ী চলিতেছে অমি চুলিতেছি পথ ফুরাইবার লক্ষণ মাত্র নাই। প্রথমে ভাবি-–হাজার হো'ক ঘোড়ার গাড়ী, চল্লিশ মাইল স্পীড আশা করাই অক্তার, স্থায্য সময়ে পৌছাইয়া দিবেই। গাড়োয়ানী করিয়া খায়, ঠিকানা দিলে পথ চিনিবে না ?

হায়—মৃঢ় হাদয় ! কি ভুলই করিয়াছ ! এই বিশাল জগতে কোটি কোটি লোক পথভাস্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে, আর—এতো তুচ্ছ একটা ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান।

ভূল যখন ভাঙিল তখন রাত্রি দশটা, হঠাৎ চমক ভাঙা হইয়া মনে হইল সারারাতই বুঝি চলিতেছি হয়তো বা ব্রহ্মদেশ হইতে বঙ্গদেশেই আসিয়া পড়িলাম। অগত্যা গাড়ীর জানালা খুলিয়া তারস্বরে চেঁচাই, বুদ্ধিমান মহাপুরুষটি আমায় হয়তো মাতাল ঠাওরাইয়া যথেছো চরিয়া বেড়াইতেছিল, সাড়া পাইয়া গাড়ী থামাইল এবং নামিয়া ভাড়া চাহিল।

বলা নিষ্প্রাজন স্থরেশের বাড়ীর চিহ্নমাত্র সেখানে নাই।

কাতর আমি, দীন ভাষায় করুণ ভঙ্গীতে বারবার নিজের গন্তব্য স্থানের বিষয় প্রশ্ন করি তিবরে হতভাগা যাহা জানাইল তাহার তাৎপর্য্য এই—ভূল-ক্রেমে উপ্টাপথে আসা হইয়া গিয়াছে। অতএব এই রাত্রে—এই ছুর্য্যোগের রাত্রে ফিরিয়া সে পথ খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব! অসঙ্গত বলিলেও নাকি অক্যায় হয় না। ঘোড়া রীভিমত 'টায়ার্ড' হইয়া পড়িয়াছে—কাজেই সে বাধ্য হইয়া আমাকে এই অনাথ অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া নিজের আস্তানায় যাইতে চায়, শুধু তা'র আগে—চায় তাহার প্রাপ্য ভাড়া—নগদ তিন টাকা বারো-আনা, মাত্র।

সেই অবর্ণনীয় মানসিক অবস্থাতেও ধৈর্য্য অবলম্বন করি, চুপ করিয়া থাকি, গালাগাল দিয়া গাত্রদাহ মিটাইব সে সাহস নাই। সরু গলির ঝাপ্সা মিটমিটে আলোয় সেই বাঘমুখো মগ গুণুটার পানে চাহিয়া আত্মাপুরুষ ,শাঁচাছাড়া হইবার জোগাড়। গালমন্দ তো দূরের কথা।

আহাম্ম্কির উপর আহাম্মি —পকেটে বাড়তি কতকগুলা টাকা। খরচের স্বিধা করিতে গোটা পঁচিশ টাকা এক টাকার নোটে দেল্প করিয়া লইয়াছিলাম, সেটা পকেটেই রহিয়া গিয়াছে। যদিও কোটের ইন্সাইড্ পকেটে লুকানে আছে তবু ভরসা বলিতে কিছুই নাই। লোকটা যদি একবার আমার হাতটা চাপিয়া ধরে—টাকাতো টাকা হাতে বাঁধা ঘড়িটা হইতে চোখের চশমাখানা পর্যান্ত থুলিয়া উহার অপর হাতে তুলিয়া দিব এ বিশ্বাস বাখি।

অতএব তাহার বোকামীর জন্ম কৈফিয়ত চাহিবার পরিবর্তে নিজের বোকামীর খেসারত ধরিয়া দিই। পার্স খুলিয়া নগদ কর্করে আন্ত টাকাই চারটে দিই। চার আনা কাটিয়া লইবার কথা মুখেও আনি না।

গুণাকৃতি হইলেও বোধ হয় নেহাৎ গুণা নয় লোকটা, আমার বদাসভায় খুসীই হইল। বাঘ মুখে নেকড়ের হাসি হাসিয়া দিব্য আপ্যায়িতের ভঙ্গীতে সেলাম ঠুকিয়া জানাইল—ভাবনার কারণ কিছুই নাই, যৎসামাত মূল্যের বিনিময়ে রাত্রিটুকুর মত আশ্রয় এখানে না কি বিস্তর মেলে, চাই কি আংগরও জুটিতে পারে।

অনির্দিষ্ট ভাবে একদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া লোকটা খোস্ মেজাজে গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। মিথ্যা বলিব না—চারিদিক চাহিয়া হঠাৎ মনে হইল সারা পৃথিবী কেবলমাত্র সরিষার ক্ষেত্তে পরিণত হইয়াছে।

নোংরা অপরিসর গলি, ছ'ধারে ইতর বস্তি, বাঁকাচোরা জ্ঞোড়াতালি দেওয়া কুশ্রী ঘরগুলা যেন গায়ের উপর আদিয়া পড়িতে চায়। গাড়ী ইহার ভিতর আন্সিল কেমন করিয়া এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।

এখন উপায় ?

ও তো বলিয়া গেল রাত্রির মত আহার ও আশ্রেয় মেলে—কোথায় সে ?
কেমন আশ্রয় ? নিশ্চয় হোটেল—সন্তার হোটেল। আহার চুলায় যাক্,
আশ্রয় একটা অবশ্যুকী চাই। এইতো—আবার রৃষ্টি নামিল, সারারাত
দাঁড়াইয়া কিছু আর ভেজা চলে না। তবে হাঁ, তেমন সন্দেহজনক ভাবে
পথের কোণে দাঁড়াইয়া থাকিলে রীতিমত আশ্রয় মিলিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়;
রাজার অতিথিশালা। সরকারি আশ্রয়। কিন্তু আপাততঃ তাঁহাতে তেমন
উৎসাহ বোধ করি না।

'যা থাকে কপালে' গোছ ভাবে সামনের পথ ধরিয়া অগ্রসরু হইতে থাকি। ছুর্য্যোগের রাত—ভাই ইতিমধ্যেই পাড়াটা নিঃঝুম মারিয়া গিয়াছে, ঘরে ঘতে ছুয়ার বন্ধ। আমি ? মনে মনে কল্পনা করি অসমি—একা এই মধ্যরাতির নিস্তক অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া একটা কুংসিত পল্লীর গোপন পথে বেড়াইয়া বেড়াইতেছি ? অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতে পারে সহজে, কল্পনা করাই শক্ত।

কিন্তু এই অনির্দিষ্ট যাতার সমাপ্তি ঘটে সহস। অনুভব করি, পথ অনির্দিষ্ট হইতে পারে, অসীন নয়। বিনানোটিশে এক জায়গায় থামিয়া বসিয়াছে। ব্যাইশু গলি।

হতভাগা গাড়োয়ানটা যে ইচ্ছা করিয়াই এখানে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছে সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

ভূতগ্রস্তের মত থাবার উল্টামুখ ধরিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিতে স্কুকরিয়াছি, সহসা পিছনে – নিজের কানকে বিশ্বাস হয় না—পরিস্কার বাঙলায় প্রশ্ন হয় — আপনি কি বাঙালী ?

কণ্ঠস্বর মধুর না হইতে পারে—তলাইয়া দেখি নাই, কিন্তু—পথভ্রাস্ত নবকুনারের কানে—"পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছো ?" এর চাইতে বেশী মধু বর্ষণ করিয়াছিল কি ?

চমকিয়া ফিরিয়া চাহিতেই যেন ধাঁকা খাইলাম।···অথচ—এ ছাড়া—এর চাইতে ভালো কি আশা করিবার ছিল—এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে ?

তবে হাঁ—আশা করিবার মত নয়—বাঙ্গালীর মেয়ে—সমুদ্র ডিঙাইয়া এই শত শত মাইল দূরে আসিয়া চোখে কাজল, আর মুখে খড়ি মাখিয়া কুংসিত জীবন যাপন করিতেছে—এ দৃশ্য যে কতটা অসহা সে বোধকরি চোখে না দেখিলে বোধগম্য হয় না।

বয়স হয়ত বেশী নয়—হয়তো বেশী, মুখ দেখিয়া সহসা অনুমান করা শক্ত, লালিতা বৰ্জিত মুখে অনেক অনাচারের ছাপ স্থস্পষ্ট। একটা মোমবাতি উচু করিয়া ধরিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

্গাটা কেমন ঘিন্থিন্ করিয়া ওঠে তেবু—বাঙলা কথার মোহ। আর এই বিশ্রী বেঘোর বেপোট অবস্থা। নিতান্ত তাচ্ছিল্যের স্বরে প্রশ্ন করি— এখানে হোটেল আছে কোথাও ?

হোটেল 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কেমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কৈমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে 

কেমন বিমৃচ্ভাবে উত্তর করে—হোটেল—এখানে তো নেই, খানিক দূরে—কিন্ত সেখানে 

কিন্ত সেখানি 

কিন্ত সেখানে 

কিন্ত সেখানে 

কিন্ত সেখানি 

কিন

উপায় কি—রাস্তায় দাঁড়িয়ে তো সারারাত কাটাতে পারি না ? আবার তো জোরে বৃষ্টি আসছে—

যে রকম বীর বিক্রমে কথাটা উচ্চারণ করি যেন আমার এই নিরতিশয় ত্রবস্থাও আসন্ন বৃষ্টির জন্ম সেই সম্পূর্ণ দায়ী।

সে কিন্তু নিজের দোষই স্বীকার করিয়া লয় যেন—কৃষ্ঠিত ব্যাকুল ভঙ্গিতে বলে—সত্যি বড়া বিষ্টি আসছে যে—কি হবে বলুন তো ! সে তো ঠিক হোটেল নয়—বরং ভাঁটিখানা বলতে পারেন, খালি মাতাল গুণ্ডা আর ছোট লোকের আড়ো—গেলে হয়তো বিপদে পড়ে যাবেন। হয়তো কেন নিশ্চয়ই—

বিরক্তভাবে বলি—এই বা কি সম্পদে পড়েছি ? হুর্ভোগ যখন রয়েছে কপশলে—

তাইতো—কিন্তু আপনি—আপনি এদিকে এ সময় কেনই বা এলেন ?

ইচ্ছে করে মোটেই আসিনি, হতভাগা গাড়োয়ানটা পথ ভুল করে এখানে ছেড়ে দিয়ে গেল। রাস্তা ফাস্তা কিছুই চিনি না—সবে কাল নেমেছি জাহাজ থেকে—

কাল এসেছেন ? কলকাতা থেকে ?

বাতির আলোয় ওর খড়ি মাখা পাঙাশ মুখখানা যেন উজ্জ্ল দেখায় হঠাং

**Ž**1 1

বিরক্ত ভাব বজায় রাখিয়াই উত্তর দিই। দাঁড়াইয়া ইহার সঙ্গে কথা কহিতেছি—মনে করিতেই প্রেষ্টিজে রীভিমত আঘাত লাগে।

কল্কাভায়—কোথায় ? কোন রাস্তায় বাড়ী আপনার ? ভামবাজারের দিকে ?

কথাটা উচ্চারণ করে কেমন বোক। বোকা সরল মেয়ের মত। রাগ করিবার কথা নয়, তবু এই গায়ে পড়া আলাপে গা জ্বালা করিয়া উঠে। ভাবি যে—পা চালাইয়া চলি—আর কথার উত্তর দিব না।

কিন্তু মধুস্দন নাকি দর্পহারী। ঠিক এই সময় এমন মৃষলধারে রৃষ্টি নার্মে, যে—চোখে কানে দেখিতে দেয় না, দিখিদিক জ্ঞানশৃষ্ম হইয়া সেই ঘৃণ্য জীবটার পিছন পিছন ভাহারই কোটরে গিয়া ঢুকি।

হাঁ কোটর ছাড়া তাহার আর বিশেষণ নাই। ঘর বলিলে ঘর কথাটার অবমাননা করা হয়।

জীবনে কোনদিন—জীবনে কেন—ক্ষণপূর্ব্বেও কি ভাবিয়াছি—এরকম আস্তানায়, রাত্রি কাটানো তো দুরের কথা, পা দিব ?

মেয়েটা হয়তো তা' বোঝে, আমি যে ভদ্রলোক এবং ওর ঘরটা যে নিতান্তই ভদ্রলোকের অনুপযুক্ত সে জ্ঞানটা ওর অ<sup>গ</sup>ছে।

অথচ—এই দূর নির্বাসনে অপ্রত্যাণিত ভাবে বাঙালীকে—কলিকাতার লোককে—কাছে পাইয়া যেন হাতে চাঁদ পায়। কোথায় বসাইবে কি, করিবে ভাবিয়া দিশাহারা হইয়া ওঠে।

খাতির জিনিষ্টার এমনি গুণ অতি বিরূপ চিত্তকেও ঈষং নরম করিয়া আনে, কাজেই অপেক্ষাকৃত ভদ্রভাবে বলি—

থাক্ থাক্ ব্যস্ত হতে হবে না। এই যে এই চেয়ারটায় বসছি।

গৌরব করিয়া—অথবা অক্স নামের অভাবে—চেয়ারই বলি, হয় তো— এক সময় ছিলই তাই, এখন টুল বলিলেঁও অন্সায় হয় না।

তাহার উপরই বসি, তা' ছাড়া আছেই বা কি ঘরে ? আসবাবের মধ্যে তো এই ময়্র সিংহাসন, আর তিনপদ বিশিষ্ট একখানি চৌকী, যাহার চতুর্থ চরণের স্থান অধিকার করিয়াছে একটা উপুড় করা প্যাকিং সম।

চৌকির উপর বিছানা পাতা, তাকাইলে ঘ্ণ হয়, যেমনি ময়লা তেমনি ছেঁড়া। মেয়েটার শরীরে সাধারণ জ্ঞান কিছু আছে, আমান দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া তাড়াতাড়ি সেই দৃষ্টিকটু জিনিষটা গুটাইয়া চৌকির পিছনে ফেলিং দেয়; চৌকির তলা হইতে টানিয়া বাহির করে একখানা ক্যাম্প চেয়ার ধ্লায় ভর্তি হইলেও জিনিষটা আস্ত। আঁচলে ধ্লা ঝাড়িয়া সেটা পাতিয়া বসিতে অনুরোধ করে।

ওরই বৈন মাথা কিনিয়া লইতেছি এইভাবেই গিয়া বসি। অথচ না বসিয়াও উপায় ছিল না। পিঠ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। একে গত ক'দিনের সমুক্রপীড়ার তুর্বলতা তাহার উপর এই তুর্ভোগ।

মেয়েটা নিরুপায় মান মুখে প্রশ্ন করে—আপনার তো খাবার দরকার ছিল ! এখানে খাওয়া ? ভাবতেই গা কেমন করিয়া আসে, ভাড়াতাড়ি বলি— না না খাবার দরকার কিছু মাত্র নেই।

থাকলেই বা কি করতাম—কণ্ঠস্বরে করুণ একটা হতাশভাব ফুটিয়া ওঠে—এথানে এক গ্লাস জল থাবারও প্রবৃত্তি হ'বে না আপনার, কোনো ভদ্র-লোকেরই হবে না।

হঠাৎ একটু করুণার সঞ্চার হয়, আহা বেচারা, নামিয়াছে বটে— জাহালমের তলায় তলাইয়া গিয়াছে হয়তো—তবু—কতথানি নামিয়াছে সে জ্ঞানটাই এখনো হারায় নাই।

একটু লঘুভাবে বলি—ভিজে পোষাক গায়ে দিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জলোর দরকার কিন্তু সভাই হয় না।

ও মলিন ভাবে একটু হাসে,—কিন্তু চা পেলে তো ভালো হ'ত ? কোনো ভালো জায়গায় যদি উঠতেন ভিজে পোষাকও বদলাতে পেতেন, গ্রম খাবারও থেতে পেতেন।

কি আর করা যাবে ভাগ্যে নেই যথন ?

অগত্যাই একটু হাসিতে হয়।

বাতিটা আমারই মুখের দামনে বদানো আছে। ওর মুখটা অন্ধকারে অস্পষ্ট। মুখের সেই কুঞী লালিত্যহীনতা, খড়ি কাজলের বিকৃতি, কিছুই আর েশ্খ পড়েনা। भ

হয়তো কণ কওয়া সহজ হইয়া আসে সেই জ্নুই।

নিতান্ত চুপ করিয়া বসিয়া থাকাই বা কেমন লাগে ? ঘুম—আসিবে না— আসা সম্ভব নয়, সারারাত্রি এই অভুত অস্বস্তিকর অবস্থায় প্রায়ান্ধকার ঘরে এক অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তির সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া থাকাই বা সম্ভব হয় কেমন করিয়া—চুপচাপ ? কথা কওয়াই সহজ বরং। অরুচিকর হইলেও অশান্থি-কর নয়, মন্দের ভালো।

নিজেই কথা পাড়ি—আমি যে বাঙালী, জানলে কি করে ? কথা শুনে।

কথা শুনে ? অব্যক হউ তে হয়—কথা আবার ক্থন কইলাম ? কার সঙ্গে ? निरक्षत्र मरक्रहे, रमहे रच यथन পथ क्या प्राप्त कित्रत्वन ? वलर्जन "कि मर्कनाम"।

অসম্ভব নয়, অক্সাতসারেই বলিয়া থাকিব। বলি—রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলে নাকি ?

রাস্তায় নয়, জানালায়। এমনি দাঁড়িয়ে ছিলাম—বিষ্টি দেখছিলাম, দেখলাম আপনি যাক্তেন—এ পাড়ায় এ রকম স্বট্ট পরা ভালো ভদ্রলোকের ভো আনাগোনা বিশেষ দেখিনা, বর্ষি গুণুা, আর মুসলমান খালাসীর আড্ডা। কৌতৃহল হ'ল, বাতি জেলে দরজাটা খুলেছি—দেখি ফিরে আসছেন তাড়াভাড়ি। থাকতে পারলাম না ডেকে ফেললাম। আপনার গলা শুনে—বাঙলা কথা শুনে—ইচ্ছে হ'ল পুজো করি।

হাসিয়া ফেলি—কেন বাঙলা কথার এত চুর্ভিক্ষ না কি ? বাঙালী ডো এখানে অজস্র আছে ?

আছে তো কিন্তু এদিকে আসবে কেনু তারা ? মানুষে কি আসে এখানে ? পিশাচ পুরী। কারা আসে জানেন ? শয়তান আর রাক্ষসের দল। নরকের কীট, আর আমাদের মত আঁস্তাকুডের আবর্জনা!

ওর উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শেষের দিকটা হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে।

কেমন যেন একটু মমতা জন্মায় মেয়েটার ওপর। ঈষৎ কোমল স্থার প্রশ্ন করি—তা' ভূমি এখানে আছ কেন ় এত দূরে এসে পড়লেই বা কি করে গ্

সে সনেক ইতিহাস। শুনলে হয়তো আপনি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবেন।
আঞ্চ সাত বছর ধরে যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি তা' মনে করলে নিজেই
শিউরে টুঠি, সাশ্চর্যা হয়ে যাই যে এত লাঞ্ছনাতেও বেঁচে আছি কি করে!
তবু—বেঁচেও রয়েছি। আশা হয়, হয়তো——আবার কখনো মানুষের মতন
করে বাঁচবাে! এই হান জঘন্য জীবনই যে আমার একমাত্র জীবন এ আমি
এখনো ভাবতে পারিনে।

- ু আহা বেচারা ! হয়তো ভালো ঘরেরই মেয়ে ছিল। কে জানে কি ওর ইতিহাস। ".
  - ় শ্রামবাজারে তোমার কেউ আছে বুঝি ় প্রশ্ন করি ↓ কেউ ় সব সব সববাই আছে আমার সেখানে। আমাদেরই বাঙী

যে—দেখেননি আপনি ? বাজারের দিকে যেতে ডান হাতি গোলাপী রঙের বাড়ী ? পাশের দিকে দেওয়ালে একটু একটু খ্যাওলা পড়া ? রঙ চটা সবুজ জানালা দরজা ? মেরামত করা আর হয়ে ওঠে না—দেখেছেন তো দে বাড়ী ?

নিত্য পথের ত্ই ধারে ও রকম বাড়ী অজস্র দেখিয়াছি, আলাদা করিয়া মনে রাখার কথা নয়, তবু ওর আগ্রহব্যাকুল ভাবটা দমাইতে ইচ্ছা হয় না, অল্প চিন্তার ভান করিয়া বলি—হুঁয়া হুঁয় মনে পড়েছে যেন—দেওয়ালের বালি টালিও কতক খসে গেছে, শ্যাওলা তে। বিলক্ষণ।

ঠিক ধরেছেন আপনি—উৎসাহে আর উত্তেজনায় ওর গলার স্বর যেন বুজিয়া আসে,—সেই বাড়ী। হাঁা খারাপ হয়ে তো যাবেই আরো, তারপর থেকে সাত বছর হয়ে গেল। বাবার কি আর বাড়ী মেরাম্ত করবার স্থ আছে গুমুখে চুণ কালি পড়ে গেছে। উঃ।

আচ্ছা জ্ঞানপাণী বটে। আপক্ষাকৃত কঠিন স্থুরে প্রশ্ন করি—যাতে চ্ণ কালি পড়ে এমন কাজ করলে কেন ?

নিয়তি আমার। বয়স ছিল কম, বৃদ্ধি বিবেচনা আরো কম। চৌকাঠের বাইরে পা দেওয়া মানেই যে আগুণে ঝাঁপ দেওয়া এ যদি জানতাম তখন।

গভীর একটা নিশ্বাস ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে আরো মন্থর করিয়া তোলে।

নিস্তর্কতা ভাঙে ওই আগে—আপনি রাগ করছেন, কিন্তু যদি শুনতেন আমার তৃঃথের জীবনের কাহিনী, বুঝতেন কত অসহায় আমরা। ভেবে দেখুন দিকিন, মাত্র পনের যোলো বছরের একটা মেয়ে—জ্ঞান-বুদ্ধিহীন, বিজ্ঞে যার ইস্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশ পর্যান্ত—

- —ইস্কুলে পড়েছিলে নাকি ? কোন ইস্কুলে ? বাধা দিয়া প্রশ্ন করি।
- —পড়েছি বীণাপাণি স্কুলে। আমার নিজের নামটাও আবার বীণাপাণি ছিল—মেয়েরা এত ক্ষেপাতো—

আমার ভাইঝিটাও বীণাপাণিতে পড়ে, ক্লাশ নাইনেই পড়ে। মনে পড়িতেই—বিদ্বেষবিমুখ চিত্ত অজ্ঞাতসারেই কেমন যেন স্নেহকোমল হইয়া আন্দে।

মমতার সঙ্গে শুনিতে থাকি—ওর উংপীড়িত জীবনের শোচনীয় ইতিবৃত্ত।

• শুধিত বর্ষরভার নৃশংস কাহিনী হয়তো এমনিই হয়, এমনিই ঘটে,

এ কাহিনীতে মৌলিকত কিছুই নাই। তবু বড় ভয়ত্কর, বড় করুণ।

প্রচন্ধর প্রেমের বেদনায় মধুর স্থলর যে হাদয় অম্লান ফুলের মত পাতার অস্তরালে নিঃশব্দে ফুটিয়া থাকিতে পারিত, পশুর হুদ্দান্ত লালসা তাহাকে ছি'ড়িয়া ছড়াইয়া দিয়াছে ধুলিধুসর রাজপথে, টানিয়া লইয়া গিয়াছে কল্পরাকীর্ণ কঠিন প্রান্তরে, ঠেলিয়া দিয়াছে কাঁটার জন্পলে। সেথানে কত সংগ্রাম, কত ঝড়।

ঝড়ের ঝাপটে তুচ্ছ ত্ব থগু কোথা হইতে কোথায় উড়িয়া পড়ে কে তাহার হিসাব রাখে ?

একদা যাহার নাম ছিল বীণাপাণি, অতি সাধারণ এক গৃহস্থারের চারিখানি দেওয়ালের অস্তরালে কল্যাণী মৃত্তিতে বেড়াইত, আজ আর তাহাকে মনে রাখিবার দায়িত্ব কাহারও নাই।

জানিতে চাহিলে হয়তো বলিবৈ—বীণাপাণি বলিয়া কেহ ছিল না। বীণাপাণি বলিয়া যে ছিল—মরিয়াছে।

পুরুষ মানুষ হইলেও ঘরের বাহিরের যথার্থ পরিচরটা কি, ছদ্মবেশী ছনিয়াখানার আসল চেহারা কত ভীষণ সে সম্বন্ধে সত্যই কোনো বোধ ছিল না,
মানুষের মুখে উপস্থাসের ঘটনা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়ি। উপস্থাস
বটে—অক্ষম লেখকের কুলিখিত উপস্থাস। কিন্তু ফিরাইয়া লেখা চলে না ?
কিরাইয়া দেওয়া যায় না ওকে—সুন্দর না হো'ক—সরল জীবন ? নিশ্চিন্ত

আঁএতের সঙ্গে প্রশ্ন করি—তুমি পালাতে চেষ্টা করো না কেন ?

—পালাতে ? কি ক্ষমতা আমার ? এরা যদি জানতে পারে—কেটে টুক্রো টুক্রো করে ফেলবে। এদের তো জানেন না আপনি ? কথায় কথায় ছোরা দেখিয়ে শাসায়, এতটুকু অবাধ্য হলে লোহা তাতিয়ে ছাঁাকা দেয়। মাছুষের চেহারা নিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় পিশাচ, রাক্ষস, শয়তান, নরকের কীট। এখন যার অধীনে আছি আমি—বুড়ো চীনেম্যান একটা, ও রকম জবন্ধ প্রকৃতির লোক পৃথিবীতে আর আছে কিনা ঈশ্বর বলতে পারেন। সুধু—অর্জেক দিন নেশায় বেছঁ স্ হয়ে পড়ে থাকে এই সুবিধে। একটা মগ গুণ্ডার কাছে তিরিশ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল আমায়, সে লোকটাই কি কম সাংঘাতিক ছিল ? তিনটে খুন করেছিল সে! এই যে আপনি বসে আছেন তা'দের চোখে পড়লে আস্ত রাখতো ?

অজ্ঞাতসারে কাঁপিয়া উঠি ক্রেন্সভয়ে পিছনের অন্ধকার পানে তাকাই ক্রিজানি কেহ ছোরা উচাইয়া নাইতো গু

বীণাপাণি আমার অবস্থা বুঝিয়া অল্প হাসে, বলে—নাঃ আজ আর ভয়ের কিছু নেই। আজ ওরা ডাকাতি করতে যাবে এক জায়গায়, কাল সন্ধ্যার আগে আসবে বলে মনে হয় না।

• আশাসের কথা শুনিয়া হাতে পায়ে খিল ধরিয়া আসে । . . কি সব ভয়স্কর কথাবার্তা ! ছই হাত ব্যবধানের মধ্যে স্বচ্ছন্দে সহজ ভাষার যাহার সঙ্গে গল্প করিতেছি সেই মেয়ে ডাকাতের ঘর করে ! ঘরের যাহারা বাসিন্দা, হয়তো এই ঘরে বসিয়া ছোরা শানাইয়াছে মানুষের বুকে বসাইতে । এই মুহুর্তে এ স্থান ত্যাগ করিবার জন্ম ভিতর্টা ছট্ফট্ করিয়া ওঠে । কিন্তু সকালের এখনো অনেক বাকী, তবু তো ঘরে আছি, পথে নামিবার সঙ্গে কহে এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিবে কিনা ভাহারই বা নিশ্চয়তা কি ।

হতাশ ভাবে বলি—তা'হলে তোমার দেখছি কোন আশাই নেই।

ত্যস্তভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া বীণাপাণি চুপি চুপি বলে—চুপ্, দেওয়ালের কাণ আছে জানেন তো ? আশা ছিল না—একটু হয়েছে, আপনার কাছে অবশ্য বলতে বাধা নেই, বাঙালী—ভদ্রলোক, এক রকম বন্ধুই আমার। উপায়টা কি জানেন—স্কুলে যখন পড়তাম, সেলাই শেখাতেন মিশনরি মেম একজন, মিসেস উড়া বিপন্ন মেয়েদের উদ্ধার করা বা তা'দের সংপথে চলবার স্থযোগ দেওয়াই তাঁর জীবনের ত্রত। অনেক চেষ্টায় তাঁর ঠিকানা সংগ্রহ করে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সব কথা অবশ্য খুলে বলতে পারিনি, মানুষে পারেও না, বলেছি বিধবা—নিরাজ্রয়। তিনি আশ্রয় দিয়ত রাজী হয়েছেন, লিখেছেন—তাঁর কাছে পৌছতে পারলেই, আমার ভার নেবেন। তা'— পৌছতে হ'লে চাই টাকা—আর স্থযোগ। পালাবার স্থযোগ। মনে করেছি শেষ চেষ্টা একদিন করবোই—প্রাণপণ করে করবো। কথায় বলে—"মরার

বাড়া গাল নেই"—ভা' মরেই তো আছি এক রকম। মনে করেছি সরে পড়বো, বাঁচি বাঁচবো, মরি মরবো। চানে বুড়োকে জলের সঙ্গে ঘুমের ওযুধ দিয়ে—দিনের বেলাই পালাতে হয় বুঝলেন গুরাত্রে বেরোলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা বেশী। এথানকার লোকগুলো নিশাচর কিনা। আঃ একবার যদি যেতে পারি। নিসেস উডের অপ্রেয়ে। নিশ্চিন্ত আপ্রয়, যেখানে অন্ততঃ পুরুষ মানুষ নেই। পৃথিবার বাইরেও যদি এমন কোনো দেশ থাকভো—যেখানে পুরুষের মুখ দেখতে হয় না।

ঈষং আহত ভাবে বলি—সব পুরুষ নানুষ্ট কি সমান ?

- —বেশীর ভাগ। বিযাদমান কঠে উত্তর দেয় বীণা—আপনার মতন মহং আর ক'জন আছে বলুন ং
  - —মহত্ব তে। কত 
     বিনয় করিয়া বলি।
- আছে, আপনি বুঝবেন না। বয়সে বড় হ'লেও অনেক ছেলেমামুষ আছেন এখনো। সে যাক্ কিন্ত একটুও ঘুন হ'লোনা আপনার, অপুথ করবে।

হঠাং থেয়াল হয় সভাই ভাী ঘুন পাইতেছে। কিন্তু ঘুনোনো চলে না, তবে—শুৰু ক্লান্তি দুর করিতে লোখের পাতা তুইটা বুজিয়া চুপচাপ কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলেও একটু আরাম পাওয়া যায়। কিন্তু একে কিছু সাহায্য করিতেই হয়, টাকা সঙ্গে যখন আছেও কিছু।

একটু চুপ করিয়া বলি—টাকার কি করেছ ?

—होका १

হঠাৎ ও চৌকি হইতে উঠিয়া নামার একান্ত কাছে আসিয়া দাঁড়ায়,
অস্বাভাবিক ভীত কণ্ঠে প্রায় ফিস্ ফিস্ করিয়া বলে—আপনাকে যখন সবই
বললাম—ভখন বলি, টাকার জোগাড় কতকটা হয়েছে। ত্' আনা এক আনা
করে আন্তে আন্তে কিছু জমিয়ে ফেলেছি। বস্তির কারো কারো জামা টামা
দেলাই ক'রে দিয়ে, ছেঁড়া রিফ্ ক'রে, মাঝে মাঝে ছ'চার পয়সা পাই;
ওখানে একটা ফুলো মেয়েমানুষ আছে, কিছু করতে পারে না—ভা'র রান্না করে
দিয়ে আসি লুকিয়ে, সেও মাসে মাসে কিছু দেয়, ভা' ছাড়া—চীনেটার যেদিন
মন ভালো থাকে—

একটু ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া যায়।

আবার কিছুক্ষণ পরে পূর্বকথার জের টানিয়া বলে—তবু এখনও আরও পাঁচ সাত টাকা হ'লে ভালো হয়, প'রে যাবার মত একটা ভজ কাপড় জামাও নেই। কিন্তু কতদিনে যে হবে ভগবানই জানেন, যদি একবার ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে ওরা টাকার কথা, ঠিক কেড়ে নেবে, খুন করে কেড়ে নেবে। এক একটি পয়সা আমার এক এক কোঁটা রক্ত। প্রত্যেকটি টাকা আমার ভবিষাতের স্বপ্ন। এও তবু এক রকম আছি—চীনেটা কি বলে জানেন ? একটা খালাসির কাছে নাকি বেচে দেবে! জাহাজের খালাসি—চাটুগেঁয়ে মুসলমান। কী ভয়ঙ্কর চেহারা, দেখলে আপনি পুরুষমার্থ—হয়তো মূর্ছা যেতেন। এসেছিল একদিন—দরে বনল না। ওর হাতে পড়ে গেলে আর কোন ভরসা দেখি না—আগেই যাতে পালাতে পারি এই দিন রাভিরের প্রার্থনা। ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন? যখন ভাবি—আবার কলকাতায় যেতে পাবো, ভল্রলোকের মতন দিন কাটাতে পাবো এত যন্ত্রণাও যেন সহ হয়ে আসে। স্বর্গের আশায় নরকযন্ত্রণা ভোলা আর কি ? আছো এততেও কি প্রায়ন্দিত্ত হয় নি আমার ?

উত্তর দিবার কথা খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই চুপ করিয়া থাকিতে হয়।
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি বাকী টাকাটা আমিই রাখিয়া যাইব—কাছেই তো
আছে। ওর ব্যাকুলতা ও আসন্ন বিপদের আশহা দেখিয়া মনে হয় এখনি
এই দণ্ডেই যদি উহাকে এই ক্লেদাক্ত সংস্রব হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইতে
পারিতাম ?

নিতান্তই অসম্ভব কি ? মনকে প্রশ্ন করি—উত্তর পাই না। আমার নাবালকত্বই বিবেককে মৃক করিয়া রাখে।

সাহস কোথায় ? সমাজের ভয় ! স্থনামের ভয়—সংস্কারের ভয়—নামহীন • অজ্ঞানা ভয়।

চোখ মেলিয়া চাহিতেই দেখি রীতিমত সূর্য্যালোক। মেঘমুক্ত, আকাশ যেন গতরাত্রের সমস্ত তুর্য্যোগকে ব্যঙ্গ করিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে। হঠাৎ, ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। দিনের আলোয় চারিদিকে চাহিয়া ঘুণায় সর্কা শরীর সঙ্কৃচিত হইয়া আসে।
ময়লা হর্গন্ধ জানা কাপড়ের রাশি, ছেঁড়া জুতার পাটি, ভাঙা সোরাই, ফুটা
এনামেলের গ্লাস, ধুনপানের সরঞ্জান ইঙঃস্তত ছড়ানো। মেঝের ধূলা যে
কতদিন ঝাড়া হয় নাই ঈশ্বর জানেন। পোড়া দেশলাই কাঠির স্তুপ তাহার
নীরব সাক্ষী।

একটা ইতর ব্যক্তির রাত্রিবাদের চিহ্ন সম্বলিত এই কুংসিত ঘর খানায় রাত্রি যাপন করিয়াছি মনে করিতেই যেন বমি আসে।

#### বীশাপাণি ঘরে নাই।

না বলিয়া চলিয়া যাওয়া যায় না, অথচ ভিলাদ্ধ সময় এখানে দাঁড়াইয়া অপেফা করিতে কচি হয় না। অধৈষ্য ভাবে মিনিট তুই পায়চারি করি। ডাকিবারই বা স্থ্রিধা কই ৪ কোথায় গেল পাত্তাই নাই।

দূর ছাই টাকাটা এইখানে রাখিয়া সরিয়া পড়ি। আসিলেই যাহাতে চোখে পড়ে এমন ভাবে রাখিতে হইবে। গোটা দশং না আরো কিছু বেশীং

ভিজা কোটটা খুলিয়া চেয়ারের পিঠে রাখিয়াছিলান, তাড়াতাড়ি গায়ে দিয়া ভিতরের পকেটে হাত দিই। শেল

টাকা নাই ৷....

পঁটিশ খানা নোট, একথানাও নাই, চিহ্নমাত্র নাই। অথচ—পাশের পকেটে পাস টী ঠিক আছে। ইহাকেই বলে ধুর্তানি। সহজে যাহাতে ধরা পড়িতে না হয়।·····

প্রভাত সূর্য্যের নির্মাল আলো...যেন নিবিড় অন্ধকারে পরিণত হয় । বিম্বিম্ করে । বিশ্ব হয় পড়িয়া যাইব বুঝি।

ভাবি—বীণাপাণি! মানুষ যে কত শয়তান হইতে পারে, সে কথা শুধু গল্প করিয়াই ক্ষান্ত হও নাই, প্রকৃষ্ট উদাহরণও দেখাইলে!

আর এককার নিজের নাবালকতকে ধিকার দিই। কত সহজেই অভিভূত হইয়া পঞ্ছি হুইটা করুণ কথা—ছুই বিন্দু চোধের জল।

অথচ আজীবন শুনিয়া আসিতেছি—উহারা ছলনাময়ী, অভিনেত্রীর জাত।
কিন্তু এমনি একটা বাজে মেয়ে—অনায়াসে জিতিয়া যাইবে ?

টাকাটা এমন কিছু অগাধ নয়, পকেট মারা গেলে সহিত, কিন্তু-—এ ক্ষতিটা যেন অস্থা।

নাঃ টাকা আমি বাহির করিবই—করিতে হইবেই—দেখি চোরের উপর বাটপাড়ি চলে কি না। ঘুণা বিসর্জন দিয়া ঘরের জিনিয পত্র ওলট পালট করিয়া খুঁজি—রাখিবে কোথায় ? বাক্স ফাক্সর বালাই তো ঘরে নাই।

অবিশ্বাস্ত কথা সভ্য হইলেও নাকি গোপন রাখাই রীতি, বিচক্ষণ ব্যক্তিদের তাই মত, তবু— না বলিয়া পারি না হারানিধি ফিরিয়া- পাইলাম। সহসা— যেন দৈব নির্দ্ধেশই চোখে পড়িয়া যায়।

দেওয়ালের গায়ে মহাত্মা গান্ধীর একখানা ধূলি ধুস্তিও বিবর্ণ ছবি টাঙানো— তাহারই পিছনে পুরোনো খবরের কাগজে মোড়া একটা ছোট বাণ্ডিল উকি মারিতেছে।

সন্দেহ থাকে না—পাড়িয়া লই। দ্বিধা করিবার আছেই বা কি ? একটী একটী করিয়া গণিয়া লই পঁচিশ খানি নোট। এক টাকার।

নাঃ, একটা কম—বোধকরি এখনি খরচ করিতে লইয়া গিয়াছে। এইবার আসিয়া বৃঝিও বীণাপাণি, বৃদ্ধি তোমার একচেটে সম্পত্তি নয়।

বিনাবাক্যে চুলগুলা হাত চালাইয়া পাট করিয়া টুপিটা মাথায় চাপাই, ট্রাউজারের পা তুইটা টানিয়া চোস্ত করি, রুমাল ঘসিয়া মুখের যতটা উন্নতি সাধন সম্ভব সারিয়া গন্তীর চালে বাহির হইয়া পডি।

ভগবানের কাছে একমাত্র কামনা, যেন পরিচিত কাহারও চোখে পড়িতে না হয়।

কিন্তু পড়িতে হয়—ক্ষণকাল পূর্বে যাহার পরিচয় পাইয়া স্তস্ত্তি হইয়া গিয়াছিল।ম—সেই বীণাপাণির চোখে। তুই হাতে তুইটা জল ভরা বালতি; কোন চুলা হইতে ভরিয়া আনিয়াছে কে জানে।

আমাকে দেখিয়া রীতিমত থতমত খাইয়া যায়। যাইবারই কথা ! বলে—আপনি চলে যাচ্ছেন ? মুখ খোবার জন্মে ভাল জল আনলাম।

যাক্ যথেষ্ঠ হয়েছে—বাঙ্গ হাস্তে ঠোঁট বাঁকাই—এর পর রৌধ হয় চায়ের লোভ দেখাবে ? কিন্তু নিজেকে সব সময় অত চালাক ভাবতে নেই, ঝলেবু

বীশাপাণি! হাঁ৷ ভালে৷ কথা, ভোমাদের ঘরে রাত্তির কাটালে দাম দিতে হয়, না এই নাও--

পাদ খুলিয়া হুইটা টাকা অবহেলা ভরে ফেলিয়া দিয়া 'গটুগট্' করিয়া **পথ** চলিতে থাকি।

পিছনে চাহিবার প্রয়োজন অনুভব করি না। ......

কোন পথ দিয়া কত পথ ঘুরিয়া কেনন ভাবে যে স্থরেশের বাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছাইলাম, স্মরণ করিবার ক্ষমতা নাই। শুধু মনে আছে মাথা যেন ছি'ড়িয়া পড়িতেছে, সর্বাঙ্গে দারুণ বাথা, বোধহয় জ্বর আসিতেছে।

আসাবিচিত্র নয়। স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত শরীর !

**মুরেশ** বোধ করি আমারই প্রতীক্ষায় চিন্তিত মুখে ঘোরাঘুরি করিতেছিল। আমাকে পায়ে হাঁটিয়া সশরীরে আসিতে দেখিয়া বিজ্ঞপ বিরক্তি স্বরে বলিয়া ওঠে—কি হে ছোকরা, রাত বেড়ানো অভ্যাস্ টভ্যাস্ ছিল না কি ? না এখানে এসেই হঠাৎ—

ব্যস্ত ভাবে বলি—ভেতরে চলো স্থ্রেশ, বোধ হয় জ্ব আসছে। জর আসছে ? বলিস্কি ? চল্—চল্—

মুহুর্ত্তে ওর মুখের চেহারার পরিবর্ত্তন ঘটে, উদ্বিগ্ন স্বরে বলে—ব্যাপার কি ব**ল্তো** কাল সারারাত ভোগান্তির একশেষ, থুঁজে হায়রাণ। চেহারু। **प्रता**थ (य छग्न कत्रहा, इस कि १

বলছি ভাই সব, আগে জল খাবো একগ্লাস।

সত্য মিথাায় মিশাইয়া গত রাত্রের কতকটা বিবরণ দিই স্থ্রেশকে। বীণাপাণির কথা অবশ্য বাদ দিই, দিতেই হয়—মুথে আট্কায়।

সুরেশ'আমার বিছানার ব্যবস্থা করিতে করিতে মুত্হাস্থে বলে—ওহে বালক, মায়ের আচলটা ছেড়ে চাে আসা উচিত হয়নি তোনার। এই সহরে আজ ছ'বছর কাটালাম—গুণ্ডার টিকিও দেখলাম না, তুমি বাবা দেশে পা দিয়েছ আর তা'র কবুলে পড়ে গেছ ? হোপ লেস্। তাছাড়া—এত কেয়ায় লেস্তৃই ? একরাশ টাকা স্বন্কোটটা আলনায় ফেলে চলে গেছিস ?

টাকা স্বন্ধ কোট ?

বিষ্ঢ়ভাবে চাহিয়া থাকি।

কি এখনো হুস্ হচ্ছে না বাবুর ? যাই ভাগ্যিস্ চাকরটার চোখে পড়েনি, পয়লা নম্বন্ধের চোর ওটা। দেখে আবার সন্ধিয়ে রাখি—এই নে—

বিছানা উন্টাইয়া গদির তলা হইতে এক গোছা নোট বাহির করিয়া। আমার হাতে দেয় স্থুরেশ।

পঁচিশ খানি নোট। এক টাকার। খরচের স্থবিধার জন্ম কাল যেগুলা ভাঙাইয়া রাখিয়াছিলাম।...এতক্ষণে খেয়ালে আসে কাল বাহির হইবার আগে গত ছই দিনের ব্যবস্থাত কোটটা বদলাইয়া একটা টাট্কা ইন্ত্রি করা কোট গায়ে দিয়াছিলাম। নৃতন সাহেব! নৃতন চাকরী!

ুস্বরেশ আমার তদারকের জন্ম ব্যস্ত হইয়া ওঠে, হইবে বইকি—ঘর বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশ বিভূঁইয়ে আসিয়া পড়িয়াছি। আসন্ধ জ্বের আচ্ছন্নতায় হঠাৎ এক সময় মনে হয় অন্ধকার গহ্বরের মুখে দাঁড়াইয়া কাহাকে যেন ঠেলিয়া দিলাম .....

ভয়ার্ত্ত একখানা মুখ · · বিশ্বয় বিক্ষাব্লিত দৃষ্টি · · · · মাথা তুলিয়া শ্বাস লইতে চেষ্টা করে—পারে না ।

তলাইয়া যাইতে থাকে...নাচে—আরো নীচে...জাহান্নমের অতল তলায়। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে।

শ্ৰীআশাপূৰ্ণা দেবী



## স্থবৰ্ণগ্ৰাম

কুয়াশা যখন কাটলো তখনি
ভাঙ্গলো রাতের ঘুম কি ?
ঘাসের শাড়ীতে তাই দেখলুম
শালুক ফুলের চুমকি !
ঝিলকিয়ে ওঠে শীর্ণ রেখায়
নতুন নদীর রদ্ধুর।
গহন নীলের খুশি ওপচায়
দেখি চোখ যায় যদ্র।
লুটিয়েছে মুখ রবি-শস্তেরা,
নিরলস হাতে কাস্তে।
একা বলিভ্ক খঞ্জদা আসে

অতলান্তিক উতলা এবং
গিরিশিখর যে ভাঙ্গছে,
সোনার খামারে পড়ে টিপ্-টিপ্
'এসিড' কয়েক চামচে।

পৃথিবীকে ভালবাসতে।

হরপ্রসাদ মিত্র

## আফিঙ্

নিঝুম রাত বাতাস হিম
ফুটছে সব ঘোড়ার ডিম
বাচ্ছা সব তুলছে রব
খুশী হয়ে বুড়ো খায় আফিড়

আফিঙ্খায় আর ঝিমায় বলে, কোথা যাস্ এদিকে আয়, ঐ পাহাড় মেঘ-রাজার শিরে জল জল লাল-পিদিম।

পিদিম নয় নীল গরুড়
মাথায় তা'র ধুম-চূড়
কাল্সাপের লাল-মাণিক
নথে চেপে ঠোঁটে করছে চুর।

আহা, অজস্র মণিগুঁড়ায় ঝিক্মিক্ করে বন-চূড়ায় সহে না ভার বাজে সেতার ঝারে পড়ে ধু ধু শাদা ধূলায়। এই বনে এই কুঞ্জছায়

রাতের পরীরা ধরেছে কায়,

বাজে মুপুর কী যে মধুর!

সুরেতে বাতাদ মূর্চ্ছা যায়।

খুক্ খুক্ খুক্ ওঠে কাশি,
বুড়ো বলে, শোন ভালবাসি
সাত-রাজার সিংহদার
কচি মুখের—আধো হাসি।

হোলো আওয়াজ ভারী পাখায় ঝাপ্টিয়া ডানা উড়ে পালায়, কার ও ডাক ? বুড়ো অবাক, বুড়ো মরে ব'কে কোনু আশায় ?

কা'র আশায় বুড়ো আকুল কেউতো নেই ? ভাঙা তু'কুল বুড়ো ঝিমায় রাত্রি যায় হিমে জড়ায় রাতের ভুল।

**ভ্ৰীঅ**মল ঘোষ

# ত্ৰ্ম দ

এখানে রয়েছে পড়ে পৃথিবীর নগ্ন রূপ যত;
তারে আমি দেখিয়াছি, ভয়ে লাজে উঠিয়াছি কাঁপি।
বিস্তার্প উদার মেঘে বিহাং আরতি করে কত;
বজ্রের গন্তীর কঠে বিদ্যোহের ধ্বনি ওঠে ছাপি।
এখানে আসেনি কেহ ফাগুনের মহা উৎসবে,
এখানে পায়নি কেহ বসস্কের নব সমাচার।
নির্জন সর্বা মাঝে দেখিলাহি বিভীষিকা সবে;
জীবন বীণার মাঝে বাজে নাই নব ঝক্কার।

এখানে জীবন পরে দেখিয়াছি মরুভূমি ধৃ ধৃ,
হেথায় শুনেছি আমি রক্তের মহা কলর ব।
উষর প্রশন্তরে তবু আমি একা ছুটিয়াছি শুধু;
জীবনের বালুচরে শুনিয়াছি তরঙ্গের স্তব।
মানুষের কামনায় শুনিয়াছি সমুদ্র গর্জন,
দেখিয়াছি জীবনের জীবনেরে পেতে ব্যাকুলতা।
জীবনের শেষপ্রাস্তে জীবনেরে দিতে বিসর্জন;
কারো মুখে শুনি নাই ত্যাগদৃপ্ত এত্টুকু কথা।

এখানে দেখেছি আমি রক্ত মাথা ধ্সর গোধ্লি,
রাঙ্গা চোথে রক্ত স্বপ্ন, দেখিয়াছি জাগে বিস্ময়।
প্রত্যহের রুচ্তায় মুজ দেহ মোর দিনগুলি;
চলে গেছে ধীরে ধীরে যায় নাই রাখি সঞ্চয়।
এখানে দেখেছি আমি মামুষের ভয়াবহ রূপ,
কঙ্কালের স্থপ হেরি কাঁপিয়াছে সদা সৃষ্টি প্রাণ।
স্তব্ধীভূত অন্ধকারে ভারকারা করে বিজ্ঞপ;
এখানে নয়নে মোর কে করিবে নব দৃষ্টি দান।

# বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী

(8)

গত বারের 'পরিচয়ে' আমরা বৈজ্ঞানিকদিগের মত সংগ্রহ করিয়া পরমাণু যে 'A-tom' নহে—প্রত্যুত যৌগিক পদার্থ—Element নহে, Compound—নিরবয়ব জব্য নহে, সাবয়ব—তাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি; এব পরমাণুর যে চরম অবয়ব বৈজ্ঞানিকের Electron বা পরম-পরমাণু—তাহারা কি ভাবে সংহত ও জ্যামিতিক আকারে সজ্জিত হইয়া অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, পারদ, গন্ধক প্রভৃতি ৯২ প্রকার রাসায়নিক পরমাণু (Chemical Elements) রচনা করে, তাহা জ্ঞানিবার চেষ্টা করিয়াছি। Electron বা পরমাণু যদি 'অণোরণীয়ান্' হয়, তবে সৌরমগুলকে (আপেক্ষিক ভাবে) 'মহতো মহীয়ান্' বলা অসঙ্গত নহে। ঐ সৌরমগুল ধ্যানীর দৃষ্টিতে কিরূপে এক অভুত সপ্তদল সরসিজরূপে প্রতিভাত হয় এবং ঐ সরসিজে কিরূপে বিশ্বনাথের বিচিত্র জ্যামিতিকীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাহারও কিছু পরিচয় দিয়াছি।

আমরা দেখিয়াছি, এই যে বিবিধ বৈচিত্র বিশাল বিশ্ব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, উহা স্থাবর ও জঙ্গম এই তুই কোটিতে বিভক্ত। স্থাবর ভাগিবর পাদার্থের ভাগিবর পাদার্থের বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে কোন স্থাবর—উহা ঐ ৯২ জাতীয় মূলভূত বা elements-এর জ্যামিতিক সংযোগ-সংহননে Molecule ভাবে ও ভৌতিক শক্তির ক্রিয়াপ্রভাবে রচিত। আর জঙ্গম—যাহার দ্বিবিশ্ধ ভেদ—পাদপ ও পশু (মনুষাও পশুর অন্তর্গত)—স্বেদজ, উন্থিজ, অণ্ডজ ও জরায়্জ—ঐ জঙ্গমের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে প্রত্যেক জঙ্গম-শরীর কোষাগ্রু বা cell-মন্ত্রি দারা গঠিত। যথাস্থানে আমরা জঙ্গমের আলোচনা করিব। প্রথমে স্থাবরের আলোচনা করি।

স্থাবরকে বিজ্ঞান Mineral Kingdom বলেন। আমরা বাংলায় বলি — শনিজ পদার্থ। এই, খনিজ রাজ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর কি পরিচয় পাওয়া যায় ? সাগর, ভূধর, নদী, আকাশ, জল, স্থল, অন্তরীক্ষ, ধাতু, শিলা, ক্ষিতি, বাষ্প, স্থা, চন্দ্র, গ্রহ—এ সমস্তই স্থাবরের অন্তর্গত। স্থা, চন্দ্র, গ্রহ-নিচয় সকলই মণ্ডলাকার (spherical), এতএর geometrical। স্থাকে কেন্দ্র করিয়া এই যে মঙ্গল, বুধ, বুহস্পতি প্রভৃতি গ্রহণণ এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র এমন কি ধুমকেত্-(Comet)-গণ স্ব স্ব কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে—ভাহার মধ্যেও জ্যামিতিকী। কারণ, ঐ সকল কক্ষা (orbit) অন্তর্গক্তি (elliptical)। পাঠকের অবগতির জন্ম নিয়াল্কিত চিত্রে অমৃতবাজার প্রিকার অমুসরণে আমরা কয়েকটি গ্রহ ও ধুমকেতুর কক্ষা অন্ধিত করিলাম—

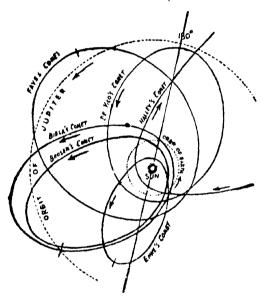

আরও লক্ষ্য করুন নদীর বীচিহিল্লোলে, স্মুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে, পর্বতের তুষারময় চূড়ায় এবং প্রাস্তবের পুঞ্জীভূত বালুকায়—সর্বত্র Geometry।

• কিন্তু এই জ্যামিতিকীর সবিশেষ পরিচয় কৃষ্ট্যালে ( crystal )—যাহাকে আমরা কাটিক বলি। এক জন বৈজ্ঞানিক crystal-এর এইরূপ লক্ষণ কৃরিয়াছেন—

A crystal is an inorganic solid bounded by plain surfaces, arranged round imaginary lines known as axes:। এই লক্ষণের সম্প্রসারণ করিয়া The Modern Encyclopedia লিখিয়াছেন—

Crystal is any body which by the mutual attraction of its particles has assumed the form of some one of the regular *geometrical* solids, being bounded by a certain number of plane surfaces.

### কৃষ্ট্যাল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-প্রবর হেকেলের ( Haeckel ) উক্তি এই :—

The crystal is the most perfect form of inorganic individuality. It has a definite internal structure and outward form, and obtains these by a regular growth. The external form of crystal is prismatic, and bounded by straight surfaces which cut each other at certain angles.

এই ক্ষাটিক রাজ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী দেদীপ্যমান। প্রায় তিন শত বংসর পূর্বে বৈজ্ঞানিক বয়েল (Boyle) এ বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

As regards crystals, it is as if nature had at once affected variety in their figuration and yet confined herself to geometrize.

—Boyle (1680) Prouduct Chem, Princ 1 p. 49.

ঐ জ্যামিতিক আকারের নিদর্শন স্বরূপ 'Modern Encyclopedia'এর লেখক কয়েকটি কুই্যালের চিত্র অন্ধিত করিয়া দিয়াছেন—নিম্নে আমরা তাহা। উদ্ধৃত করিলাম।

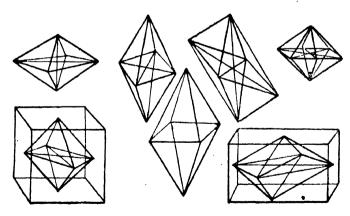

এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস বলিয়াছেন— .\*

Who that has looked at minerals has not noted how crystals carry out geometrical design to perfection? The precision of

ab.

their angles is often more perfect than can be achieved by the most accurate of man-made measuring tools \* \* Each mineral carries out God's plan for it, and the crystal-world is a mirror of those generical laws of the Divine Mind, which the artist senses an the mathematician deduces.

-First Principles of Theosophy pp 358-9.

এই যে জ্যামিতিক প্রকল্প (geometrical design)—অধ্যাপক ডল্-বেয়ার কর্ত্বক প্রদন্ত নিমান্ধিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে পাঠকের তাহা



যাহাকে Quartz বা বালু-ক্ষাটিক (Rock crystal) বলে, ঐ অতি সাধারণ কৃষ্টালের মধ্যেও এরূপ জ্যামিতিকীর প্রমাণ পাওয়া যায়।

থুব পরিচিত মার একটা ক্ষাটিকের কথা ধরুন—ফিটকিরি ( Alum )। এ সম্বন্ধে একজন অভিজ্ঞ লেখকের উক্তি এই :—

If we examine alum, which is normally solid, it will be found to be a regular geometrical solid, a crystal of definite octohedral form. Chemists tell us that such a crystal is formed by the laying down of matter on flat faces or planes, determined by certain 'imaginary' lines of equal lengths called axes. Three such axes intersect in the centre of the alum crystal, in directions determined by an 'imaginary' cube—each axis piercing the centre of two sides of the cube—transfixing the cube so that the three cross at the centre of the cube.

এই স্পরিচিত ফিট্কিরির মধ্যেই কি অন্তুত জ্যামিতিকী দেখা গেল না ? 'Scientific •Recreation'-এর গ্রন্থকার গদ্ধক-ফাটিক (Sulpher crystal) ও স্বর্ণ স্ফাটিক (Gold crystal)-এর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা নিয়ে কেই জ্যামিতিকীর নিদর্শন মুদ্রিত করিয়া দিলাম।

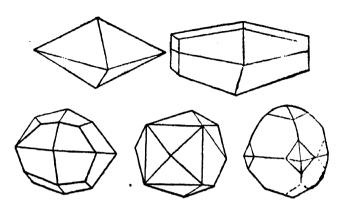

গ্রীয়ের সময় আমরা সকলেই বরফ জল খাই, কিন্তু অনেকে হয়ত জানেন না—বরফ (Ice) একটা কৃষ্ট্যাল। আমার শিশুকালে বিদেশ হইতে জাহাজে করিয়া বরফ আসিত। এখন আমরা কারখানায় বরফ প্রস্তুত করি—এমন কি, অনেকে হয়ত হিমালয়-ভ্রমণ উপলক্ষে বরফের উপর পা দিয়া চলিয়াছেন। বরফ আমাদের এতই পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু জল জমাট বাঁধিয়া যখন বরফ হয় তাহার মধ্যে যে অভ্তুত জ্যামিতিকীর নিদর্শন আছে, আমরা কি কখনও তাহা ভাবিয়া দেখি ? এ সম্বন্ধে অধ্যাপক টিণ্ডেলের (Tyndall) একটা উক্তি শুরুন। তিনি উজ্জ্বল আলোক ও একটা প্রথর অণুবীক্ষণের সাহায্যে জমাট জলের ঐ জ্যামিতিকী দেখাইতে ভালবাসিতেন।

Tyndall was fond of showing with the help of a powerful microscope and intense light, the wonderful processes of crystallisation,—"expanding" flowers, each with six petals, growing larger and larger and assuming, as they do so, beautifully crimped borders, shewing, if I might use such terms, the pains, and skill and exquisite sense of the beautiful, displayed by nature in the formation of a common block of ice." \* \* Other crystals "grow before you like spouting ferns, exhibiting forms as wonderful as if they had been produced by the play of vitality itself. I have seen these things hundreds of times, but I never look at them without wonder." It runs, as if alive, into the most beautiful forms.

·কিন্তু যাহাকে snow-crystal বা তুহিন-কাটিক বলে, ভাহার অন্তুত

9.

জ্যামিতিকী আরও বিচিত্র। আমরা জানি ঐ তুহিন-ফাটিক বাপোর ঘনীভূত অবস্থা—are vapours crystalised—'flakes of snow are ice-crytals'। নিয়ে একখানি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ হউতে আমরা কয়েকটি Snow crytstal বা তুহিন-ফাটিকের চিত্র তুলিয়া দিলাম।



লেখক ঐ তুহিন-ক্ষাটিক সম্বন্ধে বলিভেছেন---

Snow flakes are regular six-sided prisms, grouped around a centre forming angles of 60° and 120°.

জ্যামিতিকীর প্রকৃষ্ট নিদর্শন নয় কি ? এ সম্পর্কে অধ্যাপক টিন্ডেল অনেক সমীক্ষা-পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি উহাদিগকে তুষার-পূষ্প (iceflowers) ও shower of frozen flowers বলিতেন। # তাঁহার এ সম্পর্কে বিশ্বয়োজি শুমুন—

"Atom is thus added to atom, and molecule to molecule, not boisterously or fortuitiously, but silently and symmetrically, and in accordance with laws more rigid than those which guide a human builder when he places his bricks and stones together." He speaks playfully, but more truly than he dreamed of, on the work of the 'atomic architect'.

<sup>-</sup>Manchester Science Lectures. 6th series, p. 148.

<sup>\*</sup> When snow is produced in calm air, the icy particles weild themselves into stellar shape, each star possessing six rays.—Tyndall.

বৈজ্ঞানিকবর টিন্ডেল যাহাকে রহস্তচ্ছলে atomic architect ( সাণবিক স্থপতি ) বলিলেন এবং যাঁহার কারুকোশলে বিস্মিত হইয়া এত সাধুবাদ করিলেন—তিনি বাস্তবিক অচিং জড় নহেন, কিন্তু ভাগবতী শক্তির প্রকাশের একবিধ কেন্দ্র। তাঁহার রচিত কৃষ্ট্যাল বা ফাটিক কেবল beautiful নহে—উহারা symmetrical and geometrical—একাধারে সজীবতা, স্থুন্দরতা ও জ্যামিতিকতার নিদর্শন: টিণ্ডেল্ যে বলিলেন—as if they had been produced by the play of vitality itself—যেন জীবনীশক্তির কলাকোশলে রচিত, আমরা ইহার উপর টীকা করিয়া বলিতে চাই—'যেন' নয়—সত্য সত্যই। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডল্বেয়ার লিখিয়াছেন—

Some of the phenomena exhibited by bodies called inorganic, such as minerals of many kinds, possess properties that are very like those supposed to belong solely to livings things.

— Matter, Ether and Motion, p. 283.
এবং নিজ বাক্যের সমর্থন জন্ম প্রচ্ছেদ-পত্রে পাত্রস্থ জলের স্ফাটিকিত
হওয়া কালীন, ঐ জল কিরূপ পালকের আকার ধারণ করে তাহার আলোকচিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে আমরা ঐ চিত্রের প্রতিলিপি দিলাম।



#### ঐ চিত্রের সম্বন্ধে ডলবেয়ার লিখিতেছেন—

The above picture is copied from a photograph. It represents the plumelike forms assumed by water when orystallised in a basin. The similarity it presents to vegetable forms is very striking. One may often see on frosty window panes fantastic imitations of organic things which forcibly suggest vitality. They are too common to be considered coincidences. আকাশে যথন তুষার বৃষ্টি হয় দেই সময় জ্ঞানালার কাঁচে এমন সকল হিমনির আপনা আপনি অন্তিত হইয়া যায় যে, তাহার বিচিত্রতায় ও জ্যামিতিকতায় বিশ্বয়বিমুগ্ধ না হইয়া থাকা যায় না। আমি একবার সিকিম অনণকালে জ্ঞানালার কাঁচে ঐরপ বিচিত্র চিত্র দেখিয়াছিলাম। নভেম্বর মাস — খুব শীত। আমি চঙ্গু হুদের তাঁরে একটা ডাক বাংলায় অবস্থিতি করিতে-ছিলাম। রাত্রে তুষার বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রাতে রৌজ উঠিলে কামরার বাহিরে আসিয়া দেখি জ্ঞানালার কাঁচের উপর কে সমঞ্জস সোষ্ঠবময় বিবিধ বিচিত্র গাছ পাতা চিত্রিত করিয়াছে। এখানেও বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী !\*

কুষ্ট্যাল বা ক্ষাটিকের চরম মণি (Jewels)—হীরা, পান্না, চুনী, পোথরাজ প্রভৃতি রত্ব। এ সকল মণিই কুষ্ট্যাল। এ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকের উক্তি

. Carbon when crystallised is the diamond. Alumina makes saphires and ruby with silica. Alumina and earth give us spars, tourmaline and garnets.

এই সকল মণির মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক বয়েল (Boyle) বলিয়াছেনঃ—

As to the exquisite uniformity of shape, which is so admired in gems, it is thought to demonstrate their being formed by a geometrizing principle.—Boyle - Ess. Gems, 71.

. • বৈজ্ঞানিকেরা Compound crystal groups বা কৃষ্ট্যাল-সমবায়ের কথা বলিয়াছেন। এ সম্পর্কে অধ্যাপক টমাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

As to compound crystal groups, these are formed by the association of a number of crystals. In Volvox (classed with protozoa by zoologists but claimed as a green alga by botanists) we find a colony of individuals connected by fine protoplasmic bridges, and embedded in a gelatinous matrix, from which their flagella project, the whole forming a hollow, spherical, actively mobile colony. In Volvox globator, the number of individuals is about 10,000.—J. Arthur Thomson, M. A., L. L. D.

এখানেও spherical অর্থাৎ geometrical আকার—বিখনাবের দেই জ্যামিতিকী।

নিমাঙ্কিত চিত্রে কয়েকটি মণির প্রতি লক্ষ্য করুন—অন্তুত জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইবেন।

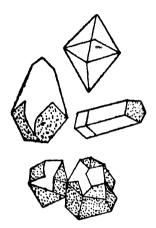

বিশেষতঃ একটি Rose-diamond কিন্তা যাহাকে 'Brilliant' বলে (a diamond of the finest cut)—তাহাদের facets বা মুখায়বের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন —বিশ্বয়ে আপ্লুত হইয়া যাইবেন



এ সম্পর্কে আর অধিক বিস্তার করিতে চাহি না—কেবল শ্রীযুক্ত জিনরাজদাসের একটি স্থচিন্তিত বাণী উদ্ধৃত করিতে চাই:—

The One Life, enduring the limitations of mineral matter—there learns to express itself in the building of geometrical forms through crystallisation.— সর্থাৎ, মহাপ্রাণ স্থাবররাজ্যে খনিজের সন্ধীর্ণভার বাধা সহন করিয়া ক্ষাটিক দ্বারে জ্যামিতিক আকারে আত্মপ্রকাশ করিছে অভ্যাস করে।

স্থাবর রাজ্যে জ্যামিতিকীর অনেক পরিচয়ই দিবার চেষ্টা করিলাম— — আগামী বাবে জঙ্গম রাজ্যে প্রবেশ করিব এবং ঐ রাজ্যে বিশ্বনাথের, জ্যামিতিকীর নিদর্শন অশ্বেষণ করিব।

<u> बीशीरतव्य</u>नाथ पछ

# পুস্তক-পরিচয়

**Cহমন্ত-গোধূলি**— জ্রীমোহিতলাল মজুমদার। জ্রীঅজিত জ্রীমানী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছুই টাকা।

"হেম্ছ-গোধূলি" এদ্ধেয় মোহিতলাল মজুমদার-এর চতুর্থ কবিতা-সংগ্রহ। কবিতা-সংগ্রহ ও কাব্য-গ্রন্থের ভিতর একটা স্কুম্পন্ত পার্থক্য আছে এবং সেই মানদণ্ডে বিচার করলে এই কবিতা-সংগ্রহ কাবা-গ্রন্থের কোঠায় পৌছতে পারেনি। পুস্পচয়ন করলেই মালা গাঁথা হয় না, এবং তার দায়িত্ব চয়নিকার পুষ্পের নয়। যে সব কবিতা এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে—তার একমাত্র যোগ-সূত্র লেখক নিজে। সময় বা মর্জি দিয়ে এই কবিতা-সংগ্রহ এক গ্রন্থে সন্নিবেশ করা যায় না-কারণ ঐক্যের অভাব প্রতি পদে ধরা পড়ে। লেখক নিজেই সীকার করেছেন যে, এই কবিতা-সংগ্রহের একমাত্র কৈফিয়ৎ—একালের অমুবক্ত পাঠকবর্গকে তৃপ্তিদান ও পরবর্তীকালের অনাগত পাঠকবর্গের চিত্ত-জায়ের আশা। একই মলাটে ও একই বাঁধনে বেঁধে দিলে কবিতা-সংগ্রহ কাব্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করে না। এবং তা করে না বলেই রস উপভোগ করতে গিয়ে নানা বাধা পাওয়া যায়। মোহিতলাল-এর কবিতায় রূপ ও রুস আছে। কল্পনার বীর্য ও ভাষার সতীত্ব তাঁর কাব্য-সাহিত্যে এক অভিন্ব বাসনা সৃষ্টি করে, এবং তাঁর কাব্যের ধ্বনি অত্যন্ত পরিচিত ও স্থুসঙ্গত। রবীন্দ্রোত্তর যুগে বাংলার কাব্য-সাহিত্যে মোহিতলাল-এর স্থনির্দিষ্ট স্থান আছে। তাঁর কাব্য-প্রিয়ার গতি ক্ষিপ্র নয়—তিনি "অলসগমনা"। ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য তাঁর কবি-প্রিয়াকে যেমন প্রাণ দেয়—তেমনি তাঁর গতিকে মন্ত্র করে, দেয়। মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথের গতিবেগকে অনুসরণ করেন নি— তিনি অমুধাবন করেছেন রবীক্রনাথের গীতধর্মকে। মোহিতলালের কবি-প্রিয়ার দৃষ্টি অপ্নর্গজায়—পথ চলার আনন্দের দিকে নয়। তাই তাঁর কাব্য মনকে তৃপ্তি, দিলেও চিত্তকে জয় করে না। কিন্তু মনকে রসাপ্লুত করবার শক্তি মোহিতলাল-এর কবিতায় আছে। অঙ্গসজ্জার দিকৈ অত্যস্ত ঝেঁাক— কারণ মোহিতলাল কবি হলেও তাঁর ভিতর এক সমালোচক বাস করেন।
সেই সমালোচকের প্রেরণায় তিনি কতকগুলি আদর্শ অমুসরণীয় মনে
করেন এবং সেই সব অমুসরণীয় আদর্শের প্রচারণকে বড় স্থান দেন। কাব্যের
চেয়ে জীবন বড় এবং জীবনের চেয়ে আদর্শ বড়—মোহিতলাল এ সব বিশ্বাস
করেন এবং তারই ফলে তিনি কবি হয়েও কাব্য ধর্মকে বড় স্থান দেননি।
ফলে, কাব্যের ক্ষেত্র অমুর্বর হয়ে উঠে। তাই তাঁর সম্বন্ধে—''He is a doer,
a maker, a revealer, a creator' বলা চলে না। তাঁর আত্মনিমগ্রতা আছে
কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা নেই।

মোহিতলাল-এর কাব্য গ্রন্থের ভিতর এই "হেমন্ত-গোধৃলি" আপেক্ষিক-ভাবে তুর্বল। গ্রন্থের নাম কেন "হেমন্ত-গোধৃলি" হ'ল—তা জানি না। কবির "যাত্রা শেষে" তিনি বলেন—

"আজ আমি থেমে গেছি,জগং থেমেছে মোর সাথে।
নাহি আর উদহান্ত, আলো-ছায়া, ঋতু-আবর্ত্তন;
থামিয়াছে কাল-চক্র—কেন্দ্র যার আছিল আমাতে,
নিজে ঘুরি' এক ঠাই ঘুরায়েছি যারে সারাক্ষণ;
কালের মুখোস খুলি' মহাকাল দাঁড়াল সাক্ষাতে,
আজ বৃঝি—কার নাম গতি, আর অগতি কেমন।"

তাই তিনি "তুহিন-মোহিনী হৈমবতীর বেশে" "রোদনের দিনশেষে" তাঁর "স্থন্দরীকে" আসতে বলছেন। কবি জানেন—

> "আলোর বন্থা নিংশেষ হ'ল—কেটে গেছে কোজাগরী, কুঞ্জে আমার শরতের শেষ শেফালি পড়িছে ঝরি'।

> > ওগো অকরুণা মোহিনী চতুরা। এখনো অধরে ধরিবে কি সুরা ?

শিশিরের ঘাসে ফুটাইবে কোন্ কামনার মঞ্জী ? কুঞ্জে এখন শরতের শেষু শেকালি পড়িছে ঝরি'।

্কবি যদিও বলছেন যে—

### "দেহের যে-ঠাঁই সব চেয়ে স্থন্দর, দেইখানে, স্থা, অধার চুমাটি দিয়ো।"

তব্ও তিনি "অকুল শান্তি, বিপুল বিরতি" প্রার্থনা করেছেন। এইভাবে নানা বিরুদ্ধভাবের আদান-প্রদান নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে—তার প্রথম কারণ—বিভিন্ন কবিতা বিভিন্ন সময়ের লেখা এবং কোন কবিতা কোন সময়ের লেখা, তার নির্দেশ নেই। তাই কবির মনের গতি তাঁর কবিতা-সংগ্রহ থেকে বোঝা যায় না। তাঁর কাব্য-সাহিত্যে কোন নিবিড় যোগসূত্র পাওয়া যায় না—খণ্ড খণ্ড কবিতায় খণ্ডিত দৃষ্টি—মৌলিকতা, নিপুণতা ও আন্তরিকতা আছে কিন্তু কোন কাব্যলোক সৃষ্টি হয় নি।

"বালুকা-বাসর" কবিতাটিতে গোধৃনির অস্পইতা নেই কিন্তু হেমন্তের আমেজ আছে—আমার বেশ লাগল। সেই নদীর চরে দেখা, সেই জোয়ারে চাঁদের হাসি, সেই বাঁশির উদাস স্থর,—সেখানে দেখা হওয়া ও মায়া রচনা করা—এমন নিবিড় ও মৃয়কর শুভক্ষণের ছবি আঁকা পাকা শিল্লীর গুণের পরিচায়ক। দৃষ্টিভঙ্গী সেকালের হলেও এই মায়া লোক মায়ুষের চিরকালের সম্পদ—অনাধুনিক ব'লে আমি এই রস হতে বঞ্চিত হতে সম্মত নই। আবার এই কবিই "অশাস্ত" কবিতা লিখেছেন, যা পাঠকবর্গকে অশাস্ত করে তুলবে—
অত্যস্ত হ্বল ও খেলো।

উক্ত প্রস্থে কয়েকটি প্রণয়-কবিতা, কয়েকটি বৈরাগ্য-ব্যঞ্জক কবিতা, কয়েকটি সংযত সনেট, এবং মধুস্থান, বিদ্ধানন্ত, রবীন্দ্রনাথ ও ফের্দোসীর স্মরণে কবিতা আছে। প্রস্থের দ্বিতীয়াংশে বিদেশী কবিতার অমুবাদ। বাংলা সাহিতো এই অমুবাদের সার্থিকতা আছে—কারণ অন্দিত কবিতায় কাব্যাংশকে সম্পূর্ণরূপে বজ্ঞায় রাখা কৃতিছের পরিচায়ক। এতো পাঁচমেশালী হওয়াতে কোন স্থর পাওয়া যায় না তাই কাব্য-প্রস্থ হিসাবে বিচার করবার বাধা অনেক।

প্রস্থার জানিয়াছেন যে, তাঁর কবিতা-সংগ্রহে আধুনিক বাংলা কবিতা নেই। তাঁর গ্রন্থে বাংলা কবিতা আছে কিন্তু তা আধুনিক সমাজের মর্জির সঙ্গে সংযুক্ত নয় একথা প্রমাণ বা স্বীকার করলেই তাঁর কাব্য আহত হবে না। আধুনিক কবিতা না হলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যের স্থান আছে—পাঠক-বর্গের চিত্তে অমরতার দাবি থাকতে পারে, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ মোহিতলাল-এর কবি-প্রতিষ্ঠাকে বাড়াবে বলে আমার মনে হয় না—যদিও মোহিতলালের কবি-কল্পনার বলিষ্ঠতা, ভাষার শুচিতা ও ছন্দের বৈচিত্র্য প্রশংসা দাবি করে। নারীর রূপ চিরস্থায়ী নয় বলে ক্ষণস্থায়ী মাদকতা আনতে সে অক্ষম তার কোন প্রমাণ নেই। মোহিতলাল-এর কবিতা আধুনিক নয় বলে তাঁর কাব্য-প্রতিষ্ঠা অস্বীকৃত হবে—তার কোনে কারণ নেই। তবে আধুনিক চিত্ত যদি তাঁর কবিতা-প্রেয়সীর অনাধুনিক চঙে মাতাল না হয়— অভিযোগ করবার হেতু নেই। যাঁরা রসিক, তাঁরা চঙ্গের বেড়াজাল অভিক্রম করে নিছক গুনকে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কাব্য-লক্ষ্মীর সম্পদ থাকা প্রয়োজন।

এই প্রন্থেই কি কবির কাব্য-যাত্রা শেষ ? কবি লিখেছেন—"আজও বুঝি নাই, আমি শুধু গান গেয়ে যাই"—কিন্তু কবি কি সভ্যই হেমন্ত-গোধূলির পর রূপহীন, মধুহীন শীতকে অভিক্রম করে আবার ফাল্পনের নব মায়া ও ছায়ার দোলায় জেগে উঠবেন ? অথবা হেমন্ত-গোধূলির হিম-নিষিক্ত ধরণী শীতের নিরাভরণ শৃহ্যতায় পরিণত হবে ? এই কাব্য-গ্রন্থ পড়ে, সে-প্রশ্বই প্রথম মনে জাগে।

শচীন সেন।

ছুই নৌকা—শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্যা। ডি, এম, লাইবেরী, কলিকাতা।
মূল্য—ছুই টাকা।

পশুপতি বাবুর 'ছই নৌকা গ্রন্থখানি শেষ করলে প্রথমেই এর স্থাস্থত.
নামটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। এক্ষেত্রে কথাটা অনেকটা
চিত্রসমালোচনার পূর্ব্বে তার বহিরাবরণ ফ্রেমের উৎকর্ষালোচনার মত
শোনালেও,—একথা, উল্লেখ না ক'রে পারলাম না এই কারণে যে, বর্ত্তমানে
বহু খ্যাতনামা লেখকেরও এমন অনেক লেখা আমরা পড়ে থাকি, বহু ক্ষেত্রেই
যার বিষয়বস্তুর সঙ্গে তার নামের কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

সাধারণত তুই নৌকায় পদক্ষেপ বিপর্যায়ের পয়িচায়ক—যেমন, চলতি কথায় আমরা বলে থাকি দোটানার মধ্যে পড়া: ছ'জন ছ'দিক থেকে টানছে, কোনটাকেই সম্পূর্ণ অবলম্বন করা যাচ্ছে না বা একটাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রে অক্টাতে সম্পূর্ণ নির্ভর করার স্থবিধা নেই—এটা নিঃসন্দেহে বিপর্যায়ের অবস্থা। আমাদের তুই নৌকা' গ্রন্থের নায়ক ডাঃ মুখার্জির জীবনেও ঘটেছিল এমনি এক বিপর্যায়ের পরিস্থিতি। প্রেমের দোটানা বা একটু গভীর ও ব্যাপকভাবে ধরে এ:ক আদর্শের সংঘাতও বলা চলতে পারে। একদিকে তাঁর ন্ত্রী একান্থ নৈষ্ঠিক বাঙালীঘরের স্বামীসোহাগী, সন্দিশ্বমনা, ঔদার্ঘাহীন ও মান-অভিমানের প্রতীক পাঞ্চালী : অপর্দিকে উদার, বৃদ্ধিমতী, আধনিক রুচিস্মিত শিক্ষাদীক্ষায় পটিয়সী ও সেবাপরায়ণা পাশ্চাতাদেশীয় জানৈকা নাস তাঁর প্রণয়নী জীমতী আইরিণ। মূলতঃ এই প্রস্থের কেন্দ্র-ভূমিতে এই তিনটি প্রাণীরই রাগ-বিরাগ প্রকট দেখা যায়। এ ছাড়া আর একটি চরিত্র যা উপর্যাক্ত তিনটি চ্রিত্রের পারিপার্শ্বিককে বিশেষভাবে ঔজ্জ্বল্য দান করেছে তিনি হচ্ছেন ডাঃ গাঙ্গুলী। এই গ্রন্থের মধ্যে এঁকেও পাঠক ভাঁর স্মরণ থেকে সহজে মুছে ফেলতে পারবেন বলে মনে হয় না। ব্যক্তিগত ভাবে আমার ত' এই মাত্রটির প্রতি যথেষ্ট সহান্ত্ভৃতি দেখা দিয়েছে, এবং একভাবে এই চরিত্রটিকেই এই গ্রন্থের রিলিফ্বলা যায়। ইট্, ড্রিঙ্ক এগু বি মেরি যা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ, তার চংম প্রমাণ মৃত্যুর সঙ্গেও তিনি ঠাট্টা করে দেখিয়ে গেছেন। মুখ দিয়ে যখন তাঁর তাজা রক্ত উঠছে, ভখনও তিনি বলছেন, প্রায় হাসতে হাসতেই: 'আমাদেরই ড' কেতাবে আছে ব্লীডার্স ড় বেষ্ট।' পশুপতি বাবুর এই টাইপ সৃষ্টিকে তারিফ করি। ৬বে একস্থানে ডাঃ গাঙ্গুলির মুখ থেকে শরীরে টি. বি. থাকা প্রতিভার লক্ষণ \* 🖦 নে, আমরা সাধারণ মানুহ আশ্বস্ত হ'তে পারলাম না। যদিও এর সমর্থনে ভিনি এইচ. জি. ওয়েলস, সোমারসেট মম ও টমাস ম্যানের নামোল্লেখ করেছেন বটে, এবং হয়ত প্রয়োজন হ'লে আরও ছ'চার জনের নাম করা যায়, কিন্তু সাইকোলজিকেলি ও ফিযিয়গ্নমিকেলি টি. বি-র সঙ্গে প্রতিভার কোন সম্বন্ধ কি সত্যই নিৰ্ণীত হয়েছে 🤊

মোটের উপর ডাক্তারি জীবনের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য ও একটি ডাক্তারের

বৈচিত্রাপূর্ণ রোম্যান্টিক জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে বিশদভাবে এবং বিশেষ নৈপুণ্য সহকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে—যদিও এটিকে জীবন-বৃত্তান্ত হিসাবে আখ্যাত করা হয় নি। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সঙ্গে মাকুষের মন, শুধু মন কেন আদর্শও যে কেমন ভাবে ক্রমপরিবর্তন লাভ করে এই গ্রন্থে ডাঃ মুখার্জ্জির চরিত্রে সেটি একটি লক্ষণীয় বিষয়। তাঁর উন্মুক্ত নির্ভীক ও বিশ্লেষণী মনের প্রশংসা করতেই হয় এবং সেই সঙ্গে তারিফ করতে হয় লেখকের সন্ধানীদৃষ্টি ও ভাষার প্রাঞ্জলতার। তুই নৌকায় পা দিয়েও ডাঃ মুখার্জ্জি যেমন বিপর্যয়কে সামলে উঠে শেষ পর্যান্ত বলতে সাহসী হয়েছেন, 'সেও থাকবে, পাঞ্চালীও থাকবে। একটি আমার জীবনের সান্ত্রনা,—আর একটি মমতা।' এক্ষেত্রে পশুপতিবাবৃত্ত তাঁর ঐ সন্ধানী দৃষ্টি ও ভাষার প্রাঞ্জলতায় বহু বিপর্যয়কে উতরে উঠে গ্রন্থখানিকে শেষ পর্যান্ত উচ্চাঙ্গের না হলেও উল্লেখযোগ্য ক'রে তুলে আমাদের যথেষ্ঠ সান্ত্রনা দিয়েছেন এবং পাঞ্চালীর প্রতি না হোক, নিঃসন্দেহে ডাক্তারের প্রতি আমাদের ম্যতাবোধ বাড়িয়েছেন।

ক্রটির দিক থেকে উপস্থাস হিসাবে পশুপতিবাবুর গল্প বলার টেক্নিক আমি সমর্থন করি না। তাছাড়া কথোপকথনের মধ্যে কোথাও কোথাও বেশি বলার প্রচেষ্টায় গ্রন্থের গতিমাধুগ্য ক্ষুন্ধ হয়েছে বলে মনে করি। এটি কোন ডাক্তারের একটানা বলে যাওয়া জীবনবৃত্তান্ত হ'লে এই টেক্নিক্যাল ক্রটি সম্বন্ধে বলবার কিছু ছিল না।

ত্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

পৃথী-পদ্ধিচয়-প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা।
প্রাণতত্ত্ব--রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্ল্য--বারো আনা।

তুরাহ সাধনা ও জটিল গবেষণার ফলে পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'ল সহজবোধ্য ভাষায় তা প্রকাশ করা জনশিক্ষার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। ইংরাজীতে ও অক্যান্ত ইওরোপীয় ভাষা্য় এই জাতীয় বহু অতি স্থান্দর বই আছে, বাঙলাতেও কিছু কিছু এই জাতীয় বই লেখা হয়েছে,

কিন্তু ন্যাপকভাবে ও স্থুনির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে এই জাতীয় বই রচনার চেষ্টা বাঙলা ভাষায় হয় নি। এই মভাব মোচনের জগ্যই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী-লোকশিক্ষা-প্রস্থনালার প্রবর্তন করেন। 'পৃথ্বী-পরিচয়' ও 'প্রাণতত্ব' এই প্রস্থনালার ছটি বিশেষ মূল্যবান বই। প্রথমটির বিষয় ব্যাপক, পৃথিবী কি ভাবে হ'ল, ভূতত্ব, পদার্থ-বিভা ও রসায়ন এই তিন শাস্ত্র ঘেঁটে লেখক তা সহজ ভাষায় পাঠকদের বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর চেষ্টা সফল হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসের (মান্ধ্যের নয়) যে ছবি এতে আছে তা সত্যন্ত স্পষ্ট ও সত্যন্ত সরল। 'প্রাণতত্ব' বইটিতে আছে কী করে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব, জীবদেহের বিকাশ ও জীব-সমাজের উন্বর্তন হ'ল তার কথা— সর্থাৎ জীবতত্ত্বর সম্যুক্ত পরিচয়। বইথানির ভাষা এত মনোগ্রাহী যে পড়তে পড়তে মনে হয় না যে এই সব তত্ত্ব সাবিদ্ধার করতে বৈজ্ঞানিকর। কী সমাধারণ পরিশ্রম করেছেন। লেথকের স্থকীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাষার গুণে 'প্রাণতত্ব' বিজ্ঞানের বই হ'লেও সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

মেনোবিজ্ঞান ও শিশু শিক্ষা—রচনাঃ ৺রেণুকা বস্থ, এম. এ., কলিকাুতা করপোরেশন টিচার্স টেনিং কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা। অনুবাদ ও সঙ্কলন: অধ্যক্ষ যতীক্রনাথ বস্থ, এম্. এ., পি. আর. এস্.। প্রকাশকঃ গণদীপায়ন, শ্রীকাইল, কুমিল্লা। মূল্য— এক টাকা।

তর্পুকা বস্থর অকাল মৃত্যু বাঙলা দেশের রাজনৈতিক কর্ম ও শিক্ষাক্ষেত্র উভয়তই বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়েছে। বাঙলাদেশের এক বিখ্যাত নারী-প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন প্রধান কর্মী ছিলেন ও এই সূত্রে তিনি যেনন কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তেমনি ভোগ করেছিলেন লাঞ্ছনা—সরকারী তরফ থেকে। তার জাবনের সব 'চাইতে বড় কাজ ছিল শিক্ষাদান। এই কাজ যে তিনি তথ্ব জীবিকার জ্বা করতেন না, শিক্ষা কার্যকে যে তিনি জীবনের আদর্শ হিসাবে নিয়েছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর স্বামী, অধ্যক্ষ যতীন্দ্রনাথ বস্থাক কর্তিক অনুদিত ও সম্পাদিত এই বইটি থেকে। বইটি তিন ভাগে বিভক্ত'।

প্রথম ভাগে আছে আধুনিক শিক্ষা-সংক্রান্ত মনোবিজ্ঞানের মূল স্ত্রগুলির পরিচয় ও ব্যাখ্যা। শিশু পালন ও শিশু শিক্ষায় এই মূল স্ত্রগুলির প্রয়োগ কী ভাবে করা উচিত দ্বিতীয় অংশে তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। সব শেষে আছে কয়েকটি আদর্শ পাঠ (সচিত্র)। বইটির পরিশিষ্টে যতীক্র বাবু 'অভ্যাস-গঠন' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তা বিশেষ শিক্ষা-প্রদ। এই মূল্যবান বইটির আদর শুধু পেশাদারী শিক্ষক ও অভিভাবকদের কাছে নয়, সাধারণ শিক্ষিত লোকদের কাছেও হবে আশা করি, কেননা আধুনিক মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে আলোচনা এই বইটিতে আছে তা বেমন কৌতৃহলোদ্দীপক ভেমনি প্রয়োজনীয়। সহজ ও সাবলীল বাঙলায় বিষয়টির আলোচনা করে লেখক ও লেখিকা পারিভাষিক বাঙলা সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার করেছেন।

হিরণকুমার সাক্যাল

## পত্রিকা-প্রসঙ্গ

গত ক'মাসের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় প্রতি পত্রিকারই অন্তত একটি রবীন্দ্র-সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বিশেষভাবে চোথে পড়ে এমন সংখ্যা যদিও কম তবু প্রায় সবগুলিতেই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু না কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য পাওয়া যাবে।

ত্থের বিষয় সেই সঙ্গে এমন অনেক রচনা বা খবরও বেরোচ্ছে যা শুধু রচয়িতাদের বা প্রকাশকদের দায়িত্তীনতার পরিচায়ক। বিশেষ ক'রে এই কথা বলা চলে রবীন্দ্রনাথের যে সব প্রতিকৃতি বেরোচ্ছে সেগুলির পরিচয় সম্বন্ধে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বস্থ্মতী'তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের ছটি ফটোর উল্লেখ করা যেতে পারে—একটির তলায় ছাপার হরফে লেখা রয়েছে 'বিলাতে রবীন্দ্রনাথ,' আর একটির তলায় লেখা 'আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথ'। এই ছটি ফটোর একটিও বিলাতে বা আমেরিকায় তোলা নয়। 'বিলাতে রবীন্দ্রনাথ' নামে প্রকাশিত ফটোটি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মহলানবিশ কলকাতাতে তুলেছিলেন ও ইন্দিপুর্বে এই ছবিটি তাঁর নামে এত প্রচারিত হয়েছে যে 'বস্থমতী'র এ রকম ভুল বাহাছরি বলতে হবে।

বাংলাদেশের একটি স্থ-পরিচিত নারী-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকার রবীক্স-সংখ্যায় প্রকাশিত একটি ফটোর বিষয়—প্রকাশকদের মতে—অধ্যাপনা কার্যে রত রবীক্সনাথ। আসলে ছবিটি বৃক্ষরোপণ উৎসবের—রবীক্সনাথ স্বহস্তে গাছের চারায় জল ঢালছেন ছবিতে তা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

এই রকম হাস্থকর ও দায়িছহীন ব্যাপার মাঝে মাঝে চোখে পড়লেও নবীন্দ্র-সংখ্যাগুলির মধ্যে ভালো জিনিব যথেষ্ট আছে সন্দেহ নাই। বিশদভাবে সেগুলির পরিচয় দিতে হ'লে এক বা একাধিক বৃহৎ প্রবন্ধ লেখা ছাড়া উপায় নাই। ভবে পাঠকদের সামনে এই প্রসঙ্গে তিনটি পত্রিকা আমি উপস্থাপিত করতে চাই। তিনটিই ইংরেজী ভাষায় লেখা। একটি—'ছা বিশ্বভারতী কোয়াটার্লি'। দ্বিতীয়টি—'কারেন্ট থট'। তৃতীয়টি—'ছা ক্যালকটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'।

'ছা বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'র ও 'কারেন্ট থট'-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের আশী বছরের 'জন্মোৎসব উপলক্ষে। 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এরও ঐ উপলক্ষে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় ইতিপূর্বেই তা আলোচিত হয়েছে; রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে 'মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর ঐ সংখ্যাটির আর একটি বছল পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

'ভা বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি'-র সম্পাদক এক সময়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের মতন এই পত্রিকাটিও যথার্থ আন্তর্জাতিক। এই রকম উচু দরের পত্রিকা আমাদের দেশে বিরল। বর্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ কৃপালানি এই পত্রিকাটির মর্যাদা কিছুমাত্র ক্ষ্ণ হতে দেননি। এই মর্যাদার পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যাবে এর রবীন্দ্র-সংখ্যায়—আকারে, গঠন-সোষ্ঠবে, রচনার বৈচিত্র্যেও উৎকর্ষে, চিত্রে, সম্পাদকীয় মন্তব্যে। এমন মর্যাদাবান রবীন্দ্র-সংখ্যা আর কোনো প্রত্রিকার আমাদের চোখে পড়েনি।

'গ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর রবীন্দ্র স্মৃতি-সংখ্যার বৈশিষ্ট্য তার উপকরণের প্রাচুর্য, বৈচিত্র্য ও সমারোহ। পত্রিকা-প্রকাশে এই সমারোহ অমল হোমের একচেটে। রবীন্দ্র-জন্ম সংখ্যায় এই সমারোহের যে-পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম তারই সমৃদ্ধতর প্রকাশ দেখলাম রবীন্দ্র-স্মৃতি-সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এত তথ্য ও এত ছবি ইতিপূর্ব্বে আর কোনো পত্রিকা দূরের কথা কোনো বইতে প্রকাশিত হয়েছে ব'লে জানি না।

'কারেন্ট থট' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। আকারে ছোট হলেও উৎকর্ষে এই পত্রিকাটি বাংলাদেশে যে-সকল ইংরেজী বা বাংলা পত্রিকা প্রকাপেত হয় তাদের কোনোটির চাইতে কম উল্লেখযোগ্য নয়। এর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রবীন্দ্র-সংখ্যায় পূরোপুরি পাওয়া যাবে।

> 🎚 কুন্দভূষণ ভাগুড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন্ কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# পরিচ্ম

## বাংলা ছন্দের নৃতন সম্ভাবনা

5

১০৪৭ সালের পৌষ মাসের 'কবিজা'-য় শ্রীস্থভাষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত পদাতিক' নামক কাব্য-গ্রন্থের একটি স্থদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচনা করেন শ্রীযুক্ত বৃদ্ধদেব বস্থু মহাশয়। সমালোচনা-প্রসঙ্গে একস্থলে তিনি বলেছেন, "আমি ছান্দসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই"। কিন্তু ওই লেখাটি আমার চোখে পড়েনি এবং পড়বার সন্তাবনাও ছিল না। কিছু দিন হ'লো 'নিকক্ত' সম্পাদক শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য ও-দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং আমার অমুরোধক্রমে ঐ সংখ্যার এক কপি 'কবিতা'ও আমাকে পাঠিয়ে দেন। এই উপলক্ষ্যে তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বুদ্দবের আলোচনাটি আমি যথোচিত মনোযোগ দিয়ে পাঠ করেছি।

এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দের কান নিখুঁত,
ছন্দ নিয়ে এই কুল গ্রন্থে নানা রকম হংসাহসী পরীক্ষায় তিনি সফল হয়েছেন:
নতুন ধ্বনি অন্বেমণের দিকে তাঁর ঝোঁক যদি বরাবর বজায় থাকে, তা-হ'লে
বাংলা ছন্দের বড়ো রকমের কোনো পরিণতি তাঁর মারফং আশা করা অক্যায়ঃ
হয় না"। এই অকুঠ প্রশংসা যে-কোনো কবির পক্ষে পরম শ্রুদার বিষয়।
আরেক স্থলে তিনি বলেছেন, "এই তরুণ কবি প্যারের এক নতুন সম্ভাবনার
দরজা খুলে দিয়েছেন"। প'ড়ে মনে হুনিবার কৌতূহল উপস্থিত হ'লো।

অবিলয়ে একখণ্ড 'পদাতিক' ,সংগ্রহ ক'রে উৎস্কচিত্তে আগাগোড়া প'ড়ে ফেল্লাম। এই পুস্তকখানির কাব্যমূল্য-বিচার উপলক্ষ্যে বৃদ্ধদেব যা বলেছেন, ভংসম্পর্কে কিছু বলা এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই কাব্যখানির ছন্দোমূল্য বিচার প্রসঙ্গে তিনি যে-সব মস্তব্য করেছেন, তার পুনর্বিচার ক'রে দেখা সঙ্গত মনে করি।

২

প্রথমেই বলা প্রয়োজন বে, স্থাৰ মুশোপাধ্যার বাংলা ছন্দ নিয়ে "নানা রকম তু:সাহসী পরীক্ষায়" বা "নতুন ধ্বনি অবেষণের দিকে" সচেতন ভাবে অগ্রসর হয়েছেন 🕏 না জানি না; ডবে তাঁর আভাবিক ধ্বনিরস-বোধ ও ছন্দ-রচনার প্রতিভা আছে, এবং সচেতন ভাবে ও-পথে অগ্রসর হ'লে তিনি বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারবেন, এ-কথা আমি অসক্ষোচেই স্বীকার করি। **আলোচা পুত্তকথানিভেই জাঁ**র বিকাশোন্মুথ ছন্দ প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় ৰয়েছে। বিস্ত বইথানিতে ছম্ম-কচনার দক্ষতা থাক্লেও ছনেনবৈচিত্ত্যের আভাৰ চোৰে পড়ে। এটিতে সবশুদ্ধ আটাশটি কবিতা আছে। তার মধ্যে উনিশটি মাত্রাবৃত্ত এবং ন'টি মৌগিক বা 'অক্ষরবৃত্ত' ছন্দে রচিত : স্বরবৃত্ত বা প্রাকৃত ছল্পের কবিতা একটিও নেই, এটা বড়ই বিশায়ের বিষয়। উনিখটি সাতাস্বভের মধ্যেও একটি মাত্র ('সে-দিনের কবিছা') চতুর্যাত্র-পর্বিক, আর একটি ( 'বধ্' ) পঞ্চমাত্র-পর্বিক, আর বাকী সভেরোটিই বল্লাত্র-পর্বিক। ন'টি যৌগিক ছল্পের মধ্যেও বিজেষ বৈচিত্তা দেখা বার না, সবগুলিই মোটামুটি একই ধরণের; প্রবহমান বা মৃক্তক ভলির দৃষ্টান্ত একটিও নেই। কিন্ত क्रिका नदीर्व अविनरमय मरशा इन्त-ब्रह्मात हार्क्य जातक स्टाइ क्ट्र বেরিয়েছে। একটি লক্ষীয় বৈশিষ্ট্যের কথা এখানেই বলি। বইখানি আলাৰোড়া চল্ডি ৰাংলার লিখিত, কোথাও সাধু বালোর প্রয়োগ নেই। বাংলা ছন্দের দলে ভাষারীতির একটা দম্পর্ক প্রথা হিসাবে স্বীকৃত হ'ছে আস্তে। গ্রাকৃত বা স্বর্ভ ছলের স্বাভাবিক বাছন ছল্ছে চল্তি বাংলা। थ-कटक अथारम मियारम कमाहिर अक काश्री मांत्र कियानम मिथा काश्र ৰচে, বিশ্ব বেশুলি ব্যক্তিক্ষ। সাধারণ রীতি ছিলাছে ও-ছলে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার হয় না, বোধ করি জা সম্ভবন্ধ নয়। কারণ চল্পতি वाःमात वाक्-क्रक्रिता केक्कात्रव-बोकि व्यक्ति छ-क्र्य्यत केह्रव हरस्टक्र। 'পদান্তিক' ৰইথানি সর্বভোক্তাৰে চল্তি বাংলায় রচিত, অথচ চল্তি বালোব পক্ষে সব চেয়ে ৰাভাৰিক যে ব্যৱহৃত ছবা, এ-পৃত্তকে সেই ছন্দেরই ব্যবহার নেই। পক্ষাস্তরে মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দের স্বাভাবিক বাহন হচ্ছে সাধু ৰাংলা ; ৬-ছই ছলে চল্ডি ক্লিয়াপদের প্রচুর প্রয়োগ বেশা গেলেও চল্ছে, কর্বো, পড়্জো, থাকলে ইত্যাদি রক্ষ হসস্ত-মধ্য চল্ডি ক্রিয়াপদের ব্যবহার সাধারণতঃ দেখা যায় না। রবীক্রনাথ 'পরিশেষে' গ্রন্থের কয়েকটি কবিভায় যৌগিক ছল্দে হসস্ত-মধ্য চলতি ক্রিয়াপদের ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু আর কোথাও করেন নি ( এ-প্রসঙ্গ যথান্থানে পুনরুত্থাপন করা যাবে); রবীক্রনাথ ছাড়া আর কোনো কবি এ-কাজ করেছেন বলে জানিনে। মাত্ৰাবৃত্ত ছন্দেও ৰবীন্দ্ৰনাথ প্ৰস্তু কয়েকটি কবিতা ছাড়া অক্স সৰ্বত্ৰই হসন্ত-মধ্য ক্ৰিয়াপদ ৰজনি ক'ৱে ওসৰ স্থাল সাধু ভাষাই ব্যবহার করেছেন। বনীজ্ঞানুবর্তীদের মধ্যে অপরাজ্ঞিতা দেবী মাত্রাবৃত্ত ছন্দে সকল রকম চলতি ক্রিয়াপদের অতি চমংকার প্রয়োগ করেছেন। জাঁর সব বইডেই এর প্রচুর দৃষ্টাস্থ মিলবে ; বস্তুত তিনি সর্বত্তই উক্তপ্রকার ক্রিয়াপদের ব্যবহার চালিয়েছেন অভি সুষ্ঠভাবে। बहुकाल পূর্বে আমি এ-বিষয়ে কৰিমের মৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলাম। অপরান্ধিতা দেবী ছাড়া অপর কোনো কবি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে দার্থক ভাবে চল্তি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করেছেন ব'লে মনে পড়ছে না। যাহোক একথা ঠিক যে যৌগিক ও মাত্রাবৃদ্ধ উভয়প্রকার ছ্ম্প্ৰই সাধু ভাষা অৰ্থাৎ সাধু ক্ৰিয়াপ্ৰের ব্যবহারই সাধারণ বীতি।" অথ্য স্ভাষ মুখোপাধ্যায় জার 'পদাতিক' প্রন্থে উক্ত উভয়প্রকার ছল্মেই অবলীলা-ক্রমে এবং সর্বত্র সমভাবে চলছি বাংলা ব্যবহার করেছেন। এটা ক্রার পক্তে কম কৃতিৰ নয়। আৰু এই ভাষা-বৈশিষ্ট্যের জন্তও ভার মুন্দের ধানি মুক্তর ব'লে বোধ হয়; চলচ্চি বাংলার অনভাক্ত শানি ওই উল্লেখনার ছুক্লেই এক্ট্রি नुष्करचत्र व्याक्षांत्र क्रम विरयुष्ट ।

ৰ্যাদেৰ প্ৰাক্তিক'-এর ব্যারপৰিক বাতারত ও বৌশিক এই ছ'রকত

ছন্দের হ্'একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের বিষয় আলোচনা করেছেন। আমরাও তার প্রাক্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হব না। বৃদ্ধদেবের মস্তব্যের সার্থকতা কতথানি ভাই। নির্ণয় করতে চেষ্টা করব। বলা প্রয়োজন যে, আমি যাকে বলেছি বিশাত্রপবিক তাকেই তিনি (রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ ক'রে) 'তিন-মাত্রার ছন্দ' ব'লে অভিহিত করেছেন এবং আমি যাকে বলি 'যৌগিক' তাকে তিনি বলেছেন 'পয়ার'। এ-স্থলে পারিভাষিক শব্দের সার্থকতা আমাদের বিচার্য নতু। আমাদের আলোচ্য 'পদাতিক'-এর ছন্দোবৈশিষ্ট্য।

প্রথমে মাত্রাবৃত্তের কথা ধরা যাক। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব লিখেছেন, "নিখুঁত কারিগরি ধরা পড়েছে তিন-মাত্রায় যুক্তাক্ষরের ব্যবহারে, তা-ছাড়া পংক্তিগুলির শেষে স্বরবর্ণ-যোজনায়, যার জোরে তিনি মিল পর্যন্ত বর্জন করতে পেরেছেন, অথচ পাঠককে তা প্রায় বুঝতেই দেন নি"। তিন মাত্রার ছন্দে যুক্তাক্ষরের ব্যবহারে কি নিখুঁত কারিগরি ধরা পডল তা তিনি বুঝিয়ে বলেন নি, আমিও বুঝতে পারি নি ; পংক্তিগুলির শেষে স্বরবর্ণ-যোজনা সম্বন্ধে তিনি কি বলতে চেয়েছেন তা-ই আমার বোধগম্য হ'লো না—বস্তুত ও-কথাটি আমার কাছে এর্থহীন ব'লেই বোধ হয়েছে। তবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মিল-বজানের কথা যা বলেছেন, তার সার্থকতা আছে। অ-িনল মাত্রাবৃত্ত-রুচনায় স্কুভাষের দক্ষতা অবশ্য স্বীকার্য। অর্থাৎ তিনি যে ও-জাতীয় ছন্দে মিল না দিয়েও শ্রুতিমাধুর্য অব্যাহত রাখতে পেরেছেন, সেটা কম কুতিত্বর কথা নয়। মিল দেবার অপটুভা-বশেই যে অমিল কবিতা রচনা করেছেন, তাও নয়। কারণ মোট আটাশটি কবিতার মধ্যে যোলোটিতেই মিল রয়েছে, এবং অনেক জায়গায় মিলের মধো চমংকার মুক্সিয়ানাও আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'আদর্শ' ও 'বানপ্রস্থ' এ-হটি কবিতার নাম বিশেষ ভাবে করা যেতে পারে। এই মিলের প্রসঙ্গে তার সনেট-জাতীয় রচনাগুলি (তার মধ্যে একটি মাত্র চোদ লাইনের, আর বাকি চারিটিই তের লাইনের) বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ভৈরো লাইনের সনেটগুলির মিল ও রচনাভিক্সি, এই ছুই ক্ষেত্রেই বিশিষ্টুড়া আছে। তার মধ্যে 'অভঃপর'-নামক কবিতাটির গভভঙ্গি বেশ উপভোগ্য স্থুভরাং এ-কথা বলা চলে যে, মিল দেবার যথেষ্ট পটুতা থাকা সত্ত্বেও সূভায বৈচিত্র্য-সৃষ্টির জ্বন্থে ইচ্ছাপুর্বকে অমিল কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর এ

প্রয়াস ব্যর্থ হয় নি ; স্থতরাং এ-বিষয়ে বৃদ্ধদেবের মন্তব্য সর্বভোভাবে স্বীকার্য। অবশ্য এ-কথা বলা প্রয়োজন যে, যৌগিক (বা অক্ষরবৃত্ত) ছন্দে মিলবজ্বনৈ অভিনবত্ব কিছুই নেই; কেন না, মধুসূদন থেকে রবীক্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেকেই এ-কাজ করেছেন। কিন্তু মাত্রাবৃত্ত ছন্দে মিল-বর্জনে এখনও যথেষ্ট অভিনবন্ধ আছে। এ-ছন্দের উদ্ভাবয়িতা রবীন্দ্রনাথ: তিনি কখনও এ-ছন্দে মিল ত্যাগ ক'রে কবিতা রচনা করেছেন ব'লে মনে হয় না: যতদূর মনে পড়ে এ-কাজ প্রথম করেন সত্যেন্দ্রনাথ। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটিমাত্র কবিতায় তিনি মিল বন্ধনি করেছিলেন ব'লে মনে হচ্ছে। হাতের কাছে বই না থাকাতে দৃষ্টান্ত দিতে পারলাম না। তার পরেই এ-কাজ করেছেন সজনীকান্ত দাস, সঞ্জয় ভট্টাচার্য-প্রমুখ কবিরা। সজনীকান্তের 'রাজহংস' এবং সঞ্জয় বাবুর 'দাগর' নামক কবিতা-পুস্তকের মাত্রাবৃত্ত ও যৌগিক ছন্দে রচিত দমস্ত কবিতাই অমিল। আধুনিক কালে আর কোনো কাব্য-গ্রন্থ এ-বিশিষ্টতা অর্জন করেছে কি না জানি না। আর, অঁপরাজিতা দেবীর কবিতার বৈশিষ্ট্য হ'লো মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও চলতি ভাষার ব্যবহার। স্থভাষের গ্রন্থে এই উভয় বিশিষ্টতারই সমাবেশ ঘটেছে: অর্থাৎ তাঁর মাত্রাবৃত্ত ছন্দের রচনায় ভাষা সর্বত্রই চলতি এবং অনেক স্থলে মিলও বর্জিত রয়েছে। রাজহংসের অমিল মাত্রাবুত্তে: সঙ্গে পদাতিকের অমিল মাত্রাবুত্তের আরও ছটি পার্থক্য আছে। এক, রাজহংদের কবিতাগুলি অসমপংক্তিক, কিন্তু পদাতিকে সমপংক্তিক। এ-ক্ষেত্রে রাজহংসেরই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করতে হয়; কারণ পংক্তিগুলি সমায়তন না হওয়াতে কবিরও স্বাধীনতার পরিসর বেডে গিয়েছে এবং ধ্বনিও একঘেয়ে না হ'য়ে বিচিত্ররূপে ফুটে ওঠার স্থযোগ পেয়েছে। ছই, রাজহংসে প্রতিপংক্তিরই শেষ পূর্বের মাত্রাপরিমাণ সর্বত্রই ছুই; স্থভাষ কিছ এ-বিষয়ে অধিকতর বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। অন্তিমপর্বে তিন বা পাঁচ মাত্রা রেখেও অমিল ছন্দ রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। যথা---

(১) ভয় করি তায়,। বিশ্বয় মনে। জাগে,
মহিমা বিশ্বাট। শ্রাদ্ধায় করি। মস্তক অব। নত—
ভালোবাসিবারে। যত চাই তত। সভয়ে ফিরিয়া। আসি।

-- রাজহংস, সজনীকান্ত

(২) ঘড়ির কাঁটায়। কত যে মিনিট। মরছে,
মনে অনস্ত। সময়ের অধি।—রাজ্য;
ভূলেছি, জ্যোৎসা। হারায়ে হরিং। ধাতা
এখানে বন্দী। আনা-ভিনেকের। বাল্বে।

—পদাতিক, রোম্যান্টিক

(৩) দুরে সিস্থ গাছ,। ধান ক্ষেত তার। কিনার ঘেঁসে।
কিছু নয়, তারা। তবু কী স্বপ্ন। রচনা করে।
নগরের সেই। নীড় ছেড়ে এসে। এখানে ভাবি,
সিনেমা-ছায়ায়। রাজধানীতেই। ছিলাম ভালো।

— ঐ, এখানে

রাজ্বহংসে পংক্তি-প্রান্থে তুই মাত্রারই একাধিপত্য। পদাতিকে সমপংক্তিক কবিতায় লাইনের শেষে তুই মাত্র। স্থাপনের রীতিও দেখা যায়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে অমিল বৈচিত্রা স্বষ্টির প্রয়াস নেই। আরও একটি বিষয়ে রাজহংসের সঙ্গে পদাতিকের ছন্দোগত সাদৃশ্য আছে। তুইখানি বইতেই একটি ক'রে অমিল পঞ্চমাত্র-পর্বিক ছন্দের কবিতা আঁছে। আর কেউ এ রকম ছন্দ রচনা করেছেন কি না জানিনে। রাজহংসের 'সরস্বতী' এবং পদাতিকের 'বধু' পরম্পর তুলনীয়।—

- (১) পথের জনতায়
  হারিয়ে ফেলে কখনো আপনারে
  আপন মনে চলিয়া এফু সারাটা পথ ধরি'—
  কলহ-কোলাহলে
  কখনো মনে জমেছে বিষ, কখনো ধূলি জালে
  হয়েছে কালো আমার দল দিশ
- (২) বুঝেছি কাঁদা হেথায় রুথা, তাই
  - কাছেই পথে জলের কলে সখা, কলসি কাঁখে চল্ছি মৃছ চালে, গলির মোড়ে বেলা যে প'ড়ে এলো )

এ-ছটির পার্থক্যও লক্ষণীয়। 'সরস্বতী'-র ভাষা সাধু ও পংক্তি অসমান ও প্রবহমান, 'বধু'-র ভাষা চল্তি, কিন্তু পংক্তি সমান ও অপ্রবহমান। স্বীকার করতে হবে 'সরস্বতী' কবিতার ভাবপ্রকাশের পরিসর বেশি এবং তার ছন্দের গতিভঙ্গিও অধিকতর সাবলীল।

পদাতিকের 'কিংবদস্তী' কবিতাটির ছন্দের প্রতি বৃদ্ধদেব ছান্দসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন, "এ-ছন্দের জাতি অবশ্য নতুন নয়, এগারো মাত্রাও অভিনব নয়; তহুসন্ত শব্দের আধিক্যের জন্মই 'কিংবদন্তী'র স্থরটা হয়েছে আলাদা"। তাঁর একথা খুবই সত্যি। এই এগারো মাত্রার ছন্দ বাংলা কাব্যে অন্তত ভারতচন্দ্রের আমল থেকেই স্থপরিচিত এবং তার সাবেক নাম হচ্ছে 'একাবলি'। দৃষ্টান্ত তুলে প্রবন্ধের ভার বৃদ্ধি করতে চাইনে। হস্ত ধ্বনির বাছল্য, বিশেষত হস্ত-মধ্য চল্তি বাংলা শব্দের প্রয়োগে 'কিংবদন্তী'র ধ্বনিটা একটু বেশি ছলে উঠেছে, একথা সহজেই বোঝা যায়। সত্যেক্তনাথের বঁছ রচনায় এ কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। পদাতিকের 'এখানে' কবিতাটিতেও এ ভঙ্গি স্থল্পন্ত। 'এখানে' এবং 'কিংবদন্তী'-র ছন্দ পরস্পর তুলনীয় —

- (•১) উর্মিল ভূঁই। হাঁটে বনহীন তেপাস্তরে;
  সরু সরু ঘাস। শিরে বুঝি তার। শিশির জ্বলে!
  তুই দিকে দূর। বালুদের দেশ। মধ্যে নদী
  শ্বাস টেনে টেনে। পায়ে পায়ে রাখে। চিকণ রেখা।
- (২) চল্ছিলো এত।-কাল বেসাতি
  নিরাপদে বেশ। এ দাস-দেশে।
  আজকে ঢেউয়ের। অলিগলিতে
  যমদূত দেয়। ডুব-সাঁতার।

'এখানে'-র প্রতি পংক্তির প্রথম থেকে একটি ক'রে পর্ব বাদ দিল্টে অবিকল 'কিংবদন্তী'-র ছন্দ পাওয়া যায়। তুলনায় এ-ছটি কবিভার মধ্যে 'এখানে'-র ছন্দ অনেক বেশি স্থানর, মুজিয়ানাও আছে। তা-ছাড়া, 'কিংবদন্তী'-র ছন্দকে সম্পূর্ণ 'নিখুঁত'ও বলা যায়না। ছটি জায়গায় বাংলা ভাষার স্বাভাবিক প্রাম্বরিক (accentual) রীতি বা বাক্ভঙ্গি লঙ্কিত হয়েছে, এরকম লঙ্বন ছন্দের উংকর্ষ-সাধনের অনুকৃল নয়। "চল্ছিলো এতকাল বেসাতি" এ-কথাটার স্বাভাবিক প্রস্থর-বিভাগ (accent-group) হচ্ছে এ-রকম—

চলছিলো। এত কাল'। বৈসাতি।

অর্থাৎ চ, এ এবং বে এই তিনটি ধ্বনির উপর স্বভাবতই প্রস্থর পড়ে। কিন্তু ছন্দের খাতিরে যদি তাকে এ-ভাবে বিভক্ত করা মায়—

চলছিলো এত। কাল বেসাতি

তা'হলে এ এবং বে ধ্বনি-তৃটি তাদের স্বাভাবিক প্রাস্থরিক মর্যাদা হারায়।
পক্ষান্তরে 'কাল' শব্দের আদি ধ্বনিটি এ-স্থলে স্বভাবত অ-প্রস্থরিত হ'লেও
ছন্দের খাতিরে কৃত্রিমভাবে প্রস্থরিত হ'য়ে ভূঁই ফোঁড়ের মতো মাথা খাড়া
ক'রে উঠেছে। ছন্দের পক্ষে স্বাভাবিক বাক্-রীতির অল্পল্ল লজ্মন মারাত্মক
কয় এবং অনেক স্থলে অনিবার্থিও বঁটে। কিন্তু এস্থলে ওই প্রাস্থরিক রীতিলজ্মন আমার কানে একটু খুঁতের মতোই বোধ হয়েছে। 'জাহাজের হালচাল
কিছুই'—এস্থলেও পূর্বোক্ত মন্তব্য প্রযোজ্য।

খুঁত ধরতে গেলে পদাতিকের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আরও ত্য়েক জায়গায়। কিছু ক্রেটি পাওয়া যায়। যথা, 'চান' কবিতাটিতে প্রতি পংক্তির শেষ পর্বে যদি পুরো ছয় মাত্রা না রেথে এক মাত্রার ফাঁক রাখা হ'তো, তাহ'লে অনেক বেশি শ্রুতিমধুর হ'তো। যেমন—

় লাল নিশানের। নিচে উল্লাসী। মুক্তির ডাক রাইফেল আজ। শত্রুপাতের। সম্মান পা'ক।

এখানে 'মুক্তির ডাক' ও 'সম্মান পা'ক' পর্ব-তৃটিতে পূরো ছয় মাত্রা দিয়ে ওতৃটিকে নিরেট ভাবে ভর্তি ক'রে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু ও-ভাবে ভরাট ক'রে
দিলে অনেক স্থলৈ আমাদের কানে ধ্বনি-প্রসারের অবকাশ থাকে না, ফলে
ক্রুতিমাধুর্য রাহত হয়। যদি উপরের পংক্তি তৃটীর শেষ পর্ব থেকে একটি
মাত্র মাত্রা ক্মিয়ে দেওয়া যায়—

লাল নিশানের। নিচে উল্লাসী। মুক্তি ডাক রাইফেল আজ। শত্রুপাতের। সে মান পা'ক, তাহ'লেই ধ্বনি-সৌন্দর্য ফুটে ওঠ্বার অনেকখানি অবকাশ ঘটে। বস্তুত স্থভাষের স্বাভাবিক প্রথর-ধ্বনির্দিক কান যে এ কৌশলটি অনুভব করেনি, তা নয়। কেননা, দেখতে পাচ্ছি পদাতিকের সাতটি রচনাতেই এ কৌশল অবলম্বিত হয়েছে।

আরেকটি খুঁতের কথা ব'লেই মাত্রাবৃত্তের প্রসঙ্গ শেষ করব। 'পদাতিক'নামক কবিতাটির তৃতীয়াংশের ছন্দটির কথা বল্ছি। ওটির প্রথম ক'টি লাইন এ-রকম—

শ্রীমতী, আমার অরণ্য স্বাদ
মেটে এখানেই। লেকে সন্ধ্যায়
গোচারণ ঘাসে প্রার্থী যুবক।
কমগুলুতে কারণ, ভাই ভো
ওঁ তৎসং,—প্রলাপ মানেই। ইত্যাদি।—

এখানে ষশ্মাত্র-পর্বিক ছন্দকে আমিত্রাক্ষর ছন্দের ভঙ্গিতে প্রবহমান করার প্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু এ প্রয়াস ব্যর্থ-হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত-যোগে প্রমাণ ক'রে বলেছেন, মাত্রাবৃন্দ ছন্দে "অমিত্রাক্ষর রীতিকে…গভাজাতীয় স্বাধীনতা" দেওয়া চলে না (ছন্দ, পৃঃ ৭১-৭০ দ্রষ্টব্য)। ঠিক উপরের রচনাটির ভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের রচিত দৃষ্টান্তটি আংশিক ভাবে উদ্ধৃত করছি।—

বিরহী গগন ধরণীর কাছে
পাঠাল লিপিকা। দিকের প্রাস্তে
নামে তাই মেঘ, বহিয়া সজল
বেদনা; বহিয়া তড়িং-চক্তি
ব্যাকুল আকুতি। ইত্যাদি—

এ ছন্দ অমিত্রাক্ষরের গভ-জাতীয় স্বাধীনতা পেয়েছে ব'লে রবীন্দ্রনাথ স্থীকার করেন নি। স্বে হিসাবে এটি ব্যর্থ। স্থভাষের রচিত ছন্দটিও তাই। প্রপরের দৃষ্টাস্তের 'ওঁ' ধ্বনিটা লক্ষ্য করার যোগ্য। সাধারণ দৃষ্টিতে ওটিকে একমাত্রিক ব'লে মনে হ'লেও আসলে. এটি দ্বিমাত্রিক। এ-ধ্বনিটা

হাঁ' শব্দের মতো অযুগা নয়। ওর আসল উচ্চারণ-রূপ হচ্ছে ওং বা ওম্। অর্থাং ওটি দৃশ্যত অযুগা হ'লেও কার্যত যুগা-প্রকৃতি। কাজেই তার মাত্রামূল্যও বিশুণ। হাঁ কথার উচ্চারণ-রূপ হাং বা হাম্ নয়; কাজেই ওটি অযুগা ও এক-মাত্রিক। এক্লে একটি কথা বলা দরকার। কোনো অযুগা ধ্বনিও যদি বাংলায় একক অর্থাং অহ্য কোনো ধ্বনির সঙ্গে যুক্ত না হ'য়ে বিচ্ছিন্ন বা আল্গাভাবে উচ্চারিত হয়, তাহ'লে ওই অযুগা ধ্বনিও স্বভাবতই দীর্ঘ হ'য়ে ছই মাত্রার স্থান অধিকার করে। ও-রকম আল্গাভাবে উচ্চারিত হ'লে হাঁ, না, মা, কি, ছি প্রভৃতি সমস্ত অযুগাধ্বনিই দিমাত্রিক ব'লে গণ্য হবে। সুখের বিষয় পদাতিক গ্রন্থেই ও-রকম একটি দুষ্টান্ত আছে। যথা—

যেখানে আকাশ। চিকণ শাথায়। চেরা
চলো না উধাও। কালেরে সেখানে। ডাকি,
হা! হডোমি।। সড়কে বেঁধেছি। ডেরা,
মরীচিকা চায়। বালুচারী আ-। আ কি ? ( পৃঃ ১৭ )

এখানে 'হা' এই অযুগ্ম ধ্বনিটির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য স্থাপষ্ট। তাই ওই স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রক্ষা ক'রে তাকে দ্বিগুণ মাত্রামূল্য দেওয়া হয়েছে। এস্থলে স্থভাষ যে সুক্ষা ক্রাতি-বোধের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রাশংসনীয়।

8

এবার স্থাবের যৌগিক ছন্দ সম্বন্ধে বৃদ্ধদেব যে মন্তব্য করেছেন তার আলোচনা করা যাক্। তিনি বলেছেন, "পয়ারে ( অর্থাং যৌগিকে ) হসন্ত শব্দের ( = ধ্বনির ) ব্যবহার আমার রীতিমতো আশ্চর্য লেগেছে"। এই আশ্চর্য লাগার কারণটিও তিনি ঠিক্ ধরতে পেরেছেন। সে কারণটি হচ্ছে, "ছন্দ পর্ডবার সময় আমাদের চোখের অভ্যাসকে ভূলতে পারিনে"। এই স্বীকারোক্তি ক'রে বৃদ্ধদেব সংসাহসের পরিচয় দিয়েছেন—সকলের যদি সে সাহস থাক্তো, তা-হ'লে বাংলা ছন্দের 'নতুন সম্ভাবনার দরক্তা' অনেক আগেই খুলে যেত এবং বাংলা ছন্দের আলোচনায় আমাকে যে অন্ধ বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে সে বিভ্ন্থনা থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতাম। বাংলা জিপি তথা চোখের অভ্যাসের জন্মেই বাংলা ছন্দ আলোচনার ক্ষেত্রে এক রক্ষ

পারিভাষিক Babel-এর সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুত যথার্থ ভাবে আলোচনা করতে হ'লে চোখের অন্ধ অভ্যাসের পরিবতে একটি সদা-জাগ্রত কানের অভ্যাস গ'ড়ে তোলা চাই। তাহ'লেই বোঝা যাবে ছন্দের আলোচনায় অক্ষর ব'লে কোনো জিনিষ নেই, আছে কতকগুলি ধানি: যুক্তাক্ষর-অযুক্তাক্ষরের পরিবতে পাওয়া যাবে যুগা ও অযুগা ধানি: 'শ্রুতিগন্য যুক্তাক্ষর' ব'লেও কোনো পদার্থ হ'তে পারে না—ওটা কানকে চোষঠারা মাত্রা বস্তুত ছন্দের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো চাই, তাহ'লে পরিভাষায় এবং ছন্দের বিশ্লেষণ রীতিতেও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটবে। আর রীতিমতো ব্যাবেলের পরিবতে পরস্পরের বোধগমা ছন্দ-শাস্ত্র গ'ড়ে উঠবে। বস্তুকু কানের কাজ চোখে সারার অভ্যাস হবার দরুনই ছান্দসিকের কথা অস্থেরা ব্রুতে পারে না। কিন্তু বাংলা লিপি-রীতির পরিবর্তন না ঘটলে চোখের অভ্যাস দোষ দুর হবারও আশু সম্ভাবনা দেখিনে। তবে ছন্দ-জিজ্ঞামুদের আমি বলি, বাংলা কবিভাকে ইংরেজি লিপিতে রূপাস্তরিত ক'রে ছন্দ-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'লে চোখের অভ্যাসের বাধাটা কেটে যেতে পারে। বাংলা ভাষাকে ইংরেজি হরফে লিপিবদ্ধ করলে বাংলা ভাষা ও তার ধ্বনি-রূপের বিকার ঘটে না, অথচ আমাদের দৃষ্টিগত ও লিপিগত চিরস্কন অভ্যাসের আবরণটা স'রে যায়; তার ফলে অভ্যাস-মুক্ত মন নিয়ে ছন্দ-বিশ্লেষণের যথার্থ স্থাযাগ ঘটে। একথা তথা-ক্থিত 'অক্ষর'-বৃত্ত অর্থাৎ যৌগিক ছল্পের আলোচনায় বিশেষভাবে প্রযোজা। কেননা, ও-ছন্দই বিশেষভাবে লিপি-রীতির জালে জড়িয়ে গেছে। তথাকথিত চোদ্দ 'অক্ষরের' পয়ার ছন্দের যে-কোনো একটি 'যুক্তাক্ষরু'-বর্জ্জ পংক্তিকে রোমান্ হংফে লিপ্যস্তরিত ক'রে তার ছন্দ-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হ'লেই কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। আমি পূর্বে অনেকবার দৃষ্টান্ত-যোগে এ-বিষয়ট। বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এই বিষয়ের পুনরবভারণা ক'রে প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি করতে চাইনে। তবে একটি কুত্র দৃষ্টান্ত দিলেই আমার কথা স্পষ্ট হবে আশা করি। যেমন. 'ছন্দ' শব্দটি: 'অক্ষর'-রুত্ত পয়ার ছন্দে ও-শব্দটিতে তুই 'অক্ষর' ধরা হয় এবং সে তুটি অক্ষর হচ্ছে ছ আর ন । কিন্তু এ বিভাগ হচ্ছে নিছক চাক্ষ্য এবং লিপিগত। কান দিয়ে শুনলে ও-কথাটিতে ছ এবং নদ পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে ছন এবং দ। অর্থাৎ ছেন্দ

কথাটির চাকুষ রূপ হচ্ছে ছ-ন্দ, কিন্তু তার শ্রোত রূপ হচ্ছে ছন্-দ। চাকুষ পরিভাষায় ও-কথাটির প্রথমাংশে মাছে একটি 'মযুক্ত' (ছ) এবং দ্বিতীয়াংশে একটি 'যুক্ত অক্ষর' (न)—এটা নেহাংই লিপিরপের কথা। কিন্তু ভৌত ক্সপের পরিভাষায় ও-কথাটির প্রথমেই আছে একটি 'যুগ্ম ধ্বনি' (ছন্ ) এবং দ্বিতীয়াংশে একটি 'অযুগা ধ্বনি' ( দ )। ইংরেজি হরফে ওটিকে chhanda রূপে লিখলে যুক্তাক্ষর না থাকাতে তার শ্রুতিরূপটি ( ছন্-দ বা chhan-da ) ধরা সহজ্ঞ হয়। মনে রাখা চাই, ভাষার শ্রুতিরূপই হচ্ছে তার ধ্বনিরূপের অবিকল প্রতিচ্ছবি; পক্ষাস্তরে লিপিরূপ হচ্ছে ভাষার ধ্বনি বা শ্রুতিকে দৃষ্টিগোচর একরার অসম্পূর্ণ কৌশলমাত্র। বাংলা লিপিরপের প্রভাবে আমরা 'পুণ্যবান' ও 'পুণ্যবতী' এই উভয় শব্দেই চার অক্ষর গণনা করতে অভ্যস্ত হয়েছি; কিন্তু ওদের ধ্বনি-তথা-শ্রুতিরূপ হচ্ছে যথাক্রমে পুন্-ন-বান্ এবং পুন্-ন-ব-তী; প্রথমটিতে একটি অযুগা ও ছ্টি যুগা সবশুদ্ধ তিনটি ধ্বনি আছে, আর দ্বিভীয়টিতে আছে চারটি—প্রথমটি যুগা ও বাকি তিনটি অযুগা। এ ভাকে বিশ্লেষণ করলেই ছন্দের ধ্বনিরূপের যথার্থ বিশ্লেষণ হয়। কিন্তু লিপিরূপ 'দেখে' বিশ্লেষণ করলে যথাযথ ভাবে ধ্বনিরূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। চোখ অনেক সময়ই কানকে ফাঁকি দেয়। গোড়াতেই এই গলদ থাকাতে আমাদের ছন্দ-বিচার প্রণালী দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারছে না। বুদ্ধদেব চোঝের অভ্যাসের কথা স্বীকার করাতেই এতগুলি কথা বলার সুযোগ হ'লো। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্চি।

• এবার মূল প্রসঙ্গে প্রভ্যাবত ন করা যাক্। ছন্দের বিশ্লেষণে আমাদের বাক্-রীতির প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা চাই। কেননা, বাক্-রীতিকে গুরুতর ভাবে লজ্জ্বন ক'রে ছন্দ-রচনা অসম্ভব। বস্তুত শিল্পিত বাক্-রীতির নামই ছন্দ। স্ক্র্ বিশ্লেষণে আমাদের বাক্-রীতির বহু বিচিত্র রূপ ধরা পড়ে। এস্থলে ছটি মাত্র রূপের কথা সংক্ষেপে বলব। প্রথমক, আমাদের বাক্যের স্বাভাবিক প্রস্তুর-ব্যবস্থাকে ছন্দেও মোটামুটি অব্যাহত রংখতে হয়; ছন্দের খাতিরে তাকে একট্-আধট্ পরিবর্তন করা গেলেও তাতে গুরুতর পরিবর্তন

ঘটানো যায় না, ঘটালে কানে খট্কা লাগে অর্থাৎ ছন্দ-পতন ঘটে। বস্তুত ছন্দ-পতন বা কানে খটকা লাগার মানেই হ'লো স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির লজ্যন। দ্বিতীয়ত, যুগা-ধ্বনির ব্যবহার-কৌশলই হ'লো ছন্দোবৈচিত্তোর প্রাণ। আর, আমাদের স্থাভাবিক উচ্চারণ-ভঙ্গিতেই যুগাধ্বনির ত্-রকম প্রয়োগ দেখা যায়। (১) যুগাধ্বনির সংশ্লিষ্ট বা সংকুচিত প্রয়োগ এবং (২) তার বিশ্লিষ্ট বা সম্প্রদারিত প্রয়োগ। যে-ছন্দে যুগাধ্বনিকে সর্বদাই সম্প্রসারিত ক'রে ছই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয় তাকেই বলি মাত্রাবৃত্ত। আর, যে-ছন্দে যুগাধ্বনির ওই উভয় প্রকার প্রয়োগেরই ব্যবহার দেখা যায় তাকেই বলি যৌগিক; প্রচলিত পরিভাষায় এই ছন্দই 'অক্ষরবৃত্ত' নামে পরিচিত । মজার কথা এই যে, প্রায় কুড়ি বছর আগে আমিই ওই নামটি বাংলা সাহিতো চালিয়েছিলাম। এতদিনে এটা অনেকের মনে এমন ভাবে শেকড গেডে বসেছে যে, বহু চেষ্টা ক'রেও আমি এখন আর তাকে নাড়তে পারছি নে। অক্ষরবৃত্ত নামটা ওই ছন্দের প্রচলিত অক্ষরগোনা হিসাবের দিক থেকে সাধারণের মনে খুব লেগেছে। কিন্তু ওই নামটা অবৈজ্ঞানিক। যৌগিক (composite) নামটা বৈজ্ঞানিক ধ্বনি-বিশ্লেষণ-জ্ঞাপক। তাই তার অর্থগ্রহণ সাধারণের পক্ষে একটু কঠিন। যাহোক, যৌগিক ছন্দে যুগাধ্বনি কোথায় বিশ্লিষ্ট হবে এবং কোথায় সংশ্লিষ্ট হবে সে এক জটিল প্রশ্ন। এ-সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধে বহু আলোচনা করেছি। আর আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবু সংক্ষেপে মাত্র চারটি নিয়মের কথা বলছি। (১) শব্দান্তবর্তী যুগাধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিপ্ট ও দ্বিমাত্রিক হ'য়ে থাকে—এ-নিয়মের ব্যতিক্রম এত কম যে নেই বললেই হয়। (২) সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগাধ্বনি সংশ্লিষ্ঠ ও একমাত্রিক হ'য়ে যাচ্ছে—এ-নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে, কিল্ক খুব বিরল। সমাসের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শব্দের অন্তস্থিত যুগাধ্বনি বিকল্পে সংশ্লিষ্ট হয়। শব্দ মধ্যবর্তী যে-সব যুগাধ্বনি ( মে কারণেই হোক.) সাধারণত ফুক্তাক্ষরের সাহায্যে লেখা হয় না দেগুলি প্রায়শ বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে, কিন্তু ছন্দের প্রয়োজন-মতে। সংশ্লিপ্ত ও একমাত্রিক করতেও বাধা নেই। আসলে আশ্বাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতিকে বজায় রেখে সব যুগাধ্বনিকেই সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট করা যায়। কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র ছন্দের রাজা ছিলেন বটে,

কিন্তু যৌগিক ছন্দকে অক্ষর-সংখ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করার রীতি তিনিই প্রবর্তন করেন। এই আক্ষরিক রীতি শতাধিক বংসর কাল বাংলা সাহিত্যে অমুস্ত হ'য়ে আসতে। কিন্তু ধ্বনি-প্রতিষ্ঠ ছন্দকে লিপি-প্রতিষ্ঠ করার এ প্রয়াস বিজ্ঞান-সম্মত নয়। ভাই ভার ব্যর্থতা অনিবার্য। সূক্ষ ধ্বনিরসিক রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এ ছন্দের অক্ষর-সংখ্যার শৃঙ্খলকে কতকাংশে শিথিল করেন। কিন্তু এ-পথে তিনিও বেশি অগ্রসর হয়েছেন ব'লে মনে করিনে। বেশি অগ্রসর হবার বিপদও আছে। যাহোক, যৌগিক ছন্দকে অক্ষরের ডোরে বাঁধার প্রয়াদে আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতিকে অনেক স্থলেই কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত করতে হয়। কিন্তু তবু খটকা লাগে না ছই কারণে। এক, ওই কুত্রিম উচ্চারণই দার্ঘ দিনের গুড়্যাসে আমাদের কাছে স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছে। তুই, আমাদের উচ্চারণের মধোই কতক পরিমাণে সংকোচন-সম্প্রসারণের স্বাধানতা রয়েছে: ওই স্বাধানতা যদি না থাকত, তাহ'লে দীর্ঘ দিনের অভাবেদও অস্বাভাবিক জিনিয়<sup>®</sup> স্বাভাবিক হ'রে উঠতে পারত না। তা ছাড়া, সব ছন্দেই কিছু না কিছু পরিমাণে কুত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়, তার উপর ভিত্তি ক'রেই শিল্প রচনা করতে হয়। সে হিসাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও অনেকথানি কৃত্রিমতা রয়েছে। যাহোক, আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণকে অবলম্বন ক'রে যদি যৌগিক ছন্দের অক্ষর-সংখ্যার কুত্রিম বন্ধনকে শিথিল করা যায়, ভবে কিছুমাত্র অস্থায় তো হবেই না, বরং ছন্দকে কৃত্রিমতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার গৌরব অর্জন করাই হবে। স্থভাষ এ-পথে অগ্রসর হয়েছেন. পে-জন্মে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু সুভাষের পূর্ববর্তীরাই এ-কার্যে পথ প্রদর্শন করেছেন।

- ে সে কথা বলার পূর্বে বৃদ্ধদেবের একটি উক্তির আলোচনা করা প্রয়োজন। ভিনি বলেছেন, "আমি আবিষ্কার করি যে পয়ারে 'কলকাতা' অনায়াসেই ভিন মাত্রার স্কায়গা পায়"। দৃষ্টাস্ত দিয়েছেন—
  - আসিলো কলকাতার। আরো এক কাল।
- ্ কিন্তু এখানে 'কলকাভা'য় তিনি কি ক'রে তিন মাত্রা 'আবিচ্চার' করলেন তা বুঝতে পারলাম না। আমি ভো দেখতে পাচ্ছি ও-শব্দ স্পষ্টতই চার মাত্রার

জায়গা জুড়ে রয়েছে। বরং স্থভাবই কুতিত্বের সঙ্গে ও-কার্যে সফল হয়েছেন। যথা—

- (১) ইতিমধ্যে কলকাতায়; একুত্রিশে চৈত্রেই চম্পট ...
- (২) বিভার্থী ত্লাল শেখে নৈশ বিভা কল্কাতায়।

উভত্রই 'কলকাতা' শব্দ তিন মাত্রার বেশি জায়গা জোড়েনি। তারপর বুদ্ধদেব বলেছেন,—

### "আসিলো কলকাতার আরো এক সকাল

এ-ও পয়ারে চ'লে যায়"। আমার কিন্তু মনে হয় এটা চালানে। উচিত নয়, কারণ তাতে বাংলা বাক-রীতির উপর জুলুম হবে। কারণ 'এক সকালকে' 'এক্সকাল' রূপে গণ্য করলে বাংলা প্রাস্থরিক রীতি ব্যাহত হয়। কারণ 'সকাল' কথার প্রথম ধ্বনিটির উপর একুটি প্রস্বর আছে, কিন্তু উক্ত রূপে 'এক' কথার সঙ্গে জুড়ে দিলে ওই প্রস্বরটি মারা পড়ে এবং উচ্চারণে কুত্রিমতা ও বিকার ঘটে। এরকম বিকার ছন্দে স্বীকার্য নয়। "এক শো কাল" হ'লে ওরকম সংশ্লেষণ স্বীকার্য হ'তো।

9

যৌগিক ছন্দে সুভাষের যুগাধ্বনির ব্যবহার-কৌশলকে বৃদ্ধদেব ছুই শ্রেণীতে ফেলেছেন। (১) 'প্রথাবিরুদ্ধ' অর্থাৎ অনভাস্ত স্থলে যুগাধ্বনির সংশ্লেষ এবং (২) অনুরূপ অনভাস্ত ক্ষেত্রে ওই ধ্বনির বিশ্লেষ। দ্বিভীয় বৈশিষ্ট্যের বিচারটাই আগে করা যাক। বৃদ্ধদেব ভার এই 'অকুষ্ঠিত আচরণে'র ছটি দৃষ্টাস্ত উদ্ধৃত করেছেনঃ

- (১) বিকালে মস্ণ সূর্য মূছ'। যাবে লেকে প্রত্যহ।
- (২) মন্দ্রভাগ্য বার্সিলোনা রেস্টোরাতে মন্দ্রলাগবে না।

"এখানে 'প্রতাহ' আর 'লাগবে না' চার মাত্রায় ছড়িয়ে আছে।" এই মাত্রা প্রসারণের নৈপুণ্য ও অভিনবত্বের খুব তারিফ করেছেন বৃদ্ধদেব। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, 'প্রতাহ' কথাটিকে টেনে দীর্ঘ ক'রে 'প্রং-তাহ'-রূপে চার মাত্রার স্থান দিলে ও-শব্দটির স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির উপর জুলুম করা হয়। আমার বিশ্বাস এস্থলে প্রত্যেক বাঙালী পাঠকেরই খটকা লাগবে। কাজেই অভিনব হ'লেও এটিকে স্বৃষ্ঠু বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এ-কেত্রে যৌগিক ছলের দ্বিতীয় নিয়নটি প্রযোজ্য। পক্ষাস্তরে 'লাগবে না' কথায় চার মাত্রা ধরতে বাধা নেই (পূর্বাক্ত চতুর্থ নিয়ম জন্তব্য); কিন্তু একেত্রে অভিনবত্বত কিছু নেই। 'রবীজনাথের 'পরিশেষ' গ্রন্থের এরকম প্রযোগের বহু দৃষ্টান্ত আছে। একটি উদ্ধৃত কর্ছি।—

### সব কথা তার কোনো কালে জানবে না কেউ নিজেও জানে না কোনো লোক। (অগোচর)

এখানে 'জানবে না'-র মাত্রামূলা চার। সুভাষের যৌগিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে যুগা ধ্বনির অনভাস্ত বিশ্লেষণের দিকে তাঁর ঝোঁক নয়, তাঁর ঝোঁক হচ্ছে অনভাস্ত সংশ্লেষণের দিছে। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। কারণ, এ-ছন্দে অ-সংস্কৃত শব্দের অযুক্ত যুগা ধ্বনিকে অক্ষর গোনার অভ্যাসের ফলে বিশ্লিষ্ট ব'লে গণনা করার দিকেই আমাদের সাধারণ প্রবণতা; কাজেই ওই বিশ্লেষণে কোনো কৃতিত্ব নেই এবং তাতে ছন্দও তুর্বল হয়। তা ছাড়া, ও-রকম বিশ্লেষণ অনেক স্থলেই আমাদের বাক্-রীতি-বিরোধা। কিন্তু বাক-রীতি বজায় রেখে যুগা-ধ্বনির বিশ্লেষণে কৃতিত্ব আছে। সুভাষের রচনায় ওরকম বাক্রীতি-সঙ্গত অথচ অনভাস্ত বিশ্লেষণেরও একটি দৃষ্টান্ত আছে।—

- (১) প্রজাপতি পায় নাকো। এরোপ্লেনের শব্দ। বাতাদের কানে।
  —পলাতক
- (২) বোমাত্মক এরোপ্লেন। গান গায়। দক্ষিণ সমীরে।
  —পদাতিক (৪)

ষিতীয় দৃষ্টান্তে 'এরোপ্লেন' কথাটিতে চার মাত্রা, কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তে পাঁচ মাত্রা। এরকম বিশ্লেষণ অনভ্যস্ত হ'লেও একেবারে অভিনব নয়। রবীক্রানাথের 'পুরবী' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

- (১) যুগান্তরের ব্যথা। প্রত্যহের। ব্যথার মাঝারে···(অতীত কাল)
- (১) যুগান্তর সাগরের। দ্বীপান্তর। হ'তে বহি আনে। (এ)

'যুগান্তর' কথাটি দিতীয় দৃষ্টান্তে সংশ্লিষ্ট এবং এটা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী; কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তে বিশ্লিষ্ট, অথচ বাক্রীতি বিরোধী নয়। কেন নয়, সে কথা এখানে উত্থাপন করতে চাইনে। কিন্তু উক্ত প্রকার বিশ্লেষণ পদ্ধতির অনুসরণ ক'রে আমি যদি লিখি—

নীলোৎপলাঞ্জলি। দিয়া আমি। পুজিমু দেবীরে,
তাহ'লে আমার যৌগিক ছন্দে কি দোষ ঘটবে ? ছন্দ-স্রষ্টা কবিদের আমি এ
কথা জিজ্ঞাসা করছি।

এবার স্থভাষের অনভাস্ত সংশ্লেষণের বিষয় আলোচনা করা যাক্। তাঁর এ-রকম সংশ্লেষণকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আমরা ওই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারেই এ-বিষয়ের আলোচনা করব। প্রথমত, টুকরো, পাগড়ি, হাজরা, টাট্কা, খাজনা প্রভৃতি শব্দকে হুই মাত্রা এবং ডায়মগু, হারবার, কমরেড, কসরং, দরকার, কলকাতা, মাসভ্ত, ঝুমঝুমি প্রভৃতিকে স্থভাষ তিন মাত্রা ব'লে গণ্য করেছেন; আর, অধিকাংশ স্থলেই তার প্রয়োগও বেশ সুষ্ঠু হয়েছে।

- .(১) হাজরা পার্কে সভা কাল;। নিরপেক্ষ থেকে আর। চিত্তে নেই সুখ।
- (২) অথচ বকেয়া খাজনা। প্রজারা দেয় নি গত। ছই তিন সনে।
- (৩) কী দরকার এসে গ
- (৪) সংগ্রাম নিশ্চিত, ∕তিবু। মাসতুতো ভায়েরা…
- (৫) এস্প্ল্যানেডে আশ্চর্য্য জনতা।

কিন্তু এতে অভিনবত নেই। যৌগিক ছন্দের চতুর্থ নিয়ম অনুসারেই এগুলি সুষ্ঠু ব'লে স্বীকার্য। তবে স্থভাষের কৃতিত্ব এই যে সাধারণত কঁবিরা এসব স্থলে. অক্ষর গোনার নিরাপদ পথে বিশ্লেখণের দিকেই ঝুঁকে থাকেন; কিন্তু স্থভাষের প্রথর কান তাঁকে উচ্চারণ-রীতির পথেই চালনা করেছে, ছন্দ-

শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয় নি; তাই তাঁর চোথ তাঁকে আক্ষরিক হিসাবের নিরাপদ পথের দিকে চালনা করার স্থাোগ পায় নি। যাহোক, তথাপি এই বিশিষ্টতা বাংলা কাব্যে অভিনব নয়, একথা স্বীকার্য। রবীক্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' পুস্তকে (পৃ: ১১৮-১৫৮) এ-বিষয়ের ধিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এ বুই থেকে (পৃ: ১৩০) একটি দৃষ্টাস্তু দিচ্ছি।—

টোট্কা এই মুষ্টিযোগ। লট্কানের ছাল,

এখানে টোট্কা ও লট্কান কথার ধ্বনি-সংশ্লেষণ লক্ষিতব্য।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যয় যোগেও অনেক সময়ে শব্দনধাবর্তী যুগাধ্বনির উৎপত্তি হয়। ৩-সব স্থান্তে যুগাধ্বনির সংশ্লেষণ হওয়া উচিত কি না, তাও তর্কের বিষয় হ'তে পারে। অর্থাৎ 'এক' শব্দে ছই মাত্রা, কিন্তু 'একটি' শব্দের ছই মাত্রা গণনা করা যায় কি 
 পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়ম অমুসারেই বলতে হবে, যায়। দৃষ্টান্ত—

- (১) একটি কথা শুনিবারে। তিনটি রাত্রি মাটি। (ছন্দ, ১৩০)
- (২) একেকটি ক'রে মোর। দিন বাত্রিগুলি

স্থাৰ স্থান্ধ-তন্ত্। একেকটি সম্পূর্ণ পুষ্প-সম।

- —বন্দীর বন্দনা, কালস্রোত
- (৩) আমরা কয়েকটি প্রাণী,। ছচোথে ঘুমের হরতাল।
  - —পদাতিক, পৃঃ ১৯

্ দিতীয় দৃষ্টাস্তের 'একেকটি' ( মূলে আছে এক-একটি, বোঝার সুবিধার জ্বেছি আমি সংক্ষিপ্ত করেছি ) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রণালীর দৃষ্টাস্ত পাশাপাশিই রয়েছে।

তৃতীয়ত, অতঃপর প্রশ্ন আসে যৌগিক ছলে হাস্ত-মধ্য চল্তি ক্রিয়াপদের
যুগাধনিগুলিকে সংশ্লিষ্ট করা চলে কি না। বহু দিন যাবং এ প্রশ্ন আমার
মনকে দোলা দিয়েছে। কয়েক বছর আগে আমি প্রকাশ্যে রবীক্রনাথকে
ক্রিজ্ঞাসা করি ও-সব ক্লেত্রেও সংশ্লেষণ করা যায় কি না এবং এ-কথাও বলি
যে, ও-রকম প্রয়োগ চালালে বাংলা ছনেদ নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে, এবং
কালো কবিভার ভাষাও জোরালো হবে। এন্থলে ও-বিষয়ের বিস্তৃত আলো-

চনা করার প্রয়োজন নেই। রবীপ্রনাথ দৃষ্টাস্ত রচনা ক'রে জবাব দেন যে, তাও করা চলে এবং তাতে ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না। যথা—

- (১) 'मिएरिक' पूथ शांति, खत । 'आएरिक' शांत कान ।
- (২) টাট্কা মাছ 'জুটল' না তো,। সুট্কি দেখো চেখে।
- (०) घूनी (वर्श 'डिएन' धूला। तक मक्काकारम।
- (৪) 'টুটল' কেন উর্বশীর। মঞ্জীরের ভোর।

— इन्प, **१**: ১১७, ১৫७

এখানে দিট্কে, আট্কে, জুট্ল, উড়্ল, টুট্ল, এই ক'টি হসস্ত-মধ্য চল্তি ক্রিয়াপদে যুগাধ্বনির সংশ্লেষণ ঘটেছে। অথচ রবীস্ত্রনাথের ভাষায় এখানে ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয় নি"। এই আলোচনার পূর্বে তিনি যৌগিক ছন্দের কথনও হসস্ত-মধ্য চল্তি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন নি। অতঃপর সাক্ষাভেও তার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। তার কিছু দিন পরেই তিনি যৌগিক ছন্দে হসস্ত-মধ্য চল্তি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। ওই কবিতা-গুলি পরিশেষ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ও-সক কণিতায় তিনি উক্ত-প্রকার ক্রিয়াপদে মধ্যবর্তী যুগাধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট না ক'রে অক্ষর-হিসাবের রীতি অনুসারে বিশ্লিষ্টই করেছেন।—

সে না হ'লে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
'উঠ্ড' না শঙ্খবনি,
'মিল্ড' না যাত্রী কোনো জন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হ'য়ে

ু 'রইড' নীরব। (প্রাণ)

উঠ্ত, মিল্ত, রইত—তিন স্থলেই যুগাধানি বিশ্লিষ্ট। স্বতরাং ও-রকম ক্রিয়ান মধ্যস্থ যুগাধানির সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আজ পর্যান্ত সাহিত্যে দেখা দেয় নি, "ছন্দ" প্রস্থের কয়েকটি, মাত্র উদাহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে আছে ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ছন্দ-পথের সাহসী 'পদাতিক' সাহিত্যেও ও-রক্ষ প্রয়োগ আমদানি ক'রে সুধী জনের বিশ্বয়ভাজন হয়েছেন। যথা—

- (১) বসস্ত সত্যিই 'আসবে' ? কী দ্বকার এসে ? (বার্ষিক)
- (২) আমাদের হাতে 'আস্বে' রাজ্যভার ? চমংকার কিবা! ( অতঃপ্র )

কিন্তু ছংখের বিষয় এ-রকম সংশ্লিষ্ট প্রায়োগের এই ছটি-মাত্র দৃষ্টান্তই আছে তাঁর পুস্তক্থানিতে। পক্ষান্তরে ও-রকম ধ্বনির বিশ্লিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে তিনটি। একটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। বাকি ছটি এখানে দিলাম।—

- (১) ফাল্কন অথবা চৈত্রে: বাভাদেরা। দিক্ 'বদ্লাবে',
  ——নির্বাচনিক
- (২) এবার বিধ্বস্ত চীন। মন্দ 'লাগবে না'।
  হসস্ত-মধ্য চল্তি ক্রিয়াপদের যুগাধ্বনির সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের আরও প্রীক্ষা
  হওয়া উচিত।

এ-স্থলেও যৌগিক ছন্দের পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়ম স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গেই স্থভাষের রচনা থেকে আরও তিনটি দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি।—

- (১) মাংসের ত্র্ভিক্ষ 'নইলে'। ঋষি মনে। হতো হাব ভাবে।
   নির্বাচনিক
- (২) এতৎ সত্তেও 'হয়তো'। গুরুভাগ্যে ঘুরে যাবে। অদৃষ্টের চাকা।
  ——অতঃপর

(৩) বিপদ একাকী 'নয়কো'।— ঐ

আধুনিক সাহিত্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।---

নইলে, হয়তো, নয়কো, এই কথা তিনটি—পূর্বাক্ত 'আস্বে' শব্দের মতো হসস্ত-মধ্য ক্রিয়াপদ না হ'লেও ক্রিয়াত্মক পদ বটে এবং 'আস্বে'-র মতো এদেরও যুগাঞ্চনি বেশ স্ম্থূভাবেই সংশ্লিষ্ট হয়েছে। ঠিক্ এ-জাতীয় অন্য দৃষ্টাস্ত মনে পড়ছে না। তবে 'নইলে' শব্দের অমুকপ প্রয়োগ প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে হইতে, হইল প্রভৃতি শব্দেরে অবলীলাক্রমে তুই মাত্রা ব'লে গণ্য করা হ'তো। কিক্ আধুনিক কালে 'অক্ষর' সংখ্যার প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও-সব সংশ্লিষ্ট শব্দ শিথিল হ'য়ে তিন মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেই মত নষ্ট হৈল বছ টিকি, বৈদিকী, তাজিকী, টিকিমেধ যজ্ঞে তার, নষ্ট হৈল সর্পময় কুঁসি · · · · · সাব্যস্ত হইল চুল, শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান।

—সত্যেজ্ঞনাথ, অভ্ৰ-আবীর, টিকিমেধ যজ্ঞ

এখানে 'হইল' শব্দের সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট ত্ব-রক্ষ প্রয়োগই দেখা বাচ্ছে। কিছু সংশ্লিষ্ট প্রয়োগে অক্ষর-সংখ্যার সমত:-রক্ষার চেষ্টায় 'হৈল'-রূপে লেখা হয়েছে। এটা অক্ষর-সংখ্যার আধিপত্য এবং মানসিক তুর্বল্তার ফল। সর্বত্র এ-রক্ষ ভাবে অক্ষর-সংখ্যার সমতাও রক্ষা করা যায় না। যথা—

- (১) 'শিউলি', কুন্দ, জুঁই কিংৰা স্নিগ্ধ শাস্ত শারদ জ্যোৎসনা— বৌ যেন ঐ রূপে সবারেই করিছে র্ভৎসনা।
  - —লেখক
- (২) 'সাঁওতালী' যুবতী যত চলে সারি সারি নিক্ষ-পাষাণে যেন গঠিত পুতলি।

--- त्राधात्रांगी प्रवी

(৩) যায় আদে 'সাঁওতাল' মেয়ে শিমূল গাছের তলে কাঁকর বিছানো পথ বেয়ে।

**–রবীন্ত্রনাথ** 

'সাঁও' ধানি তৃতীয় দৃষ্টান্তে বিশ্লিষ্ট; কিছ অক্সত্র সংশ্লিষ্ট; 'শিষ্ট' ধানিও সংশ্লিষ্ট। ও-সব স্থলে অক্লর-সংখ্যার সমতা নেই, কিন্তু ছল্লের রীতি ঠিক্ আছে।

চতুর্থত, সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথমাংশের যুগ্ধ ধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট করার ফে কৌশল স্ভাষ দেখিয়েছেন তা অভিনব না হ'লেও, তাতে বাহাত্বরি আছে। সাহিত্যে এখানে-সেখানে এরকম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত থাকলেও স্থভাবের মতো এমন ও ব্যাপক-ভাবে কেউ তা প্রয়োগ করেন নি। স্থভাষ অবলীলাক্রমে গোল-দীবি, একচেটিয়া, মন-দেয়া, হাত-পা, অনেক-দিন, খিদিরপুর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি শব্দের মধ্যভূষি স্থাধননিটিকে সংশ্লিষ্ট করেছেন —

- (১) ওবুও আডোয় চলে। 'মন-দেয়া'-নেয়ার হেঁয়ালি। (পৃঃ ২০)
- (২) 'ভারতবর্ষে' বিপ্লবের। দেরী নেই আর।

এ-রকম চল্লে অন্তত ছলের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটতে দেরি হবে না, সেটা নিশ্চিত। কারণ, এ-রকম দৃষ্টান্ত বাংলা সাধু সাহিত্যে এখনও দেখা যায় নি। যে ছয়েকটি দেখা গিয়েছে তাও ব্যঙ্গ-রচনায়। যথা—

- (১) কোনো দিকে বিন্দুমাত্র না করি' দৃক্পাত
  . 'জাম-বাটি' উজাড় কৈল গাব্-গাব্ রবে।
  —সত্যেন্দ্রনাথ, হসন্তিকা, অম্বল-সম্বরা-কাব্য
- (২) এর পরে ঝগড়া হবে, শেষে 'দাঁত কপাটি'। — রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ, পৃঃ ১৩০

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে-ভারতচন্দ্র বাংলা যৌগিক ছন্দকে অক্ষর-সংখ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং যাঁর আক্ষরিক মতবাদের প্রভাব থেকে বাংলার কবি-সমাজ আজও মুক্ত হ'তে পারেনি, তাঁরই রচনায় পাই—

> এইরূপে 'নারদ মুনি' বীণা বাজাইয়া। উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥

দেখা যার্চেছ আক্ষরিক মতবাদের উদ্ভাবয়িতার অন্তরও সম্পূর্ণরূপে ওই মত-বাদের বশীভূত হয়নি; বাংলা ভাষার বাক্ভঙ্গি ও উচ্চারণ-রীতি তাঁর মত-বাদের প্রতিকৃলতাকে অস্বীকার করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর কানে। একেই বলে সদৃষ্টের পরিহাস। ভারতচন্দ্রের 'নারদম্নি' এবং স্মভাষের 'ভারতবর্ষ' একই ধ্বনি-গোষ্ঠীভূক্ত, তা বলা বাহুল্য।

প্রথমে 'ঝগড়া,' তারপরে 'দাত কপাটি'-র দৃষ্ঠান্ত তুলেই মনে মনে 'আশকা জেগেছিল। তারপরে 'নারদমুনি'-র প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই রীতি-মতো ভয় 'হড়েছ, ওই মুনিটি আবার হিমালয় ছেড়ে বাংলা ছন্দ-আলোচনার কেতে আবিস্তৃত না হন! ন'-বছর আগে (উত্তরা-১৩০৯, ভাজ ) এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম্। তার একস্থানে বলেছিলাম—"প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড

প্রভৃতি শব্দের 'প্রাণ্' 'মান্'-কেও সংক্ষিপ্ত করার অভ্যাস অতি অনায়াসেই হ'তে পারে ৷ মৃৎপিণ্ড, মাতণ্ড প্রভৃতি শব্দে যদি তিন unit ধরা যায় তা-হ'লে এদের analogy-তে প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড প্রভৃতি শব্দেও তিন unit ধরা শক্ত হবে না, অর্থাৎ কানকে ওভাবে অভাক্ত করা কঠিন হবে না।—

প্রথর মাত গু-তাপে বিদগ্ধ ধরণী—

এই লাইনটার ধ্বনি যাদের কানে অভ্যন্ত, তাদের কানে

#### কঠোর প্রাণদগু-বিধি করিল প্রচার

এই লাইনটাও খারাপ শোনাবে না।" তথন কেউ আমার বিরুদ্ধে দণ্ড উত্যত করেন নি। এখন আশংকা হচ্ছে, এ-রকম বিপ্লবী ছান্দসিকের বিরুদ্ধে হয়তো অচিরেই প্রাণদণ্ড-বিধি প্রচারিত হ'তে পারে। তবে ভরসার বিষয় এই যে, কম্রেড স্থভাষ এবং 'নারদমুনি' নিশ্চয় আমার পক্ষ সমর্থন করতে কৃষ্ঠিত হবেন না।

- (১) তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা 'তড়িংপ্রভা' বং এসেছিলো নামি'···
  - রবীন্দ্রনাথ, পুরবী, শিবাজী-উৎসব
- (২) বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী নিত্য-বন্দনায়
  বিতরে যে বিশ্বে বোধি, বিশ্ব বোধিসত্ত 'জগৎ প্রিয়,'
  নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত-'চমৎকার,'—

নমস্কার, তারে নমস্কার।

— সতেন্দ্রনাথ, বেলা শেষের গান, নমুস্কার। '

যদি 'জগৎ প্রিয়' বিশ্বকবির 'ভড়িৎপ্রভা' সত্যই 'চমংকার' বলে গণ্য হয়, তাহ'লে স্থভাষের 'ভারতবর্ষ' এবং কবি গুণাকর ভারতের 'নারদ মুনি'ও চমংকার'
ব'লে স্বীকৃত হবে না কেন ? (পূর্বোক্ত তৃতীয় নিয়ম স্মরণীয়।) "মেরীর তনয়
যদি দোষের না হয়, ঘোষের তনয় তবে দোষের ত নয়।"

কিন্তু নারদ মুনির প্রবোচনায় অবশেষে আমাকে কম্রেড স্থাষের

পেছনেই লাগতে হ'লো। পদাতিকের ২০ পৃষ্ঠায় একটি কবিতা আছে।
যথা—

অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়

এক দ্বিতীয় বসস্তা। আর
গলিতনথ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।
ততদিন আত্ম-রক্ষার প্রাচীর হোক্
প্রত্যেক শরীরের ভগ্নাংশ;
ভীবনকে পেয়েছি আমরা, বিত্যুৎ জীবনকে।
উজ্জন রৌজের দিন কাটুক যৌথ কর্ষণায়
আর ক্ষুর্ধার প্রত্যুদ্ধ ভবদ ভুলুক কার্থানায়। ইত্যাদি

এটা কি ? এটা কি ছন্দোবদ্ধ কবিকা, না স্বচ্ছন্দ-বিহারী গল্ভ-রচনা ? এতে ছন্দের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে হাল ছাড়তে হয়েছে। সব চেয়ে বিশায় লেগেছে, এ-বিষয়ে বৃদ্ধদেব নীরব কেন ?

প্রবোধচন্দ্র সেন

# বাালজাকের উপন্যাস \*

সাধারণ পাঠাগারের পঠন-কক্ষে তু-তুটো দকাল কাটিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বইখানা বন্ধ ক'রলাম।

ব্যালজাকের একটা পুরাণো সংস্করণের ষাটটি খণ্ডের প্রত্যেকখানা একজন বৃদ্ধ, সহকারী গ্রন্থাগারিক আমার সামনে এনে দিয়েছিলেন। পশুপ্রমাণ প্রথম দিকে ভদ্রলোক একটু যেন বিস্মিত হয়েছিলেন, পরে দস্তরমত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। কোনো কাজই হোলো না; যা খুঁজছিলাম তা' না পেয়েই শেষ খণ্ডটিকে সমান-গোছানো লম্বা তু'সারি বই-এর মধ্যে যথাস্থানে রেখে দিলাম: 'সম্পূণ গ্রন্থাবলী'—সোণালি জলে মোটা অক্ষরে লেখা এই শব্দ ছটো যেন আমাকে, আমার সমস্ত প্রয়াসকে, বিদ্রেপ ক'রছিল। সামনের ষাট-খানি বইই—ঘুরে' ফিরে' দেখা হয়ে গিয়েছে।

এই বিরাট লেখকের সব বইগুলিই এর মধ্যে আছে তো ? ভালো করে' জানতাম অন্ততঃ তাঁর কয়েকটা গল্পের আমরা হদিস্ হারিয়েছি। একটা দৈব উল্লাস—যাকে আমরা প্রেরণা বলি,—তার বশে, সেগুলো তিনি রচনা করেছিলেন—কখনও কখনও ছদ্মনামে—তারপর, ছিঁডে ফেলে দিয়েছিলেন।

সম্মুখে-বিছানো সংবাদ পত্রটীর দিকে একবার চিস্তিতভাবে চেয়ে দেখলাম; বড় বড় অক্ষরে উপস্থাসটার নাম লেখা রয়েছে, 'লেখা চোর'। তার নীচেই তার চেয়ে একটু ছোট হরফে, গ্রন্থকারের নাম, অনোর-দ্য ব্যালজাক্। উপস্থাসখানার শেষ পঙ্ক্তির নীচে কোন্ ঘেঁসে আরো ছোট হরফে লেখা, 'ক. ম. কর্তৃক ফরাসী হইতে অনুদিত'।

অনুবাদকটি কে ? ক. ম. আবার কার নাম ? কোন্ পুরাণো বই-এ, কোন্, জীর্ণ, হ'ল্দেটে ফরাসী কাওজে, ব্যালজাকের ঐ উপস্থাস্থানা তিনি পেয়েছেন ? অনেকদিন কেউ এর সংবাদ পায়নি, হঠাৎ পুন প্রকাশিত হ'য়ে• গেল। এটাও কি সম্ভব, ত্নিয়ায় কেউ হার সম্বন্ধে জানতো না, এমনি একটা পাণ্ড্লিপি তাঁর হাতে এসে পড়েছিল ? তাও কি হয় ?

<sup>·</sup> কাউণ্ট-ঠুন্-হোহেন্<u>ষ্টাইন্</u>

নাঃ, সেটা সম্ভব বলে মনে হুয় না। হ'লে, লোকটি নিশ্চয় এমন মহামূল্য রম্বটিকে জার্মাণির মফঃবল সহরের এই অখ্যাত কাগজে না ছাপিয়ে নগদ মূল্যেই বিক্রী ক'রতেন। বিশেষ দেখছি এ লেখাটার সঙ্গে কোনো রকম মুখবদ্ধ বা ভূমিকা জোড়া নেই। হয়তো বইখানার ফরাসী নামটা এর জার্মাণ নামের মোটেই অফুরূপ নয়। ক. ম. ভদ্লোক হয়তো তার খুসীমত এ-নামটি পছন্দ করে নিয়েছেন।

এই রকম একটা ধারণার বশে, ব্যালজাকের যতগুলি উপত্যাসের এই উপত্যাসটির সঙ্গে সংযোগ থাকা সন্তব মনে হয়েছে সে-সমন্তর প্রথম পঙক্তিগুলো তুলনা করে' দেখা গেল একটাও মেলে না। গবেষণার স্থবিধার জত্যে এ-উপত্যাসের প্রথম বাকাটি মনে মনে ফরাসী ভাষায় পুনরমুবাদ করেও দেখে নিলাম। প্রথম বাকারের পর দিতীয় বাকা, দিতীয়ের পর তৃতীয়, আপনা থেকেই অমুবাদ হয়ে চলে; অমুবাদ করাটা আমার কাছে এতই সহজ্বোধ হচ্ছিল যে, থামাটাই যেন হরুহ হয়ে পড়েছিল। এ এক তাজ্জব ব্যাপার; এথেকে বেশ ব্যুতে পারছিলাম, এই জার্মাণ অমুবাদটা সত্যিই খুর স্থলর হয়েছে। যখনই জার্মাণ বাক্যগুলোর ফাঁকে ফাঁকে মূল ভাষার আনমন্ত পাছিলাম তখনই পুনরমুবাদ করাটা ছরুহ বোধ হচ্ছিল। এ এক অন্তত কারিগরী, ভাষাগত বাংপত্তির চরম নিদর্শন। লিখনভঙ্গীর বিশুদ্ধতার উপর এই একাগ্র দৃষ্টি মোটেই সামাত্য কথা নয়। লিখনভঙ্গীর উপর কি সহজ্ব স্থায়ভূতি নিয়ে জার্মাণ ভাষাটাকে কি রকম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল ভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, এই অমুবাদক তাঁর কাজ করে গিয়েছেন। অথচ লেখকটি বিনয় বশে নিজ্বের পরিচয় পর্যান্ত গোপন রেখেছেন।

া যত ভাবি, প্রশ্নটা ততই চিতাকর্ষক হয়ে ওঠে। সরকারী কাজে ফাঁকি দিয়ে ছটো সকাল এই সহরে বসে ইতিমধ্যে নষ্ট করেছি। স্থির ক'রলাম, ছুপুরটাও যাক্। ব্যাপারটা জানতে হবে।

এর ছ'ঘন্টা পরে, আমি একটি ছোট্ট সম্পাদকীয় কক্ষে একজন প্রোট্ ভদ্রলোকের সম্মুখে বসে'। কখন পকেট থেকে পাণ্ড্লিপি বা'র করি, এই ভয়ে তিনি সমন্তভাবে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। আমি তাঁকে অবিলয়ে সে সম্বন্ধে আইস্ত' ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, তাঁদের যে-লেখকটি আমার কৌতৃহল উত্তেক করেছেন তাঁর পরিচয়। গুনু তিনি বিশ্বিত হলেন:
আমাকেও বেশ একটু বিশ্বিত ক'রলেন, তাঁর নাম ব'লেঃ ক্যারোলিন
মেয়ার।

ঠিকানা জিজাসা ক'রে, জানলাম, এই সহরেই তিনি থাকেন; তবে, তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে কোনোই ফল হবে না। বৃদ্ধা এখন রোগ শ্যায়, শোথ-এ ভুগছেন, মৃত্যুর বড় দেরী নাই। সম্পাদক মশাই বেশ একটু সহামু-ভুতির স্বরে বলে চ'ললেন, বৃদ্ধা তাঁর কাগজের খুব নিয়মিত লেখিকা ছিলেন। ভাবটা, যেন তিনি মরেই গিয়েছেন। "আমাদের সাহিত্যের চিরবিশ্বত রত্থলো পুনকদার ক'রতে তাঁর আর জুড়ি ছিল না।"

'বুঝতেই পারছেন, আমাদের কাগুজটা আন্তর্জাতিক নয়, কাজেই. আমাদের রবিবাসরীয় সংখ্যা—ঐ যে আপনার হাতে যেটা রয়েছে—ওটা ভূত্তি ক'রতে হয়, এই সমস্ত লেখা দিয়ে। এর জত্তে আমাদের কোনো খরচ পড়ে না, অথচ পাঠকদের মধ্যে যারা জহুরী তাঁদের মনস্তৃষ্টি হয়। ত্রীযুক্তা মেয়ারের উপর এ বিষয়ে বরাবর নির্ভর ক'রে এসেছি। তার বিরাট সাহিত্য-জ্ঞান এবং মপ্রকাশিত রচনাদির সহজে সহজ দক্ষতার দৌলতে, আমরা তাঁর কাছ থেকে, অসংখ্য বিগতাত্মা লেখকের—এঁদের অনেকেই জগদ্বিখ্যাত— গ্রুরচনার নানা উদ্ধৃতি পেয়েছি। চ্মংকার পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে, সেগুলি নকল ক'রে তিনি আমাদের অফিসে এনে দিয়েছেন। এইভাবে, আমরা পাঠকদের উপহার দিতে পেরেছি কত উদ্ধৃতি, কত জ্ঞানগর্ভ বাক্য,—অল্প পরিচিত বিশ্বত কত চমৎকার রচনা—ডিকেন্স, ভল্টেয়ার, ব্যাল্জাক, টুর্গেনিভের বই থেকে, কত বড় বড় লেখকের দিন-পঞ্জী থেকে, গ্যেটে, শিলার, ক্লাইষ্ট্, হেগেল প্রভৃতির প্রাবলী থেকে। বড় বড় গ্রন্থকারের ছোট বড় কত স্ব জ্ঞান সমৃদ্ধ বাক্য। প্রীযুক্তা মেয়ারের অক্লান্ত কর্মশাক্তর শেষের ফল এটি—ঐ যেটিতে আপনি এত আকৃষ্ট হয়েছেন। এখানি তাঁর চাক্রের হাত দিয়ে পাঠানো। এটির সঙ্গে এসেছিল—আমাকে লেখা কয়েক ছত্র একটি চিঠি। জানিয়েছিলেন, তাঁর শারীরিক অবস্থা থুব খারাপ ; মৃত্যুর জন্মে তিনি প্রস্তুত হয়েই আছেন। তার ছ'টি অন্তিম ইচ্ছা যেন আমি পূর্ণ করি।—পরের রবিবারেই যেন তাঁর শেষ অবদান, ব্যালজাকের এই 'লেখা-চোর'টা, প্রকাশ করি। আর, শেষ পঙ্ক্তির নীচে, খুব ছোট হরফে এই কথা গুলো ছাপিয়ে।

দিই:—'ক. ম. কর্ত্তক ফরাসী হইতে অনুদিত'।"

ভদলোক একটু আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলে চ'ললেন, "দেখছেন, আমি তাঁর ছ'টি ইচ্ছাই অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছি। শ্রীযুক্তা মেয়ারের আসন্ম মুত্যুর জত্যে আমি সভাই ছঃখিত। তাঁর স্থান পূর্ণ করবার মত আর কাউকে আমরা পাব বলে বিশ্বাস হয় না।"

এখানে এসে, তাঁর কণ্ঠস্বর বদলে গেল, নাকী-কান্না থাম্লো, ব্যবসায়ী সুর এল। শেল ফ্রেমের চশমার ভিতর থেকে তাঁর চোথ ছ'টি আমার উপর তিনি শুস্ত ক'রলেন। ভাবটা, আমাকেই যেন 'তাঁর স্থানটা পূরণ ক'রবার ভার নিতে হবে!

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে, প্রীযুক্তা মেয়ারের ঠিকানাটা টুকে নিলাম; বিদায় নেবার সময় জিজ্ঞাসা ক'বলাম এই সম্মানিত মহিলাটি তাঁর শেষের লেখাটি ছাড়া অন্য কোনও লেখাতে তাঁর নামের আতাক্ষরগুলোও প্রকাশ করেন নি কেন? লেখার জন্মে কোনও পারিশ্রমিকই বা নেননি কেন? সম্পাদকপ্রবর আমার প্রশ্ন শুনে আকাশ থেকে প'ড্লেনঃ "কোনো দিন ত' উনি তাঁর নাম প্রকাশ ক'বতে আমাদের বলেন নি।……লেখার জন্মে কোনো পারিশ্রমিক দাবী করেন নি।"

বুঝলাম। ঠে'টের আগায় একটা জবাব এদে পড়েছিল, সেটা চেপে গিয়ে, তাড়াভাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে প'ড়লাম।

হোটেলের কামরায় ফিরে আবার ব্যালজাকের উপন্যাস নিয়ে বসলাম। ক'বছর আগে, ব্যালজাকের ক'একটা উপন্যাসের অনুবাদ করেছি পরম উৎসাহের সঙ্গে; এ-অনুবাদের লিখনভঙ্গী ও উৎকর্ষ বিচার ক'রবায় সামর্থ কি আমারু নাই ? দ্বিভীয়বার স্ক্র্মভাবে বিবেচনা ক'রে, পূর্ব্বমত দৃঢ়তর হোলো—এ-অনুবাদের অতুলনীয় মূলানুগত্যের বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নাই; জার্মাণ বৃদ্ধিজীবীদের মধ্যে এরূপ প্রতিভা সত্যিই খুব বিরল। বড়ই ত্থেরে বিষয়, শ্রীযুক্তা মেয়ার-এর অসুস্থতার জন্মে, তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হলো না।

'ট্যগ্রাট্' পত্রের প্রকাশক মশায়ের ধারণা :—প্রতিভার জন্ম, যত পারা

যায়, তু'ইয়ে নেবার জন্মে। এই মহাপুরুষের পক্ষে মোটেই শুভ নয়, এমনি একটা নীরব সংকল্প করে, আমি আমার নিয়মিত কাজে মন দিলাম।

'কয়েছদিন পর, হাতের কাজ অনেকটা হাল্ক। হয়ে আসায়, বাড়ী ফির্বার সময় হোলো। বাড়ী এসে, সঙ্গে-আনা কাগজ পত্র গুছিয়ে রাখতে গিয়ে, সেই পত্রিকাখানি আমার নজরে পড়ল। হঠাৎ স্মরণ হোলো, আমার কাগজ পত্রের মধ্যে কোথায় যেন ব্যালজাকের সমস্ত বই-এর একটা তালিকা আছে—শেষ বয়সের লেখাগুলোর পর্যান্ত। এ-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই য়ে, আমি ব্যালজাকের য়ে পুরানো সংস্করণটা দেখে এসেছি, এটা তা'র চেয়ে অধিক সম্পূর্ণ। একট্ খুঁজতেই কাগজখানা পেলাম। এ-তালিকাটিতেও কিন্তু 'লেখা চোর' উপত্যাসের কোনো হিদিস্ মিললো না।

অভূত ! ে শ্রীযুক্তা মেয়ার যদি এখনো বেঁচে থাকেন,—হয়তো তিনি কতকটা সেরে উঠেছেন, হয়তো 'টাগ্লাট্' পরে আবার লেখাও দিচ্ছেন । তাঁকে একখানা চিঠি লিখবো স্থির ক'বলাম। হয়তো তিনি উত্তর দিতে পারবেন। ে হয়তো আমার চিঠিটা তাঁর জীবনের শেষক্ষণটিকে একট্ট্ আনন্দোজ্জল ক'রবে। এ-চিঠি যখন পৌছুবে, হয়তো তিনি তখন পরলোকে। সে-ক্ষেত্রে চিঠিটা ফেরং আসবে। —চিঠির পিছনে আমার নাম আর ঠিকানাটা লিখে দিলেই হোলো।

ডেক্স্-এ বসে লিখ্তে সুরু ক'রলাম,—দীর্ঘপত্র— রোগীকে যে রক্তম পত্র লেখে, মৃতের কাছে যেমন করে লোকে মনোভাব নিবেদন ক'রবার চেষ্টা করে চিঠির মধ্যে দিয়ে। লিখলাম কেমন ক'রে তাঁর নাম ও পেশা আমি জানুতে পেরেছি। অনেক ফরাসী লেককের, বিশেষ করে ব্যালজাকের অনুবাদক হিসাবে তাঁর সঙ্গে আমার যে একটা যোগস্ত্র আছে এ কথাটার উপর বিশেষ ' জোর দিলাম। জানালাম, হিতিপুর্বের জার্মাণ ভাষার বিশেষত্ব অক্ষুপ্প রেখে, তাঁর মত এমন অনুবাদ কারও দেখিনি; অথচ, অনুবাদ হচ্ছে এমনই একটা জিনিষ যাতে নাকি আনাড়ির ভাসা-ভাসা লেখাও নির্বিবাদে গ্রাহ্য হয়ে যায়,—ভার অগভীরভা প্রায়ই ধরা পড়ে না।

লিখলাম, "অত্যস্ত বিশ্বিত হ'লাম যে, এমন অসাধারণ প্রতিভাসত্ত্তে

আপনি পারিশ্রমিক হিসাবে কখনো কিছু পান নি, একটা মফঃস্বল সহরের নগণ্য পত্রে লেখা বার করার অধিক কোন খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি।"

চিঠির শেষ দিকে, শ্রীযুক্তা মেয়ারকে অন্তরোধ জানালাম, স্বাস্থ্য প্রতিকৃত্ব না হ'লে, তিনি যেন আমায় জানান, ব্যালজাকের কোন্ গ্রন্থ থেকে, 'লেখা চোর' উপস্থাসটি গৃহীত হয়েছে। আমার এটি সম্পূর্ণ অজানা; জানতে পারলে, এতাবং কাল অপরিজ্ঞাত উপস্থাস্থানির প্রতি আমি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো; যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে এই অনুবাদের উপর তার নাম প্রকশি করটো আমার কর্তব্য বিভেচনা ক'রব।

চিঠিটা একবার পড়ে' দেখলাম। বেশ সুস্পষ্ট ও প্রাসঙ্গিক হয়েছে। সহামুভূতি জানিয়ে, দ্রুত ব্যাধি-মুক্তি কামনা ক'রে চিঠি শেষ করা হোলো।

এক সন্তাহের উপর কেটে গেল; চিঠির কোনো উত্তর এল না। সেটা ফেরংও পেলাম না। বৃঝলাম, শ্রীযুক্তা মেয়ার এখনও বেঁচে আছেন, সম্ভবতঃ উত্তর দেবার সামর্থ্য নেই। ব্যালজাকের মূল 'লেখাচোরের' কোনও পাতা পাওয়ার ভরসা এক রকম ছেড়ে দিয়েছি, এমন সময় একদিন—সম্ভবতঃ, সন্তাহ চারেক পরে—একটা মোটা লেফাফা পেলাম। দেখলাম, সেটার পিছনে, ঈষং কম্পিত স্থান্তর হস্তাক্ষরে লেখিকার নাম দেওয়া রয়েছেঃ ক্যারোলিন মেয়ার। ভার নীচে অত্যের হস্তাক্ষরে একটা ক্রুশ চিহ্ন আর চিঠিটা ডাকে দেওয়ার ভারিখ। এ দেখে চিঠি খোলার আগেই বোঝা গেল, শ্রীযুক্তা মেয়ার নিজেই এই চিঠি লিখেছেন, আর ভাঁর অন্তরোধে, ভাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, এটা ডাকে ছাড়া হয়েছে। ওই লম্বা ভারী চিঠিটায় লেখা ছিল:—

#### • মহাশ্যু,

আপনি আমায় পত্র দিয়ে ঠিকই করেছেন, এখনও বেঁচে আছি, নিঃশাস প্রেশাস এখনও পদ্ধ হয়নি। তবে বেঁচে আছিই মাত্রঃ নিশাস নিচ্ছি টেনে টেনে, অতি কষ্টে। তব্ আপনাকে পত্রের উত্তর দেওয়ার সামর্থা এখনও যায় নি। চিঠিটা শেষ ক'রতে হয়ত কয়েকদিন লাগবে। রোজ একটু একটু ক'রে লিখবো। শক্তি ফ্রিয়ে এসেছে সত্যি, তবে আপনাকে চিঠি লিখে নিজের জীবন-কাহিনী শোনানো ছাড়া অন্য কাজও আমার এ জগতে নাই। তার মধ্যেই আপনার সমস্তার সমাধান পাবেন; আপনার পত্তের মধ্যে যে সব প্রশ্ন অনুক্ত রয়েছে সে-গুলিরও।

পত্রের প্রথমেই লিখেছি, আপনি আমায় পত্র দিয়ে ঠিকই করেছেন। এই সঙ্গে এ-কথাটাও যোগ ক'রতে চাইঃ আপনি ভালো করেছেন। হাঁ, ছনিয়া হ'তে বিদায় নেবার সময় জীবনে যেন এই প্রথম উপকার পেলাম।-
...আপনার চিঠির মধ্য দিয়ে সমস্ত জগৎ যেন আমাকে সন্তামণ ক'রছে—যেজগৎ জীবনভোর আমার চার পাশে পাষাণের মত মৌন হয়ে ছিল।

বহুদিন পূর্বেকার কথা। বয়স তখন অল্প ছিল। মনে হোডো, আমার চার পাশের জগৎকে কত কথাই না শোনাতে পারি। বাবা শিক্ষকতা ক'রতেন; অল্প বয়সেই তিনি মারা যান। তাঁর কাছ হ'তে উত্তরাধিকার- স্থের পেয়েছিলাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকদের গ্রন্থরাজি। আমার জন্মের সময় পর্যান্ত নৃতন গ্রন্থ কিনে তিনি তাঁর গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ করেছিলেন। গৃহকর্ম সমাপ্ত হ'লে, রুগ্রা মায়ের সেবা করার ফাঁকে, অবকাশ পেলেই আমি এই গ্রন্থরাজ্যে ছুটে আসতাম।

পঁচিশ বংসর বয়সে মাকেও হারালাম। আমি একেবারে একা প'ড়ে গেলাম। মানুষের সঙ্গে মেশামেশি করার অভ্যাস না থাকায়, লাজুক প্রকৃতির জন্মে, আমার অতি প্রিয় গ্রন্থ লির শরণ নিলাম; সাস্ত্রনাও পেলাম। প্রথম দিকটায় মধ্যে মাঝে গ্রন্থাগারটি কালোপযোগী ক'রবার জন্মে নৃত্রন প্রকাশিত পুস্তকও কিন্বার চেষ্টা ক'রভাম। তার জন্মে সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ব্যয় হয়ে যেত। বৃথাই! আমার উপর যে গ্রন্থ যত প্রাচীন তার প্রভাব তত রেশী হয়ে পড়েছিল এমনই যে, 'তখন" আর "এখন"-এর মধ্যে সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কাজে, যে ব্যবধান দেখা যায় সেটি পূর্ণ করার আমি কোনো উপায়ই উদ্ভাবন ক'রতৈ পারলাম না। এ-জ্ঞানটাও অবশ্য পরে হয়েছিল। আধুনিক সাহিত্য আমার কাছে অসহ্যবোধ হোতো; স্বপ্নলোকের রহস্তের মধ্যে আরও গভীর ভারেব ভূব না দিয়ে আমি একেবারেই সোয়ান্তি পেতাম না।

কিন্তু এই সময় আমার মধ্যে নিজেই মানব সমাজকৈ সম্ভাষণ ক'রবার একটা তুরস্ত কামনা উদ্বেল হয়ে উঠলো। প্রথম প্রথম কবিতার মধ্য দিয়ে অস্তরের এ-আকুলতা প্রকাশ ক'রতাম তারপর কথিকা লিখবার চেষ্টা ক'রলাম : শেষ পর্যান্ত ··· একখানা উপন্যাস।

যা' লিখতাম, লেখনী হ'তে সহজেই উৎসাৱিত হোতো। নিজেকে এমনি ভাবে বিস্তাৱ ক'ৱে দেওয়ার সে কি আনন্দ! জীবনে সবচেয়ে ভালো গিয়েছিল সেই দিনগুলি। এ ভাবটা বেশী দিন স্থায়ী হোলো না। এখন, নতুন একটা কামনা ঘাড়ে চেপে ব'সলো .......রোথ চাপলো, ত্রস্ত রোথ। মোদা, ছাপার অক্ষরে নিজের নাম প্রকাশ ক'রতে চাইলাম।

যাঁরা আমার আদর্শ ছিলেন তাঁদের পুপিত কাননের বাছাই করা ফুল দিয়ে যথন এই সবল কামনাটিকে মালাভূষিত ক'বতাম, তথন এর কারণ বৃষিনি। আজ সে সব বোঝা অনেক সহজ হয়েছে। বিশেষ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন নাই। নিশ্চয় আপনি বৃষতে পাবছেন···· আমাকেও সংক্ষিপ্ত ক'বে ব'লতে হবে। একজন পুস্তক বিক্রেতার কাছ হ'তে কয়েকজন প্রকাশকের ঠিকানা নিয়ে আমার পাঙ্লিপিগুলোকৈ পাঠিয়ে দিলাম—বিরাট জগতে। ফল হলো মর্মান্তিক। কয়েকটা ফেরৎ এল, সঙ্গে ছোট একটু ক'রে চিঠিঃ 'ছঃখিত, এটা আমাদের কাজে লাগবে না।" অলুগুলো অনেক ঠোকর খেয়ে, কোনো উত্তর না নিয়েই ফিরে এল: একখানি পুস্তকও প্রকাশকদের মনোনীত হলো না।

আঘাত পেলাম, কিন্তু দম্লাম না। অল্পকাল মধ্যেই সিদ্ধান্ত ক'রে নিলাম, আমার লিখনভঙ্গী একান্ত কাঁচা, পৃথিবীর বড় বড় লেখকরা যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন ক'রবার প্রয়াস ক'রে অমর হয়েছেন, মোটেই তার যোগ্য নয়। আবার আমার চির-প্রিয় পুরানো লেখকদের রচনার মধ্যে ডুব দিলাম তাঁদের দৃষ্টিকোণ আবিদ্ধার ক'রতে, তাঁদের লিখনভঙ্গী আয়ত্ব ক'রতে।

আবার আমার লেখনী হ'তে উৎসারিত হোলো, ক্থিকা, প্রবন্ধ, কাহিনী।
একবার একখানা রীতিমত উপস্থাসও। দিতীয় পৌষের প্রথম ফসলটা, প্রথম
পৌষ-ফসলের অনুগামী হওয়ার পরেও এখানা বড় যত্নে, বড় বিশ্বাসেই রচনা
করেছিলাম। প্রকাশকদের কাছে, সম্পাদকদের কাছে পাঠিয়ে দিলাম····
আবার ফেরং এল।

এতদিনে আমার লেখাগুলো - ছাপার-অক্ষরে দেখবার ইচ্ছাটা মনের মধ্যে

একটা বদ্ধসঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ছনিয়ার ভাব বৃষতে পারছিলাম না, কেন আমার প্রতি এই নির্মাম ঔদাসীতা। মরিয়া হয়ে, কোনও বিশেষজ্ঞের মত নেওয়া স্থির ক'র্লাম। বাবার অনেক দিনের বন্ধু—কোনো বিশ্ব-বিভালয়ের ভাষা ও সাহিত্যের একজন অধ্যাপকের কথা মনে প'ড়ল। বাবার মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি মার কাছে একখানা সত্যিকার দরদ ভরা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাঁকেই লিখলাম; যখন লিখলাম জান্তাম না তিনি বেঁচে আছেন কিনা। তবু সাধারণ ভাবেই লিখলাম, যেন বেঁচে না থাকাটাই আশ্চর্যা। বেঁচে তিনি সত্যিই ছিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁর কাছ হ'তে, আমার পাঠানো কাগজের মস্ত ভাড়াটা ফিরে এল, সঙ্গে একখানা দীর্ঘ পত্র। সেথানি রুদ্ধাদে পড়ে ফেললাম। পড়তে পড়তে, আমার বুক যেন ভেঙ্গে যাচ্ছিল। .....বোধ হয়, হাজার বার প'ড়লাম। এরই যেন প্রতীক্ষা করছিলাম। এ যে আমার মৃত্যুদণ্ড। আজও, এতকাল পরেও, এ ছাড়া অন্য নামে সেটাকৈ অভিহিত ক'রতে পারি না। তিনি আমার স্বপ্ন-লোক ভেঙ্গে দিলেন। পরিবর্ত্তে কিছুই পেলাম না।

বৃদ্ধ অধ্যাপক পিতৃ-সুলভ স্নেহের ভাবে লিখেছিলেন, "তোমার জীবনকাহিনী, কচি-অরুচি প্রভৃতি থেকে আমার পুরানো বন্ধুর আত্মজাকে চিন্লাম। এই কারণে, অবশ্য তুমি বিশেষ ক'রে আমাকে অনুরোধ করেছ বলেও, ভোমার লেখার সম্বন্ধে আমার স্থানত—পূর্ণ সত্যটা প্রকাশ ক'রব। অন্যভাবে বলা চলে না বলেই, এভাবে ব'লতে হচ্ছে:—তুমি ভোমার জীবন-ধারার নাগপাশে বন্ধ হয়েছ, পুরানো গ্রন্থকারদের মোহে একেবারে অভিভৃত হয়ে গিয়েছ। নিজে লিখতে গিয়ে তাঁদের বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠা ভোমার পক্ষেম্পষ্টই অসম্ভব হয়ে পড়েছে। অমর সাহিত্যকে মূল মন্ত্র বলে মেনে নেওয়া, মোটেই ঠিক নয়। ভোমার কি মনে হয় আইকেনডফ্-এর মত কোনো লেখক এই ১৮২৬ সালেও তাঁর 'অপদার্থে'র মত একখানা বই. লিখতেন,—ওই রকম ধ'তে? কোনও অমর সাহিত্য-গ্রন্থের রস গ্রহণ করার অর্থ ভো সেটার ভিন্নযুগীয়তা ভূলে যাওয়া নয়। বস্তুতঃ, কোনও মহৎ গ্রন্থই দেটার প্রথম প্রকাশের ভারিথের স্কুচনা না দিয়ে প্রকাশিত হওয়াও উচিত নয়। যদি কোনও সমালোচক কোনও পুস্তককে, সেটা প্রকাশের জিল কি পঞ্চাশ বংসর

পুর্বেকার জন সাধারণের উপযুক্ত মনে ক'রতে একান্তই বাধ্য হয়, তাহ'লে সেথানিকে পশুশ্রম' ছাড়া আর কি বলা চলে ? 'হায়রে হায়, এর মধ্যে যে হ'পুরুষ কেটে গিয়েছে !'—এমনি একটা নিষ্ঠুর আঘাত দিয়ে অধ্যাপক মশায়ের সমালোচনা শেব হয়েছিল; এর পরে হ'একটা সান্তনার কথা বা

প্রাচীন গ্রন্থকারদের উপর আমার যে প্রেন্, সেটাকে পূর্ববিৎ অক্ষুণ্ধ রেখে, উাদের মধ্যে যে সাধনা ও সিদ্ধির পরিচয় রয়েছে সেটা লাভ ক'রবার সর্ববি প্রয়াস আমাকে তাগে ক'রতে হবে। এক কথায় তাঁদের আদর্শলোকে আমায় আরো গভীর ভাবে, আরও অধিক বিনয়ের সঙ্গে প্রবেশ ক'রতে হবে, যাতে তাঁদের অন্তর্রতম আত্মা আমার নিকট উদ্যাটিত হ'তে পারে,…কিন্তু অধু আমার কাছে।

'শুধু আমার কাছে!' অধ্যাপকের বক্তব্য বেশ বুঝলাম। আমায় লেখা বন্ধ ক'রতে হবে। সে যে অসম্ভব!

কিন্তু এইকি সতি। ? নিশ্চয়ই নয়। আমি খুব ভাল করে জান্তাম, আমার দৃঢ় ধারণা ছিল, আমার মধ্যে দৈবী-প্রেরণা আছে, যার বলে আমি মামুষকে সম্ভাষণ ক'রতে পারি, তার অন্তরকে দৃঢ়ভাবে আকর্ষণ ক'রতে পারি, মথিত ক'রতে পারি। একটা বিষয়ে অবশ্য অধ্যাপক ঠিকই বলেছিলেন: আমার অন্তরস্থ পবিত্র এষণাগ্নি বিগত কালের লেখকদের তৃষ্ট প্রভাবে 'নিষ্প্রভাহয়ে পড়েছে। এই ছেলেবেলাকার অভ্যাস আর কাটিয়ে উঠতে পারবো না। দেটাও ভালো ক'রেই জানতাম।

সত্যিই কি তা হ'লে আমায় লেখা বন্ধ ক'রতে হবে ? অন্য ভঙ্গিতে লেখাতো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

এ পর্যান্ত যা কিছু বলা হয়েছে, তা একবার পড়ে দেখছি। সমুখ বৃদ্ধি 'পাওয়াতে সমস্ত সপ্তাহটা কিছুই লিখতে পারিনি। আজকে, হয়তো অল-ক্ষণের জ্বান্ত, একটু ভালো বোধ াছে। সংক্ষেপে ব'ল্তে চেয়েছিলাম, অনেক বকে ফেলেছি। তবু বক্তব্য বিষয় খাপছাড়া ভাবেই নিবদ্ধ হোলো।

এর পর খেকে আমার হ্রুদৃষ্টের প্রারম্ভ। ঐ দিনের পর হ'তে আমার

জীবনের ধারা কোন্ প্রণালীতে বয়েছে, তার কোনো আভাষ এ পর্যস্ত দিইনি । . . দীর্ঘ একটানা প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার প্রণালী ধরে।

সুক হয়েছিল কৌতুকচ্ছলে। প্রাচীন কালের বড় বড় গ্রন্থকাদের বিরুদ্ধে সে যেন একটা ছেলেমানুষী বিদ্রোহ .........কেন তাঁর। আমার সর্ব্বনাশ ক'রলেন ? অধ্যাপক মশাই আমার প্রতিখানি পাঙ্লিপির ওপর লাল পেলিলে লিখে দিয়েছিলেন, সেটা লিখবার সময় কোন্ বড় লেখকের ভূত তখন আমার হস্তে ভর করেছিলেন। কোনোটায় 'ব্যালজাক' ... কোনোটায় 'টুর্গেনিভ ... 'গ্যেটে', 'ক্লাইষ্ট'। লেখাগুলো ভালো ক'রে পড়ে, অস্বীকার ক'রতে পারলাম না, বুড়ো ভূল করেননি। কল্পনায় আমি পড়তে লাগলাম, আমার সমাপ্ত বা পরিকল্পিত কোন্রচনার শীর্ষ দেশে কোন্বড় লেখকের নাম থাকা উচিত। নিজের রচনায় ভাব ও ভঙ্গীতে এই সঁব বড় লেখকদের কত-খানি অন্বকরণ ক'রতে পেরেছি, তা দেখে একটা তিক্ত আমোদ বোধ হোতো।

প্রায় এ সময়ে, আমাদের 'টাগরাট' ফাগজের প্রথম সম্পাদক—এঁর সঙ্গে আমার একটু পরিচয় ছিল—ভাঁর পরিকল্পিত রবিবাহরীয় সংখ্যার জক্যে আমাদের প্রাচীন সাহিত্য থেকে অল্পরিচিত বা বিস্তৃত কয়েকটি খণ্ড রচনা সংগ্রহ করে দিতে, আমায় অনুরোধ জানালেন। চয়নের ভার রইল আমার উপর, রাজনীতি ও ব্যবসা সম্পৃক্ত বড় বড় সমস্থার বিচারে ছিল তাঁর নিজের অভিক্রচি। চট্ করে আমি মনঃস্থির ক'রে নিলাম। আমার ব্যথা সম্পৃতি দেখে তিনি সরল মনে খুসী হয়ে উঠলেন। আমরণ বেচারীর শ্রীন্তি ভাঙ্গে নাই।

একটা উপস্থাস লিখলাম,— ব্যালজাক বিরচিত"। লেখাটা যখন দফায় দফায় পাঠিয়ে দিতাম, মনে হ'ত যাঁদের ভূত আমার পেয়ে বসেছে, পাশবদ্ধ করেছে, তাঁদের একজনের উপর খুব একচোট শোধ তুলে নিচ্ছি।

উপস্থাসটা বেরুবার আগে ক'টা দিন, অবশ্য, ছটফুট ক'রে কাটাতে হয়েছে। বারে বারে ভেবেছি, পাণ্ড্লিপি ফেরং চেয়ে নিই। বারে বাঙ্গে অভিমানে বেধেছে, ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখবার আকাজ্জা আমায় বিরুত করেছে। নইলে যে আমার পূর্কেকার সমস্ত রচনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

একদিন হঠাৎ সম্পাদকের অফিসে আমার ডাক প'ড়ল। ভয়ে আধমরা

ইয়ে তাঁর কাছে গেলাম। ভেবেছিলাম, ধরা পড়ে গিয়েছি। নাঃ, তা নয়। প্রুফ্রিডার আসে নি; কম্পোজিটার এক ফালি ভিজে কাগজ এনে দিল আমার হাতে; ব'ল্ল, ভূল থাকলে যেন শুধরে দিই। তথন আমার গর্বই বোধ হ'ল। হাঁ গর্বই, সাফল্যের প্রথম নিদর্শন—কম্পিত হত্তে ধ'রে নবিশের যে-গর্বে জন্মায়, সেই গর্ববি। যত্ন ক'রে ভূল সংশোধন ক'রলাম। 'যা' হয় হোক্', ব'লে গা চেলে দিলাম।

মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি নেমে এল। এ পথে প্রথম পদক্ষেপেই যেসমস্ত সন্থাবনা চোথে প'ড়ল, ভাল ক'রে আলোচনা ক'রে নিলাম। অসংখ্য
সন্তাবনা। কাজ ক'রে চ'ল্লাম,—হাঁ, একথা বলবার আমার অধিকার
আছে; এটা যে আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ—কাজ ক'রে চ'ললাম
বুদ্ধিমন্তার সঙ্গে, স্যত্নে। এখানে একটা কথা বলে রাখা প্রয়োজনঃ স্প্তির
সঙ্গে যোগ ক'রলাম সার্থক চাতুর্য্য। এক একজন প্রাচীন লেখককে আদর্শ
নিয়ে তাঁকে পুনকজ্বীবিত ক'রে তুলতাম। মধ্যে মনে হ'ত, তিনিই
যেন আমার টেবিলের উপর লিখে যাজ্জেন, আর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে
তাই দেখছি, তাঁকে অমুপ্রাণিত ক'রছি।……সেগুলো আমার।

ডিকেন্স থেকে নিলাম—শুধু তাঁর নামটা নয় তাঁর জাঁকালো, দীর্ঘ-রাক্যী রচনাভঙ্গী। আমাদের রসরাজ গ্রিল প্রেজার-এর হ'য়ে চাটিম্ চাটিম্ বুলি ভাজলাম। হেকেল যে-সব চিঠি লিখলেও লিখতে পারতেন, সেগুলিকে স্বকপোল হ'তে স্বত্থে উদ্ধার ক'রলাম। এই সব বড়লোকদের মুখ দিয়ে বা'র ক'রলাম কত বক্তৃতা, অন্য প্রাচীন লেখকদের স্বত্ধে তাঁদের কচি অরুচির কথা, তথনকার বিবিধ ঘটনা স্বপ্তে তাঁদের মতামত। কিছুদিনের মধ্যেই পাকা হয়ে গোলাম; অনুতেজিত ভাবে, শান্ত হয়ে, নিজের কল্পনার উদ্ধি বিহার লক্ষ্য ক'রতে লাগলাম। আমাদের সহরের পাঠশালার পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে, বুড়ো গ্যেটের মুখে আমি যে-উক্তি আরোপ করেছিলাম, সেটার সম্বন্ধে একটা রচনা লিখতে দেওয়া হোলো দেখলাম। এই পাঠশালা হ'তে উত্তীর্থ হয়ে এক ছোকরা সাহিত্যিক ভলটেয়ার-এর বহু উক্তি তুলে একটা প্রেক্ষ লিখে ফেললো—ভার বেশীর ভাগই আমার উদ্ভাবিত।

আরও লিখতে পারতাম, কিন্তু সময় নাই।···মামার আয়ু ফুরিয়ে

এসেছে। পূর্ণ-সভ্যের অন্থরোধে আর একটি মাত্র কথা বলার প্রয়োজন।
আমার স্বরূপ কেউ চেনেনি; কখনও ধরা পড়িনি। ধরা পড়াটা যেন কতবার
আমি নিজেই কামনা করেছি… তারই প্রতীক্ষা করেছি। ব্যক্তিগত-জীবন
সম্বন্ধে কিছু ব্যক্ত ক'রতে চাই না। আমি যেন আর-কেউ হয়ে পড়েছিলাম:
এক সঙ্গে শতটা জীবন-যাপন করেছি—কিন্তু একটাও আমার নিজস্ব ছিল না।

আপনি জানেন, লেখার জন্মে আমি কখনও কোনো দক্ষিণা গ্রহণ ক্রিনি। তবু কেন িখে গিয়েছি, সেকথা এখন আর পরিষ্কার ক'রে বলাটা বাহুল্য হবে। অবশ্যও আমার নামটা বরাবর অজ্ঞাত রেখেছিলাম। শেষের রচনাতে কেবল, নিজের নামের আছাক্ষর প্রকাশ করেছিলাম। কেউ অবশ্য এটা টের পাবে না। নাম দেওয়াতে আমার কোনো অভায়ও হয় নাই। গল্পটা একাধিক অর্থে আমারই। এতক্ষণ যা' প'ড়লেন, ভা' হ'তে বোধ হয় আপনি বুকেছেন, 'লেখা চোর' খানা ব্যালজ্ঞাক লেখেন নি—ওটা আমারই জীবনের নিরল্কার বিবৃত্তি মাত্র… আমার এই প্রবঞ্চক জীবনের।

হাঁ, আমিই এই লেখাচোর। একথা সত্যি, বড় লেখককের এক নাম ছাড়া কখনো কিছুই চুরি করি নি; যে-গর্কোন্নত দৃষ্টিতে এই ছ্নিয়াকে দেখেছি, সেটা ছাড়া, তাঁদের কাছে আর কিছুর জন্মেই আমি ঋণী নই।

আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন করেছিলেন ব'লে, আপনাকে ধন্যবাদ। আমার জীবনের এই গোধৃলি লগ্নে অন্ততঃ একজন মানুষকে এই জীবনটা বোঝাবার অবকাশ আমি পেয়েছি। প্রশ্নটা তুলে, দে-অবকাশ আপনি দিয়েছেন; সেইজন্সেই ধন্যবাদ: 'লেখাচোর' বইখানার ব্যাপারে আপনি যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, আমার রচনাভঙ্গীর চমংকারিতা সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য করেছেন, ভা'তে মনে হয়েছে, আপনি হয়তো আমার স্বরূপ বৃধ্বেন।

এখন আর সময় নাই। মৃত্যু আমাকে প্রায়শ্চিত্রে স্থ্যোগ দেবে না। এখন অবশ্য একটু ভালোর দিকেই আছি; তাই এই পত্র সমাপ্ত করা সম্ভব হ'ল। তবু জানি, আমার এই ভালো-থাকা কত অনিশিত। আমার বা আমার ডাক্তারের, এ বিষয়ে কোনো ভ্রান্তি নাই। দিন গোণাগুণতি হ'য়ে এসেছে। এবার চিঠি শেষ ক'রে, শিলমোহর সেরে রাখতে হবে। মৃত্যুর দিনের তারিথ দিয়ে, এটা ডাকে ফেলতে বলে রাখলাম। কাজেই বৃঝছেন, এক মৃতা নারী আপনার সঙ্গে কথা কইছে। বেঁচে থাক্তে, যে স্থানর সংগ্রুত্তি আমায় দিয়েছিলেন, এখনও তার কিঞ্চিং হতে যেন বঞ্চিত না হই ....পারেন যদি, আমার মৃত্যুর পরে, সেটা নিবেদন ক'রবেন।

--ক্যারোলিন মেয়ার।

**শ্রীগুভেন্দু হে**্

#### लक्र

সমস্ত দৃষ্টিকে যদি বলি শুক্ল সুর। ভারার রোদ্ধুর তোলে চারা। বহে রক্তে স্বর্ণধূলিধারা চূর্ণ চূর্ণ প্রত্যক্ষ বিস্ময়। অলীক হাওয়ায় লঘু লোকালয়। আনত ঈষৎ ধ্যানতলে জন্ত চলে; জীবনে পাথরে গাছে নদীতটে বাড়িতে বাজারে ঘনিষ্ঠ বিশ্বতিচক্র আদিম সংসারে। তরল আবাদী মাছ; মন পাখী শৃষ্য বেয়ে ওঠে, মন আঁখি टमटथ. কী দেখা সমস্ত মিলে বৃঝিবে কে। টুক্রো টুক্রো বস্তু রাখে গৃঢ় তাল, ক্ষুরিত কঙ্কাল হাসে হাড়ে হাড়ে পেয়ে মন্ত্র, কোটি কোটি চৈতম্যে ষড়যন্ত্র।

### 

প্রত্যক্ষের মানচিত্র। উঁচু নীচু, জলা জমি বালু, মৃত্যুজন্মনৃত্যরঙা। সব নিয়ে বাঁচা —নয়তো শুধুই রওয়া বেঁচে বা না বৈঁচে। সভ্যতা পাতিছে খুব জাঁক ক'রে লাল সালু রক্তের, সহা হাঁটে তাতে নষ্ট বীর, নেচে নেচে; ধর্ম ব'লে দেশ ব'লে চলে নাচা। হঠাৎ উদ্মাদী উপত্যকা বেয়ে ঢালু ধ্বংস। হিংস্রতার। কাল ধীরে ধীরে ঘসে ঘসে পরিষ্কার করে ঘাস, স্পষ্টগাছ, লোকালয় ফের বসে সূর্য্যের রশ্মিতে আঁটা মাটিতে, তারার গ্রন্থি-লাগা। ধিরে ফিরে এই জাগা। ধীরে ধীরে ভীক্ষা, তীত্র, মধুর, মুখর, শান্ত, ক্ষীণা বেংদৃষ্টি সকল সূর দেখে তাকে দৃষ্টি বলে কিনা॥

অমিয় চক্রবর্ত্তী

## মোহানা

### (পৃৰ্বামুবৃত্তি)

কয়ে বিতাড়িত মজ্রদের গৃহীত হবার আশা রইল না, তথন কিষণচাঁদ ছুটে এসে সফীককে বল্লে, 'ওস্তাদ, আমরা তৈরী। ওরা নতুন লোক নিয়ে মিল্ খুলবেই, এবং আমাদের বন্ধ করতেই হবে।' সফীক বর্মা-চুরুট ফেলে দিয়ে ছুটল ডেপুটিপাড়ার দিকে। ভোর হতে তথনও দেরী রয়েছে। একটা দোকানের দরজায় টোকা মারতে একজন বৃদ্ধ মুখ বার করলে। 'আও. বেটা।' জন কয়েক লোক চা খাছিল। 'ওরা রাজি হয় নি শুনেছ?' 'সঠিক শুনিনি বটে, তবে কেই বা শোনবার জ্ব্যু কান পেতে বসেছিল!' 'অক্যবলোবস্ত ?' 'রাত ন'টা থেকে ফাটকের সামনে লোক জমেছে।' 'প্রেশনে?' 'তৈরী।' 'ব্রীজে?' 'সেখানেও।' 'কিষণ, সাইকেল ক'রে দেখে এস ফাটকের সামনে এখনও লোক শুয়ে আছে কি না। ভোর বেলাতেই সিঁধেল ঢোকে।' আসবার সময় উধামজীর ওখানে চুঁমেরে আসতে পার। হয়ত সারারাত তর্কবিতর্কের ফলে ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিংবা জয়োল্লাসে জাগ্রতেই দেখবে।' কিষণ বেরিয়ে গেল। বৃদ্ধ দোকানদার বড় বাটিতে চা এনে দিলে, এনামেলের প্রেটে শিক্ কাবাব। সফীক খেয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বড় গুরাস্তায় তখনও নিয়ন-লাইট জ্বলছে। চৌরাহার ঘূলির বাইরে
কনষ্টেবল্, কালোকোটের হাতে সাদা কাপড় জোড়া। 'কি খবর, জমাদার
সায়েব! ভাই সাহেবের চাকরী হল ?' 'কোথায় চাকরী ভেইয়া! বড় নখাড়া '
বাধিয়েছে, পঁচিশ রূপেয়া চাইছে।' 'ভাই সাহেবকে না হয় আমার কাছে
পাঠিও, উধামজী বলছিলেন মুসীপালের দফ্তরে একটা নোকরী খালি 
আছে। ভাই সাহাব ত' ইংরেজী জানে ?' 'তিন দরজা পাশ করেছে, ইংরেজী
জানবে না! ডিউটি খতম হলেই পাঠিয়ে দেবো।' কন্ষ্টেবল্ সেলাম ক'রে
সফীককে একটা সিগারেট দিলে। 'ভোরের দিকে শীত করে, তাই বিলেডী

চীজ পোড়াতে হয় ভেইয়া।' সফীক হেসে ফেল্লে। 'বিলেডী চীজের তারিফ করতেই হয়।' 'নিশ্চয়ই, রূপেয়া ত' বিলেডী!'

বড়রাস্তা ছেড়ে সফীক গলির মধ্যে ঢুকল। বেশ্যাপল্লী—একবার বিজন সঙ্গে আসছিল এই গলি দিয়ে, কি রাগ বুর্জোয়া সভ্যতার ওপর, সব চেয়ে জঘস্য এই পাড়া তার মতে। বই পড়া রাগ, যেমন যুবকদের বই পড়া কাম। কিন্তু বেশী রাগ কেন ! রাগই বা কেন ! গোয়ালটুলী, জুহীর চেয়েও পচা ! যে ব্যাপারটা বুঝেছে তার রাগ আসবে না। জ্ঞানের পর যে-ভাবটি থিতোয়, মালুষের সর্ব্বাঙ্গে, সকল ব্যবহারে যেটি ওতঃপ্রোত হয়, তার প্রকৃতি রাগের মতন উদ্বায়ী নয়। সেটা তৈলাক্ত ধাতুমলের মতন থক্থকে, ঘন, ঘুণার মতন স্থায়ী, গভীর আর ব্যাপক। ঘুণা, সৌখীন তঃখবাদ নয়, সদ্ভাব, মোড় ফেরান আদর্শবিলাস নয়, যার সক্রিয়তায় গোটান হাত পা খুলে যায়, শুখনো মাথা রসাল হয়। কাজের মূলে ব্যাপক অথচ শান্ত ঘুণা না থাকলে সেটি অকাজ হয়ে ওঠে। যেমন পল্লী-সংস্কার, সেবা-ধর্মের ছন্দিশা হয়েছে। কাজের ফল ধরবে রীতিনীতিরই প্রয়োগে। ওরা বলবে, কেউ কেউ বলছে, বোঝাপড়া হতে বাধ্য এই অবস্থায়।

অবস্থাটা কি ? হরতাল সম্পূর্ণ, চাঁদা উঠছে, যদিও আশামুরূপ নয়, তিন্দুমুসলমানের দাঙ্গা বাধে নি, বাধবার সম্ভাবনাও নেই, কিষণটাঁদ ও আরো
অনেকে খবর দিয়েছে যে ফাটকের সামনে হরতালীরা জমায়েং হয়েছে। হয়ত
মাত্র ভিড় করে আছে, একবার দেখলে হয় নিজে। মজুরদের বিরোধজ্ঞানে
ভাটা পড়ে নি, নিশ্চয়। তবু বোঝা-পড়া হবে কেন ? এই সঙ্কটে মিটমাট
হলে সর্ব্বনাশ হবে। এগিয়ে চলুক বিরোধ, বেঁচে থাক জীদ, তাকে জুড়ুতে
দেওয়া ইতিহাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। খগেন বাব্ও যেন ঐ কথাই
বলছিলেন সে-রাত্রে, বিরোধ চিরস্তন, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে
কথাগুলি ফুটেছিল, লোকটির সততা আছে, যা সাধারণতঃ বৃদ্ধিজীবীদের
মধ্যে থাকে না, কত ছুতোনাতা ফুড়ে কলি গজায়। কতদিক থেকেই না বাধা
আসে। একে ত' বাইরের চাপ, তার ওপর স্বৃক্ত কাঁকির বোঝা। কিছু
সুযোগও আসে তাইতে। ভিন্ন ভিন্ন অংশের অজ্ঞিত অভিজ্ঞতা এক হতে

বাধ্য, সকলেরই মৃলে জীবন, সকলেরই মধ্যে দিয়ে জীবনের উর্জ্বাতি। অথচ বিশেন বাবু জীবনস্রোতে বিশ্বাসী নন। যুক্তিটা গ্রহণ করা যায়। পার্টির প্রায়োজন ভদ্রলোক ধরতে পারেন নি, নিতান্ত স্বাভাবিক, তাঁর সংস্কার ব্যক্তিগত, অন্তমুখী, জোর ক'রে, কল্পনার জোরে বাইরের সংস্থান বুখতে চাইছেন, তবু ভাল, বিজনের চেয়ে। বিজন কেন্দ্রচ্যত হচ্ছে, অবশ্য কেন্দ্র ভার ছিলই না। বিজনের কথা ভাবতে সফীকের চিবুক দৃঢ় হয়। প্রাণবান ছেলে, কিন্তু মাত্র প্রাণ নিয়ে কি হবে। গলির ত্'ধারে এইত' প্রাণের পরিণতি! গলির মোড়ে বাতি টিম্টিম্ করছে, একট্ ত্লে উঠল, নিবল না, বিজলী বাতি। মিউ-মিউ শব্দ কানে এল, মরা ছানার পাশে বেড়াল কাঁদছে, কেবল কাঁদছে, আর কাঁদছেন ভারতমাতা; হাপুসনয়নে, বিধবার বেশে, উঠে দাঁড়ান না, চোথ পুঁছে ঘাঘ্রা ঘুরিয়ে হাতুড়ি নিয়ে তেড়ে আসেন না। সফীক বেড়ালটাকে লাথি দেখিয়ে তাড়ালে, মরা ছানাটাকে ঠোক্কর মারতে মারতে গলির মোড়ে নিয়ে এল। সমঝোতা নেহী হোনা চাহিয়ে, নেহী হোগা… মোলকের চোথ জলছে সামনে, মায় ভূঁখা হুঁ। আছতির যোগান চাই।

মজুর-পাড়ার কিনারা যেন দেখা যায়, আলোর আশীর্কাদে নয়, তমসার ঘনতর প্রলেপে। ধোঁয়া নেই, কল বন্ধ, চুলাও বন্ধ, তবু আকাশটা ত' স্পষ্ট। তার মধ্যে প্রবেশ করতে জাগরণের মৃত্ কম্পন অমুভব হয়, তিন মাসের জ্রাণের মতন, একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তবে বাড়বে, যথা সময় প্রস্ত হবে নেতারা নিজেদের ভাবেন জন্মদাতা, দস্তের শেষ নেই তাঁদের, তাঁরা ধাই মাত্র, দেশী ধাই, তাই আঁতুড় ঘরেই মরে মাও বাচ্চা উভয়েই, শিক্ষিত ধাই চাই, পরে নার্স, তার পরে গভনের্স, তার পরে শিক্ষয়িত্রী, শেষে চ'রে থাকগে। অনেক দেরী লাগায় প্রকৃতি গাকরুণ সহুরে ভজ্মরের বাপ মায়ের মতন,। কৈব-অভিবাক্তির বিকাশ দীর্ঘকাল ব্যাপী। এতদিন তাতে আসত যেত না, কোটি বছর লেগেছে এক-একটা জাতি জন্মাতে। কিন্তু আজ্ঞ অচল তার এই মন্থর-গতি। বিজ্ঞান এল, কল-কজা এল, জীবনযাত্রার উপায় পরিবর্ত্তিত হল, এখনও সমাজ্ঞ-বিরর্ত্তন মহাকালের খেয়ালের তাঁবেদারী কর্ববে! কিলিয়ে কাঁটাল পাকাতে হবে, পাতা ঢাকা দিয়ে, তাপ দিয়ে কাঁচাকে ডাঁসা, ডাঁসাকে পাকাতে হবে, তবে বাজ্ঞারে চলবে। আমেরিকায় রাশিয়ায় যব গম পাকছে

তিন সপ্তাহে, আর মানুষ সচেতন হতে লাগবে বিশ বছর। তা হয় না—অত বেহিসেবীপণা মধ্যবুগে চলত। বিশেষত যথন দারিন্দ্রের হুর্দিশার অন্ত নেই, ক্রানেই বেড়ে যাছে। শ্রেণীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা প্রকৃতির নিয়মাধীন নয়। অন্ততঃ যে-রীতি নিয়ম বলে চালান হয়েছে এতদিন যাবং। বিরোধের পর বিরোধ, হাতুড়ির ঘা-এর ওপর ঘা, এক ঘা-এ হল না ত' বিশ ঘা, এতে হারজিত নেই, ধারাবাহিক আঘাতের ফলে চৈতন্ত আসবে। উধামজী ভাবছেন এটা বৃঝি সরকারের কাজ। সরকারের চোদ্দ-পুরুষের ক্ষমতা নেই। ওরা নিজেরা লড়ুক। পার্টির কাজ জাগান, জাগিয়ে রাখা। সাপে কামড়ান লোক ঘুমুলেই মরে, তাই ঠেলে বসাতে হয়, চড়-চাপড়-ঘুষি দিয়ে। এতে হারজিত নেই, সবটাই জিত।

'করিম, তোমাদের পাড়ার খবর কি ?'

'আমাদের পাড়ার জন্ম ভাবি না, কিন্তু অন্ম পাড়া যেন তৈরী নয় সন্দেহ হল। তারা বলে বোঝাপড়া হওয়াই•মঙ্গল।'

'সেখানে কে কে আছে ?'

'সরযুপ্রসাদ, উধামজীর লোক।'

'সরাও তাকে। পাড়া থেকে নিজেদের লোক খাড়া কর।'

'আংগই বলেছি ওস্তাদ, ওদের নিয়ে চলে না। সর্যুপ্রসাদের চার-চার-খানা বাড়ী।

'জানি, 'কিন্তু না নিলে আপাতত চলে না, তাই সর্যূর মত লোক এসে পড়ে। যা হবার হয়ে গেছে, এখন গ'

'কাল পর্যান্ত দেখি।'

'কালের বাকি কি! সকাল হয়ে এল। তোমার মিলের সামনে...'

'আমাদের মিল-কমিটির আওরাৎরা বাচ্ছা নিয়ে চলে গেছে আধ ঘণ্টার ওপর। ওস্তাদ…'

'**'' ' ' '** 

'यनि खर्ता चावर् यात्र।'

'কারা ?'

'ও পাড়ার দল…'

'তখন প্রত্যেক মিলের সামনে যারা শোবে তাদের মাধায় ও পায়ের কাছে আমাদের লোক থাকবে, তারা লরি আটকাবে, লরি যদি চলে তাদের বুকের উপর দিয়ে প্রথম চলবে।'

'আচ্ছা ওস্তাদ, মজতুর সভার…'

'মজ হর-সভা লীড্ দেবে তখন, যখন আমাদের পিকেটিং স্ক হবে—প্রস্তাব গৃহীত হতে লাগবে ছতিন দিন—অত দেরী সহা হয় না, ইতিমধ্যে হাজার লোক হাজির হবে। আমাদের তৈরী থাকা চাই।'

'কেবল তৈরী ওস্তাদ ?'

'ঠিক বলেছ করিম, কেবল তৈরী থাকলে চলবেনা। ব্যাপারটা বাধিয়ে দিতে পারলে মজত্র-সভা বাধ্য হবে আমাদের সমর্থন করতে।' করিম চলে গেল।

আগে এটা হোক্ পরে ওটা হবে! কিন্তু এটা-ওটার মাঝখানে প্রকাণ্ড অবসর, সেই ফাঁকে কর্মপ্রবাহে ভাঁটা আন্দে, লোকে আরাম খোঁজে, ঝুলে পড়ে, ভিজে যায়, নিবে যায়। ধাকার পর ধাকায় গাঁথুনি নিরেট হয়, নয়তো বালির প্রাসাদ। যে বিশ্রামে ঘুম আসবে অচেতনদের, সেই বিরামে বিরোধের নতুন ফল্টা আবিষ্কৃত হোক্। তার বদলে মিউ, মিউ, মিউ...স্বদেশ-প্রেমিকের রচিত প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাদ। বিরামে সাহিত্য, চাক্ষকলাও তৈরী হয় না। যে অবস্থায় চিন্তার স্থযোগ ঘটে তাকে বিরাম বলে না—সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর ক্লান্তি এল, আধ-জাগন্ত আধ-ঘুমন্ত মনটা তথনও অচেতন হয় নি, সেই সময়ে কলম নিয়ে বোসো, যদি পার, তথন হাত দিয়ে যা বেরুবে, তাই স্থপাঠ্য। অকাজের আই-ঢাই থেকে বেলোয়ারী, ঠুম্কো সাহিত্য প্রদা হয়। সহরের হঠাৎ-বড়লোকদের বাংলোর চিম্নী যেন! ভোরের দিকে এখনও ঠাণ্ডা পড়ে, ত্বারও এক কাপ চা পেলে ভাল হত।

গোয়ালটুলির চৌরাহায় আলো নিবেছে, সুর্য্যের আলো পড়তে দেরী।
বাদের অপেক্ষা করতে বলা হয়েছিল, তারা এখনও উপস্থিত হয় নি। অত্যস্ত °
দেরী করে এরা কিষণটাদ কথা অমান্ত করে না হয়ত অত রাত্রে ভীধামজীর
দেখা পায় নি। খগেন বাবু পলিটিশিয়ান নন, তবু খেটে ভাল নোট লিখলেন।
উপকারী জীয় বিশ্বিদ্যাবিষ্ঠ বলে অভিমান আছে। সম্ভষ্ট রাখলে কাজ

পাওয়া যাবে। বিজন ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। জ্রীলোকটি আরীলোক । সাধারণ স্ত্রী আবিজনের আরাম মিলবে আএক টুবিপদ আছে। অস্থত্র সরিয়ে দিলেই চলবে।

'কিষণ চাঁদ।'

'ওস্তাদ! তুমি নিজে একবার চল। লোক রয়েছে, তবে যেন যা চাইছ, তা নয়। উধামজী বলছিলেন, সরকার ভয় পাচ্ছেন হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গাতে।'

'বাধবেনা। ন্যদি বাধে, সরকার রয়েছেন কি করতে। গুলি ফুরিয়েছে।' 'ওঁরা চালাবেন না।'

'শান্তিপ্রিয়, বুঝেছি। টিয়ার-গ্যাস—তাতেও বাধা!'

'জানি না।'

'সাইকেলটা দাও, দেখে আসি কতদূর বন্দোবস্ত হল। সরযুপ্রসাদের পাড়ায় প্রথমে যাব।'

পথে একটা দোকানে চা খেয়ে সফীক জুহীর পথে একটা মজুর-পল্লীতে হাজির হল। মেয়ে-পুরুষে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জটলা করছে। মিলের ফাটক থেকে হাত পঞ্চাশ দূর পর্যান্ত রাস্তায় মজুর নেই, কিন্তু জনকয়েক পালোয়ানের মতন চেহারার লোক মোটা মোটা লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—হাতে খ্য়নি মলছে। মহবুবের সঙ্গে দেখা হতে সফীক প্রশা করলে, 'কি হালচাল ?'

'ভার্ল নয় ওস্তাদ।'

'শুনেছি। কি করবে १'

'আগে থাকতে বলতে পারছি না। দেখি, ওরা কি করে ?'

'ওরা ত বেশ এস্তাজাম করেছে। গুণ্ডাগুলো যদি প্রথমেই মারপিট স্ক্রকরে, তবে এ-পাড়ার মজ্বরা ভয়ে পিছিয়ে যাবে। তার পূর্ব্বে যদি ত্তৃত্ত্ হুড় করে সব মজ্ব ওদের ঘিরে ফেলে, তবে আমাদের স্থবিধা। একবার অস্তত জয়ের স্বাদ পেলে আর ভাবি না। এক কাজ কর—তুমি ভিড়ের ঐ দিকটার পাড়ায় যাও, আমি এ দিকটায় চুকছি। পাড়ার লোকদের বলগে যে আরো গুণ্ডা আসছে, তার পূর্ব্বে এদের ঘিরে ফেলা চাই চালাকী করে।'

মহবুব কথামত চলে গেল, সফীক ওভারকোটের কলার নামিয়ে কোমরের

বেল্ট এঁটে চুকে পড়ল জনতার ডান দিকের পাড়ায়। তাকে যেতে দেখে জনকয়েক লোক ছুটল সঙ্গে। চারপাশে খোলার ঘরের মাঝখানে একটা খোলা জায়গা, যত রাজ্যের ময়লা জমেছে, একটা নদ্দমায় পচা জ্বল, সব্জ বৃদবৃদ ফুটে আছে, ছুটো ঘেয়ো কুকুর চেঁচিয়ে উঠল, বেড়াল ছুটে পালাল, মুরগী ও হাঁস চরছে কাদা মেখে, খোলার ঘরে দরজায় চটের ছেঁড়া পদ্দা ঝ্লছে, আংটো ছেলেমেয়ের মাথায় পশমী টুপী. গায়ে জামার ওপর জামা, জাঙ্গিয়া নেই কারুর, হামাগুড়ি দিচ্ছে তিনটে বাচ্ছা। জন পনের মজুর জম্ল সফীকের পাশে—পদ্দার আডাল থেকে মেয়েরা উঁকি দিচ্ছিল।

সফীক বল্লে চেঁচিয়ে, 'ভোমরা মরদ না আওরাং ? ফাটুকের সামনে গুণ্ডা জমায়েং, লরিভর্ত্তি আরো আসছে, যদি মজুর আসে তবে ভোমাদের খানা-পিনা জুটবে না, যদি গুণ্ডা আসে তবে ভোমাদের বিবিদের ইজ্জং থাকবে। ওরা মুসলমানদের জেনানা ভেঙ্গে দেবে, আর ভোমরা দাঁড়িয়ে সহা করবে।'

একজন মেয়ে মানুষ পর্দার আড়াল থেকে চেঁচিয়ে উঠল অভত ভাষায়, 'পরশু থেকে আদমী বেহোঁস হয়ে পড়ে রয়েছে, আরো দার চায়, বলে পিয়াস লেগেছে, আওরাতের সারা অঙ্গে কাল্সিটে, এ আদমী কোনো কাজের লায়েক নয়, বাইরের গুণুা এলে তাদের সঙ্গে ভাঁটিতে যাবে জেনানা ছেড়ে।'

'চুপ্রহো—চুপ্রহো…'

'কাহে চুপ্রহুঙ্গী' বলে মেয়েমামুষটি বেরিয়ে এল বোরখা পরেঁ। সফীক তাকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'এ আওরাতের কি দশা হবে ভেবেছ···ভোমরা এখনই বিহিত কর। তোমাদের সদ্ধার কে!···নেই! বেশ, এখনই সদ্ধার ঠিক কর, এটা লড়াই, সদ্ধার চাই।'

একজন বুড়ো বল্লে, 'এরা যদি চায়, আমি রাজি আছি।'

'তোমরা রাজি আছ<sup>'</sup>?' তিন চার জন একত্রে বলে উঠল, 'খাঁ সাহাব বড় কাবিল আদমী।'

সফীক—'আচ্ছা, খাঁ সাহাব, তোমার মতে কি এখন ঘরের ভেতর বসে থাকা উচিত, না বেরিয়ে এসে ফাটকের সামনে যে সব গুণু। জমায়েৎ হয়েছে ভাদের ভাড়ান উচিত ?'

খাঁ সাহেব বল্লে, 'প্রথম থেকেই মার দেওয়া মরদের কাজ ?'

স—'তুমি যা বলবে, এরা তাই শুনবে, কেমন ?' সকলে হাঁ-হাঁ করে

তিলা

'থাঁ সাহেব, তবে তুমি জন কয়েক বাছা-বাছা লোক নিয়ে ফাটকের দিকে এগোও—জন তিনেক জোয়ান-পাট্টা এইখানে থাকুক—তুমি যাকে যাকে বেছে নেবে তারাই যাবে, বাকী লোক এখানে থাকবে—তুমি সন্দার।'

সফীক ছে চতলার গলি দিয়ে অন্য পল্লীতে পড়ল।

অত সকাল বেলাতেও কথক ঠাকুর চাঁদোয়ার তলায় ব'সে আছেন। পণ্ডিতভীর গলার মালা শুখিয়েছে, অখণ্ডপাঠ নিশ্চয়। হারমোনিয়ম বেজে উঠল, পণ্ডিতঙ্গী গাইতে স্থুক করলেন ভাঙ্গা গলায়, তবলার ঠেকা ঢিমে। লয়ে। মধ্যে মধ্যে পণ্ডিভজী বক্তৃতা দিচ্ছেন, অযোধ্যায় রামরাজ্যের গুণবর্ণনা, বিনিয়ে বিনিয়ে বলছেন, মহারাজ প্রজাবংসল, আক্ষাদের গাভীদান করেন, যাগয়জ্ঞ লেগেই আছে, ভোরের বেলা নহবতে সানাই বাজে। সফীক পাশের লোকের কাণে কাণে বল্লে, 'এ রাজ্যে মিলের ভৌ'। লোকটা হাসলে। রাজ্যে ছভিক্ষ নেই, ( এখানে খেতে পায় না ), মরাই-ভরা গেঁত্ আর যা ( এখানে খালি ), গোয়াল-ভরা গাই, ছুধের দাম দিতে হয় না, ( এখানে ছুধ মাখন খেতে পাও নাকি হে!), যত পার খাও ( যত পার খেটে মর ), সকলের মুখধাচ্ছন্দা, প্রত্যেকের জমিজরাত, (ভেইয়া, তোমার তালুক থেকে ক' হাজার রূপেয়া ওঠে!) পাশের ছ'তিন জন লোক সফীকের টিপ্পনী শুনে মুচকে মুচকে হাসছিল। সফীক ভাল মানুষের মতন জিজ্ঞাসা করলে, 'পণ্ডিভজী, সে সময় জমিদারী ছিল না, লাগান দিতে হত না ?' পণ্ডিতজী থতমত খেয়ে বল্লেন, 'কথার সময় বিরক্ত করতে নেই, পাপ হয়।' সফীক বিনীত মুখভঙ্গী করে অভিশয় নম কঠে মাপ চাইলে। সামনের জন কয়েক লোক পিছন ফিরে দেখলে। পণ্ডিভজী গান স্থক করতে সফীক এগিয়ে গেল ভার সামনে। 'বাঃ বাঃ পণ্ডিতজী, ইয়ে আপিকা কাম।' ঠেকা ক্রত চলছে, পণ্ডিতজী উৎসাহিত হয়ে গাইছেন, সফীক তাল দিচ্ছে, সকলে তালি দিতে সুক্ল করল, সফীক উত্তেজিত হয়ে জোরে তালি বাজাতে লাগল, মনে হয় যেন আড়িজে বাজাচ্ছে, লোকগুলো তাল রাখতে পারছে না, ক্রেম যেন তাল এই হল

পণ্ডিতজী তবলচিকে ধমকালেন, সে তাল চিমে করে সিধে ঠেকা দিতে সুরু করলে। সফীক বল্লে, 'ওস্তাদ, জারেসে, ফুর্তিসে বাজাইয়ে।' পঞ্চাশ জোড়া হাতে তথন ঘন ঘন তালি চলছে। পণ্ডিতজী গান থামালে সফীক দশাপ্রাপ্ত ভক্তের মতন মাথা নাড়তে লাগল। 'বা, বা, কেয়াবাং, কেয়াবাং…জয় রামচক্রজীকো জয়'—পণ্ডিতজী বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন।

একজন লোক এসে খবর দিলে, 'খাঁ সাহেব লোকজন নিয়ে ফাটকের দিকে গেল, বাইরে থেকেও নাকি গুণু এসেছে।' সফীক উচ্চ কঠে বল্লে, 'আমিও শুনেছিলান বটে আসচে, তারা এরি মধ্যে হাজির হয়েছে ? মুঁসলমান গুণু। ? তোমাদের পাড়ার রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত চাই।' 'নিশ্যেই,' জনকয়েক লোক সফীককে ঘিরে দাঁডাল।

'পঞ্চায়েং বানাও, এ-পাড়ায় একজন গুণ্ডাকেও চুকতে দেওয়া হবে না কিছুতেই।' পঞ্চায়েং তৈরী হল তংক্ষণাং। 'এইবার পঞ্চায়েং একটা সন্দার খাড়া করুক।' সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে সফীক বল্লে, 'কেউ কাউকে বিশ্বাস কর না দেখছি। ও-পাড়ার খাঁ সাহেবের মতন মরদ একজনও তোমাদের ভেতর নেই, অথচ সে হল বুড়ো থুড়থুড়ে।'

'খাঁ, সাহেবের কথা তুস্রী, সন্ সাতাওয়নের জোয়ান।'

'বেশ পঞ্চায়েং বানিয়ে মার খাও সকলে মিলে। যদি না পার, অন্তত্ত পাশে খাঁ সাহেবের পাড়া আর তোমাদের পাড়া এককাট্টা করে পাহার। দাও। এস জনকয়েক আমার সঙ্গে।' জন পাঁচেক ছোকরা সফাকের সঙ্গে চল্ল। পথে সফীক তাদের বল্লে, 'বড়ই লজ্জার কথা—তোমরা জোয়ান, আর বাইরের লোক এসে কাণপুরের মিলে কাজ করবে, কাণপুরের মজুরদের বাড়ী চুকে মেয়েদের ওপর মৃত্যাচার করবে, ঘর দোর জ্বালিয়ে দেবে, বাড়ী অবশ্য তিনাদের নয়…হা, হা, হা…কার বাড়ী কে জ্বালায়…' সঙ্গীরা হেসে উঠল।

<sup>&#</sup>x27;কিন্তু বড়ই লজ্জায় কথা।'

<sup>&#</sup>x27;আপনি কি বলেন ?'

<sup>&#</sup>x27;আমার ড' মনে হয়, মারপিটে কাজ নেই।'

<sup>&#</sup>x27;নিশ্চয়ই মারপিটে বছৎ লোকসান।'

'কিন্তু আমি বলি—না খেতে পেলেও লোকসান। যেই বাইরে থেকে মজুর আসবে তখন তোমাদেরই সর্কানাশ। ওদের আসা বন্ধ করতে হবে। এখন প্র্যান্ত মাত্র জন কয়েক এসেছে। বেচারীদের দোষ কি! তাদেরও বালবাজ্ঞা আছে। তাই আমি বলি—ভালয় ভালয় তারা ফিরে যাক।'

'তাই কথনও যায় !'

: निम्ह्यूडे याह्य ।'

'দেগবেন তখন, গলা ধাকা না খেলে তারা ভাগবে না।'

'মতদুর যাবার প্রয়োজন নেই। মহাআজী বলেন…'

'ত। ঠিক⋯সত্যাগ্রহ করতে হবে।'

'সত্যাগ্রহ করবে তোমাদের জাতভাইদের বেলা। আর যারা লাঠি নিয়ে যমদুতের মতন সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে ?'

'ভাদের…গ'

'গ্রামি ভাবছি, তাদের চারধার থেকে ঘিরে ফেলতে হবে। যেই তারা দেখবে অনেক লোক, তখন তারা ভাগবে নিজে থেকেই।'

'সেই ঠিক--কিন্তু লোক গ'

'তার ভাবনা নেই। তোমাদের পাড়ায় ক'জন মরদ १'

'পঞ্চাশ-যাট।'

'খাঁ সাহেবের সঙ্গেও তাই। ঐ রকম আরও শতখানেক চাই। রাস্তার তু'দিক থেকে ঘিরতে হবে। তোমরা এ ধার থেকে যাও, আমি আফা পাড়ার লোক আনছি।'

স্ফীক যখন ফাটকের সামনেকার বড় রাস্তায় এল, তখন বিস্তর লোক হাজির হ্যেছে। তখনই মহবুব প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক নিয়ে এল। ছটো ভিড়মিশে গেল।

'মহব্ব, এ হবে না, সকলেই একদিকে রয়েছে, শতখানেক লোক নিয়ে ওপাশে যেতে পার কাউকে না জানতে দিয়ে ? যদি না পার, তুমি ওদিককার পাড়ায় খবর দাও যে মন্ত্রীরা শীঘ্রই আসছেন, তারা ঝাণ্ডা নিয়ে চলে আফুক, সামনে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে তুমি এগুবে, পাশে থাক্বে কংগ্রেদের ঝাণ্ডা, সেইটে আগে রাখবে, বড় রাস্তায় পড়লে লাল ঝাণ্ডা সামনে—ব্ঝেছ ? মইবুব চলে যেতে সফীক এ পাশের ভিড়কে এগিয়ে নিয়ে গেল। সফীক একজন ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমাদের ঝাণ্ডা নেই ? লাল ঝাণ্ডা ?'

'কংগ্রেসের ঝাণ্ডা আছে।'

'তাই নিয়ে এসো জল্দি।' লোকটা ছুটল। সফীক খাঁ সাহেবকে দেখে বল্লে, 'আপনি একবার কষ্ট করে এদের বুঝিয়ে দিন যে মারপিট মজুর পল্লীতে চলবে না, ছুঁচ গলেনা এ-পাড়ায়, লাঠি ত মোটা।' খাঁ সাহেব উত্তর দিলে যে বক্তৃতা তার ধাতে নেই, সে জানে লাঠি ধরতে ছুরি খেলতে।

'আপনি এ-পাড়ার শের—আওয়াজ দিলেই হবে। ভেঁইইয়া, খাঁ সাহেবের কিছু কথা আছে। তোমরা বদে পড়।' সকলে মাটিতে বসল। খাঁ সাহেব বল্লে, 'আমি বুড়ো হয়েছি—এক কাল ছিল যখন লাঠির জোরে একা দশ ত্রমণের শির ভেক্ষেছি। এখন পারি না।'

সফীক বল্লে, 'এখনও পারেন, কেঁও ভেঁইয়া, তোমরা ভাবো পারেন না ?'

'উনি আবার পারেন না, সেবারকার হাঁম্লায় একা তিন জনকে কে সাবাড় করলে!' 'রহীম যে রহীম অত বড় পালোয়ান, ছুটল খাঁ সাহেবের গণ্ডাশের ভয়ে!'

খ"। সাহেবের মুখে হাসি ফুটল—'ব্যাটা ভারী বদমায়েস ছিল, রাম-খেলাওয়নের লেড়কীকে নিয়ে ভাগবার মতলব। ব্যাটাকে সমঝে দিলাম এ-পাড়ায় ও-সব চালাকি চলবে না, বদমায়েসী করতে চাস্ অফ্য যায়গায় চলে যা, যতদিন এখানে থাকবি তদ্দিন চুপচাপ থাক।'

সফীক নীচু স্বরে বল্লে, 'কিন্তু খাঁ সাহেব, ওরা বাইরে থেকে গুণ্ডা। এনেছে।'

'ভেতরে আসতে পাবে না—এক পা এগিয়েছে কি মরেছে !'

'লরি-ভরা লোক আসছে!'

'আসতে দেওয়া হবে না, আদমীর দেওয়াল উঠবে।'

সফীক জোরে জোরে সম্বভিস্চক ঘাড় নাড়তে লাগল। সকলে বরে, 'জারুর, দেওয়াল বন্যায়গা।'

**'কিন্তু সামনে ?'** 

খা সাহেব— 'সামনেও তাই হবে।'

'নিশ্চয়ই খাঁ দাহেব, তাই ঠিক। কিন্তু ওরা ফাটকের সামনে, পিছন থেকে পুরী হালুয়া, কোপ্তা কাবাব আদবে, যতদিন ইচ্ছে দাঁড়িয়ে থাকবে পরোয়া নেই, আর আমাদের যেতে হবে ঘবে খানার জন্ত, ঘরে যা খানা আছে তা ত জানি! হা, হা, তব্ আমি বলি, ওদের লোক কম, আমরা বেশী, যদি ধীরে ধীরে এগিয়ে ঘাই ছ'পাশ থেকে ওরা কোণ-ঠেসা হবে, ভয়ে তখন ফাটকের ভেতর পালাবে, তখন ফাটকের সামনে ধয়া দিলেই চলবে।'

'বহুং আচ্ছা বেটা!'

'ওদিকের বন্দোবস্ত করে আসছি, আপনি তৈরী থাকুন।'

সফীক ছুটে গলির ভেতর দিয়ে রাস্তার অন্ত দিকে পৌছুল। মহবুব বিস্তর লোক এনেছে, তারা মন্ত্রীদের আগমন প্রতীক্ষা করছে। সফীক বল্লে, 'এগিয়ে নিয়ে এস সকলকে, ওদিকে খাঁ সাহেব তৈরী, জাঁতাকলে পিষে মার। সামনে মুসলমান রাখ, যতজন আছে ততজনেই হবে, তাদের হাতে ঝাণ্ডা হুলে দাও, তুমি পিছনে থেকো। 'ওপাশ থেকে এগুছে দেখলেই তোমরা এগুবে—আদং কথা, মুখোমুখি যেন ছুটো ভিড় মেশেনা, একটু ত্যারছা ভাবে চোলো, যাতে ফাটকের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা ভাবে যে তাদেরই দিকে এগুছেে—ব্রেছে—কিছুতে মুখোমুখি নয়। আমি যাব, না এইখানে থাকব গ'

'ওস্তাদ, তুমি এই পাশটায় দেখ, আমি ওধারে যাচ্ছি—এদের মেজাজ ঠিক বৃঝতে পারছি না, এসেছে এরা মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা করতে, যদি উল্টা বোঝে ?'

'পোজাকে উপ্টা করতে হবে। মহবুব, তুমি ওদিকে যাও, দেখ যেন ফাটকের দিকেই এগুচ্ছে দারোয়ানেরা এই সন্দেহই করে।'

মহবুব সরে যাবার পর সফীক পাশের লোককে একট উচু গলাতে বল্লে, 'আমার মনে হয়, মন্ত্রীরা এত তাড়াতাড়ি আসতে পারবেন না। সকাল থেকে আবার মিটিং বসেছে, একটা হেস্ত-নেস্ত না করে তাঁদের আসা উচিত নয়।' লোকটি উত্তর্গ দিলে, 'তাঁরা এখনই আসবেন আমি খবর পেয়েছি।'

'পাকা খবর ?'

'নিশ্চয়ই, আমার কাছে বুঁচা খবর আসে না।' পাশের লোক হেসে

মস্তব্য করলে, 'চৌধুরীর কাছে কাঁচা খবর, কি বলছ ভেইয়া! উনি নিজে ছাপাখানায় কাজ করতেন, এখনও ওঁর জামাই তেল ঢালে।'

সফীক ক্ষমা চাইলে ভূল খবরের জন্ম।

'কতক্ষণ রোদ্ধুরে দাঁড়ান যাবে, তার চেয়ে মিলের দেওয়ালের পাশে ছায়া আছে, সেইখানে চৌধুরী সাহেব দাঁড়াবেন চলুন। ঐ যে ও-পাশের লোকেরাও অগুড়ে—বা রে! ওরা আবার অত লোক কেন! সে হয় না, আমরা আগে পৌছুব···কি বলেন, চৌধুরী সাহেব ?'

'নিশ্চয়ই, সকলের ছায়াতে দাঁড়াবার জায়গা কোথায়!' ' 'নিশ্চয়ই, কে আগে ছুটে পেঁছুতে পারে! এক, তুই, তিন…'

সফীক একটু দ্রুত ভাবে হাঁটতে সুরু করলে, সঙ্গে চৌধুরী সাহেব, আরো দশজন, কুড়িজন—তাই দেখে ও-পাশের লোকেরাও দ্রুত এগুতে লাগল। যথন ছটো দল প্রায় ফাটকের সামনে। তখন সফীক এগিয়ে এসে জোর গলায় হেঁকে ফাটকের দারোয়ানদের হুকুম দিলে, 'ভাগো হিঁয়াসে…' ও পাশ থেকে খাঁ সাহেব বল্লেন, 'ভাগো হিঁয়াসে, মহব্ব আর সফীক ছুজনে প্রহরী-দের সামনে এসে বল্লে, 'জলদি ভাগো হিঁয়াসে…'

দাব্যোয়ানদের চোথের পাতা কেঁপে উঠল, হাতের খয়েনি খসে গেল, এক-জনের গলা থেকে গয়ার ওঠার মতন শব্দ হল তচাথের ওপর চোথ রেখে সফীক মুখে হাসি এনে বল্লে, 'দেখছ না ভেঁইয়ো, ওরা কেবল ফাটকের সামনে আসতে চায়, ভেতরে চুকবে না, তোমরা দরজা বন্ধ করে ভেতর থেকে পাহারা দাওততে মাদের কোনো ক্ষতি হবে নাত্যাও, এই বেলা ভেতরে যাও, আমি ওদের সামলাচ্ছিতে

লোকটা থতমত খেয়ে বল্লে, 'মারপিট যদি করে, আমরাও পিছপাও না, কি ভাবে আমাদের !'

লোকটা থতমত থেয়ে বল্লে, 'মারপিট যদি করে, আমরা পিছপাও না, কি ভাবে আমাদের!'

'ওরা মারপিট করবে না···শীগ্গির ভেতরে যাও···এই যে মহব্ঁব···ওদের বল যেনু ফাটকের দশ পা দূরে না আদে, যাও···ক্তথে দাও···যাও'···

সকীক ছুটো হাত বিস্তৃত করে জন তিনেক প্রহরীকে ফাটকের মধ্যে চুকিয়ে

দিলে, যেন তাদের রক্ষা করছে। মহবুব দেখতে পেয়ে ছুটে এল তছজনে মিলে হাত জুড়ে আরো ৫।৬ জন, তাই দেখে ছ'দল থেকে আরো জন কয়েক হাত জুড়ে বাকী ক'জন প্রহরীকে ভেতরে ঠেলে দিলে। সফীক ছুটে গিয়েখা সাহেবকে অভিনন্দন জানালে এবার আদমীর দেওয়াল গাঁথুন, রাজমিন্ত্রী সাহেব বলেন যে মন্ত্রীকে খাঁ সাহেবের সামনে টেনে হাজির করে বলে, 'চৌধুরী সাহেব বলেন যে মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করতে হলে রাস্তার ওপর হয় না। আপনার কি মত গ'

'নিশচয়ই।' +

'মহব্ব, তুমি না হয় একবার ছুটে যাও, খবর নিয়ে এস। ইতিমধ্যে আমরা দেখব যেন ফাটকের বাইরে অন্ত কোন লোক না আসে। সব বসে যাও। সরকার এলে উঠব, লরি-ভর্ত্তি গুণ্ডা আর মজুর এলে সত্যাগ্রহ করব।' মহব্ব চলে গেল। খাঁ সাহেব ও চৌধুরী উৎসাহের সঙ্গে জনতাকে বসাতে, ওঠাতে, হঠাতে লেগে গেলেন। পানওয়ালা, হুকাওয়ালা, জিলেবীওয়ালা মুরতে লাগল।

সফীক পাশের একটা চায়ের দোকানে ঢুকল। ছ-পেয়ালা চা, ছটো পরেটা থাবার পর একটা বর্মা চুরুট ধরালে। এখনও এরা নাবালুক, এক ছই তিন বলতেই ছোটে, খগেন বাবু চেয়েছিলেন এরা নিজেরাই কর্ত্তা বেছে নেবে, এ-অবস্থায় তা' হয় না, আপাতত পার্টি বাছবে, তারপর দেখা যাবে… এখন কাদা, এঁটোলো মাটি চাই, তবেই এধারে-ওধারে টেপো, রূপ পাবে। একমাত্র উপায় বিরোধ, ধাকার উপর ধাকা… বলে কিনা হিন্দু-মুসলমানের লড়াই বাধবে…চাপা হাসিতে ক্ষণিকের জন্ম চোখের কোণের চামড়া কুঁচকে গেল। কিন্তু যদি বোঝা-পড়া হয়ে যায়, তবে এই জনতা ঝুলে গিয়ে ভিড়ে দাড়াবে…সে হয় না। কিন্তু যদি সমঝোতার খবব পাকা হয়, তবে! মজত্বরসভা যেন কিছুতে সমঝোতা না করতে দেয়ে ভোটে যদি নিষ্পত্তি হয়, তবেই সব যাবে এউধামজীর ওজ্বিনী বক্তৃতায় বাধা টি কবে না। তাঁকে সরান উচিত —কিন্তু কে সরাবে ? উপকারী জীব ইতিহাসের শক্ত।

চায়ের দোকানে মহব্ব বল্লে, 'সমঝোডা প্রায় হয়ে গেল। শুন্ছিলাম, মন্ত্রিপক্ষ বলেছেন, ওদের বাদু দিয়ে যদি মিল খোলা হয় তবে ১৪৪ ধারা জাহির হবে। তাইতে মালিকরা ঘাবড়ে গেছেন। গুজোব এই যে তাঁরা রাজি হয়েছেন মজুরদের নিতে।' গুনে সফীক বর্মা চুরুট ফেলে দিয়ে যাবার সময় বল্লে, 'মন্ত্রীরা আসছেন, তাঁদের অভ্যর্থনায় যেন ক্রটি না হয় অভ্যর্জণ মজুর-সভা বোঝাপড়ার সর্গু না নিচ্ছে, ততদিন ফাটকের সামনে সভ্যাগ্রহ চলবে এটুকু পারবে না তুমিও একটা বোঝাপড়া করে নেবে ? আমি আড্ডায় যাচ্ছি দ্যুম্ব।'

মহবুব গন্তীর হয়ে বসে রইল খানিকক্ষণ···বিড়বিড় করে কাকে গালাগালি দিলে অভদ্র ভাষায়···'আবে শালে···চায়ে লেয়া···'

ক্রমশঃ

ধৃজ্জিটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

# ় ভারতীয় সমাজ-গদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

#### মধ্যযুগের ভারত

(পূর্বামুর্তি)

( 5% )

আমরা এখন ভারতের ইতিহাদের যোড়শ শতাব্দীতে আসিয়া উপনীত হইয়াছি, এই কালকে ভারতের মধ্যযুগ বলা হয়। এই সময়কার ভারত বলিলে উত্তরের সর্ব্যোসী মোগল সাম্রাজ্য, দাক্ষিণাত্যের তিনটি মুসলমান রাজ্য ও তাহার দক্ষিণে বিজয়নগর সামাজ্যের অবশিষ্টাংশ—হিন্দুরাজ্য।

এই সময়ে মোগলদের শাসন-পদ্ধতি অনুযায়ী কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা ছিল আমলাতন্ত্রের কার্যা: এই কার্য্যের স্থাবিধার জন্ম আনেক স্থানে "জমিদার" বলিয়া লোক নিযুক্ত করা হইত; ইহারা কৃষক ও সমাটের মধ্যবর্তী লোক। ইহারা কিন্তু রাজবংশীয় বা সদ্দার গোছের লোকের আয় ছিল না। এই যুগের যত বিদেশী পর্যাটক ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা এই দেশের জনসংখ্যা অত্যধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের বর্ণনা পাঠে এই ধারণা হয় যে, তথনকার ইউরোপীয় দেশসমূহের তুলনায় বাঙ্গলা, উত্তর-পশ্চিম গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারত বেশ জনাকীর্ণ ছিল (১)।

এই সকল জনপদের লোকদের অর্থনীতিক অবস্থার পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক মোরল্যাণ্ড বলেন যে, সেই সময়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী বিশিষ্টভাবে ছিল না, ইহার সংখ্যা অতি সামাস্থ ছিল (২)। আকবরের সময়ের পঞ্চাশ বংসর পর ফরাসী পর্যাটক বার্ণিয়ে বলিয়াছেন, "দিল্লীতে মধ্যবিত্ত স্তরের লোক নাই। একজন মামুখকে হয় অতি উচ্চপদস্ত হইতে হইবে, না হয় দারিজ্যে জীবন যাপন

W. H. Moreland-India at the death of Akbar, P 13.

W. H. Moreland-India at the death of Akbar, P 26.

করিতে হইবে। মোরল্যাণ্ডের মতে এই সময় আজকালকার স্থায় আইন ব্যবসায়ীর দল ছিল না, পেশাদার শিক্ষকের দল হয়ত মুষ্টিমেয়: সংবাদপত্র-দেবী কিংবা রাজনীতিকের দল ছিল না, ইঞ্জিনিয়ার এবং আজকালকার রেলওয়ে কর্মচারীর দল ছিল না, পোষ্ট ও সরকারী জলবিভাগ, ফ্যাক্টরী এবং বড় কারখানায় কর্মপ্রাপ্ত লোক ছিল না: আধুনিক জমিদারের দল বড় কম ছিল, হয়ত পৈত্রিক সঞ্চিত সম্পত্তি ভাঙ্গিয়া খাওয়ার লোকও কম ছিল। এইগুলির পরিবর্ত্তে ছিল কতকগুলি সরকারী পদের অধীনস্থ বা নির্ভরশীল গোষ্টি!

এই চিত্র মধ্যযুগীয় অবস্থার বর্ণনার সহিত মিলে। এই ভিত্তির উপর যে শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছিল তাহাও সেই যুগের অবস্থার অনুযায়ী। ভারতের হিন্দু অংশ, বিজয়নগর রাজ্যের জমি জনকতক সম্ভ্রাস্ত লোকের মধ্যে বিভক্ত ছিল। ইউরোপীয় পর্যাটক মুনিজ বলেন, সম্ভ্রাস্ত লোকেরা (nobles) খাজনা প্রদানকারীদের (renters) তায়; ইহারা রাজার নিকট হইতে সমস্ত জমি গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রতি বংসর রাজাকে তাহার প্রাপ্য বলিয়া যাট লক্ষ মুদ্রা খাজনা প্রদান করে। সমস্ত জমির আদায় ১২০ লক্ষ; ইহা হইতে ৬০ লক্ষ রাজাকে দিয়া বাকীটা তাহার সৈত্যদের মাহিয়ানা ও হাতির খরচের জন্ম রাখে। এইসব রাখা তাহাদের বাধ্যতামূলক ছিল। এইজন্ম জনসাধারণ বিশেষ তুংখভোগ করে; কারণ যাহারা জমি ভোগ করে তাহারা বড় অত্যাচারী (৩)।

বিজয়নগর ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজত্বগুলির অবস্থা অনুসন্ধান করিলে যোড়শ শতাব্দীর শাসনপ্রণালীর সংবাদ মিলে না। বার্বোসা যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা বাহমনী রাজত্বের শেষকালের সংবাদ। তিনি বলিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যের সমস্ত রাজ্য মুসলমান সামস্তদের মধ্যে বিভক্ত ছিল; রাজা শাসনের কোন সংবাদই রাখিত না। এই অবস্থা পরের শুঙীকৃত রাজ্যগুলির ছিল কিনা তছিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্তু সন্দেহাতীত করেপ বলা যাইতে পারে যে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোলকোণ্ডার সন্ত্রাকেরা অনেকু পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিত। থেবেনা নামক জনৈক ইউরোপীয়

Moreland-India at the death of Akbar, P 32.

পর্যাতক মোগল সীমান্ত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিবার সমর শেষাক্র স্থানের থাজনা আদায়কারীদের উদ্ধৃত্য দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হন! এই সকল জমি সম্ভ্রান্তেরা রাজার নিকট হইতে পায়, রাজা যে সর্ব্বাধিক দর দিত তাহাকে অথবা তাহার কোন প্রিয়পাত্রকে খাজনায় জমি দিত। সম্ভ্রান্তেরা ইহার জোরে জোর জুলুম করিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজনা আদায় করিত, এবং কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের ত্বর্বলতাবশতঃ তাহারা রাজনীতিতেও মধ্যে মধ্যে উৎপাত করিত। মোরলাও অনুমান করেন, বোস্বাই হইতে পূর্ব্বদিকে একটি সামান্ত লাইন (latitude) টানিলে তাহার দক্ষিণের ভারতের অংশ সম্ভ্রান্তশ্রেণীর লোকদের দ্বারাই শাসিত হইত (৪)।

নোগল সামাজ্যে সরকারী পদগুলি "কাচ্চা" ভাবে, অর্থাৎ অস্থায়ীভাবে প্রদান করা হইত, এবং আকবরের সময়ে বিভাগীয় শাসন প্রণালী অঙ্কুর প্রাপ্ত হইয়াছে। আকবর তাঁহার সামাজ্যকে সুবায়, অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করেন, সুবার শাসনকর্ত্তা শাসন-পদ্ধতির প্রত্যেক বিভাগের জন্ম দায়ী থাকিত। সুবার শাসনের unit ছিল জেলা—ইহার একজন সামরিক কর্মাচারী (ফৌঞ্জার) ও একজন খাজনা বিভাগীয় কর্মাচারী (আমল গুজার) ছিল (৫)।

আইন বিভাগ এই সময় বিশেষভাবে বিবর্ত্তিত হয় নাই, ব্যক্তিগত নালিশ রাজা কিম্বা সমাট শুনিতেন। আকবর "কাজী" বা "মির আদল" নামে আইন বিভাগীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু বোধ হয় তাহারা কেবল মুসলমান আইন সম্বন্ধীয় প্রশ্ন বিচার করিত। ইহাদের যে বিচারের পূর্ণাধিকার ছিল না, তাহা আকবরের গভর্নিদের আইন বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার অনুজ্ঞায় (আইন-াকবরী, তর্জ্জমা, ২, ৩৭, ৩৪) বোঝা যায়। পর্যাটকেরা বলেন, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমা সহর কোটালের সম্মুখে কার্য্য নির্বাহক (executive) কর্ম্মচারীদের ছারা সম্পন্ন ইইত। এই প্রথা বিজয় নগর হইতে উত্তর পর্যান্ত প্রচলিত ছিল (৬)।

় এই সময়ে উৎকোচ গ্রহণ প্রথা ভারতের সর্বব্রেই ছিল। লিখিত আইন (constitutional law) ছিল না; হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্ম আইন,

s-c: Moreland-India at the death of Akbar, P 33.

e | Moreland-India at the death of Akbar, P 34.

লোকাচার (custom) এবং ব্যক্তিগত খেয়াল প্রভৃতি দ্বারা কর্মচারীরং বিচার করিত। শাসনতন্ত্র স্থৃদৃঢ় না হইলে চারিদিকে ডাকাইতের উৎপাত হইত। ফিচ্ (১৫৮৩—৯১ খৃঃ) বাঙ্গলায় হুগলীতে স্থাসিবার কালে জঙ্গল দিঃ। আসিয়াছিল, কারণ রাজপথে ডাকাইতের উৎপাত ছিল (৭)। দেশের মধ্যে ব্যবসায়ের জিনিষ পত্র লইয়া যাইবার জন্ম শুল্ক প্রদান করিতে হইত। এইসব সত্ত্বেও ব্যবসায় চলিত, .কারণ এইসব খরচা বিক্রেতা মাল-ক্রেতার ঘাড়ে চাপাইত। এই সময়ে—"যে যত পার শোষণ কর", এই প্রথা প্রচলিত ছিল; এইজন্ম লোকে ধনী হৃইলেও ধন গোপন করিয়া রাখিত। এই সকল কারণ বশতঃ মূলধনী প্রথায় ( capitalist basis ) শিল্প ও বাণিজ্যের ভিত্তি স্তাপিত হওয়া অসম্ভব ছিল। এই সময়ে শিল্পপ্রামের উৎপাদন (industrial production ) বৃহৎভাবে হইত ও তাহা দামী ছিল, কিন্তু এই কর্মা শিল্পীদের হাতেই ছিল: বোধ হয় ভাহারা সওদাগর ও মধ্যবর্তী লোকদের দ্বারাই অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া কর্মা করিত (৮)। এই শিল্পীরা ব্যক্তিগতভাবে এত ক্ষুদ্র ছিল যে কর্মচারীদের লোলুপ দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতঃ কর্মচারীরা নগদ মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে "জায়গীর" পাইত। দেখা গিয়াছে, ইহাই প্রাচীন কাল হইতে ভারতে প্রথারূপে চলিতেছিল। আকবর ইহার পরিবর্ত্তে নগদ মাহিয়ানা দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু জাহাঙ্গীরের সময় পুরাতন প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত হয় (৯)। এই কর্মচারীরা অ্ধিকাংশই বিদেশী ছিল: আবুল ফজল আমীর ও মনস্বদারদের যে-তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন, ব্লকম্যান উহার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উক্ত বিশ্লেষণ পরীক্ষা করিয়। মোরল্যাণ্ড বলেন, কর্মচারীদলের মধ্যে শতকরা ৭০ জন বিদেশী গোষ্ঠীজাত। ইহাদের গোষ্ঠা হয় হুমায়ুনের সঙ্গে ভারতে আসিয়াছিল, না হয় আকবরের. সিংহাসন প্রাপ্তির পর দরবারে আসিয়া জুটিয়াছিল ; অবশিষ্ট শতকরা ৩০ জন ছিল ভারতীয়; বরং ইহার মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর মুসলমান এবং অর্দ্ধেকের कभ शिन्तु (১०)।

<sup>9 |</sup> Moreland-India at the death of Akbar, P 45.

Moreland-India at the death of Akbar, P 51

Moreland-India at the death of Akbar, P 68

<sup>&</sup>gt; | Moreland-India at the death of Akbar, P 70.

উপরোক্ত শ্রেণীসমূহ ব্যতীত অন্থান্ত পেশার শ্রেণীর সন্ধান করিলে দেখা যায়, শিক্তিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বড় কম ছিল। কিন্তু সন্ধাসী ফকিরের দল আন্ধালকার মতই ছিল। পর্যটকেরা দেশের বিভিন্ন স্থানে তাহাদের সংখ্যার প্রাচুর্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১১)। এই সময় মন্দিরগুলি ভারতের সর্ব্বিত দেবোত্তর জনি ভোগ করিত; মুসলমানেরাও ইসলামীয় শাসকদের নিকট জনি দান পাইত। আকবরের পূর্ব্বে ইসলামীয় প্রতিষ্ঠান-গুলি যেসব জনি পাইয়াছিল উহা ভাঁহার রাজ্বের অনেকটা খাইয়া ফেলিত।

এই সময়ে গোলাম রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল, ধনীর প্রচুর গোলাম থাকিত। আইন-আকবরীতে উক্ত প্রথা স্বীকৃত হইয়াছে। আফ্রিকাও পশ্চিম এসিয়া হইতে অত্যধিক সংখ্যায় গোলাম আমদানী করা হইত, এবং ভারতের অভ্যন্তর হইতে গ্রাম্যাদি লুঠন পূর্বক গোলাম সংগ্রহ করা হইত। এতদ্বারা এত সভায়ে অত্যাচার উংপীড়ন অনুষ্ঠিত হইত যে আকবর হাঁহার সৈভাদের উক্ত কর্মে যোগদান করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন (১২)। এতদ্বাতীত ছিল্ফের সময় লোকে নিজেদের পুত্র বিক্রেয় করিত। সাধারণতঃ ছেলেদের চুরি করিয়া বলপূর্বক ছিনাইয়া লইয়া অথবা ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হইত। এই সকল বিষয়ে বাঙ্গালার সর্বাপেক্ষা অধিক বদনাম ছিল। বাঙ্গালা হইতে খোজা গোলাম (eunuchs) সংগ্রহ করা হইত (১৩)। ইহার কাবণ—একে বাঙ্গালী রণভীক জাতি, তারপর তাহাকে নপুংসক করিয়া দিলে স্বভাবতঃই সে আরও শাস্ত প্রকৃতির লোক হইবে!

উপরোক্ত বিবরণ হইতে এই তথ্য পাওয়া যায় যে ভারতীয় সমাজে ছুইটি স্তর ছিল—ধনী ও গরীব। ইহার মধ্যে ধনী ও তাহাদের চাকরের দল এবং সম্মাসী ও ভিক্ষুকের দল কোন উৎপাদনশীল শ্রম কার্ত না। তাহারা যে আয় বরবাদ করিত তাহা অবশেষে কৃষক, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের ঘাড়ে পড়িত।

Moreland-India at the death of Akbar, P 85.

<sup>ং</sup> ৷ Akbarnama—translation ii, 246. ১৩ ৷ বাঙ্গলা যে খোজা সংগ্রহ করিবার একটি বড় কেন্দ্র ছিল ভাষা Marco Polo (Yule, ii, 115), Barbosa (P 363), Pyrard (translation, i, 332) প্রভৃতি পর্যাটকেরা উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আইন আকবরী (Ain-i-Akbari) গ্রন্থে বাঙ্গলা প্রছেশ বিবৃতিকালে উল্লেখ আছে (translation, ii, 1227).

#### শ্ৰমিকের অৰন্তা

আকবরের সময়ের শ্রমজীবী শ্রেণী সমূহের কি অবস্থা ছিল তাহার অনু-সন্ধান কালে আমরা দেখিতে পাই যে এই সময়ে প্রামে একটা বড জমি-শৃন্থ শ্রমজীবী শ্রেণী ছিল। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভারত এই প্রকারের লোক দারা পরিপূর্ণ ছিল। ইহারা এই সময়ে সাফ্ (serf) ছিল কিংবা সেই অবস্থা হইতে সত্ত-মুক্ত হইয়াছে। এই শ্রেণী সাকবরের সময়ে বিভাষান ছিল অথবা তাহার পরে উদ্ভুক্ত হইয়াছে (১৪)। সম্ভবত গ্রাম্য অর্দ্ধ-গোলামীত্ব একটি পুরাতন প্রথা যাহা আকবরের পূর্ব্ব হইতে বিভামান ছিল। এই যুগে পৃথিবীর সর্বত্ত এই সামাজিক প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান ছিল। মোরল্যাণ্ডের এই মন্তব্য ইংরেজ গভর্ণমেন্টের Report on Slavery-র উপর স্থাপিত। ইহাতে অনুসন্ধানকারীরা (Commissioners) পুরা গোলামী (regular slavery) এবং কৃষি সম্বন্ধীয় গোলামী ( agricultural bondage ) সম্পর্কে পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনুসন্ধানের ফলে গ্রাম্য অর্দ্ধ-গোলামীত (serfdom) কিন্তা তাহার চিক্ত সর্বত্র পাওয়া যাইত। বাঙ্গালার কতগুলি জেলা হইতে এই সংবাদ আসে যে কৃষি-গোলামেরা জমির সহিত সাধারণতঃ বিক্রীত হইত ৷ দেখিয়া বোধ হয় স্থার উইলিয়াম ম্যাকনটেন ইহা নিম্নোক্ত ব্যাপারকে স্থায়ী আইন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, পুরুষামুক্রমিক সাফেরা স্থাবর পৈতৃক সম্পত্তি বিষয়ক আইনের মধীন। সার এডওয়ার্ড কোলব্রুক বলেন, তাঁহার সময়ে পুরুষারু-ক্রমিক সাফ দের উপর বিহারের জমিদারের অধিকার প্রায় অপ্রচলিত হইয়া-ছিল। এই বিষয়ের অনুসন্ধানকারীগণ "উত্তর পশ্চিমের কোন কোন আংশে (United Provinces) উক্ত প্রথা দেখিতে পান নাই, কিন্তু নবাবের শাসন কালে প্রত্যেক সম্পতিতে লগ্ন (স্থিত) লোকেরা অনেকটা অন্ধ-গোলাম ( adscripti glabæ ) বলিয়া বিবেচিত হইত।" আজিমগড়ে নিমুশ্রেনীর গ্রামবাসীদের এখনও (কমিশনের অনুসন্ধান কালে) জমিদারের "ব্যক্তিগত অনেক কার্য্য করিয়া দিতে হুয় · · আগেকার গভর্মেন্ট সমূহের স্ময়ে · ভাহারা অর্দ্ধ-গোলাম (predial) ছিল।" কুমাউনে স্বাধীন শ্রমিকের কার্য্য পাওয়া

<sup>38 |</sup> Moreland-India at the death of Akbar, P 112-113.

অসম্ভব ছিল, কিন্তু "লাঙ্গলের গোলাম" এবং বাড়ীর গোলাম মধ্যে পৃথক করা হৃটত। আসামে গোলামকে দিয়া খাটান হইত; কৃষি কর্মে স্বাধীন শ্রমিককে লাগান হইত না। মাদ্রাজে রাজস্ব বিভাগ (Board of Revenue) সংবাদ দেয় যে 'সমস্ত তামিল দেশ, মালাবার (১৫) ও কানাড়াতে শ্রমজীবী শ্রেণীদের বেশীর ভাগ অভীত কাল হইতে দাসত্বে আবদ্ধ আছে। কুর্গে স্বর্মাতীত কাল হইতে হার্দ্ধ-গোলামী প্রচলিত আছে, বোম্বাইয়ের বড় সংবাদ নাই, কিন্তু সুরাট ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে অর্দ্ধ-গোলামীত্বের অস্তিত্বের সংবাদ দেয় (১৬)। বাঙ্গালায়ও গোলামী প্রথা প্রচলিত ছিল, পূর্ববঙ্গের "নফরজাতি" তাহার ছাজ্ল্যমান প্রমাণ (১৭)। এই সকল তথ্য দেখিয়া মোরল্যাও অনুমান করেন, ব্রিটিশ রাজত্ব প্রচলনের পূর্ব্ব পর্যান্ত এবং আকবরের সময়েতেও একটা গোলামশ্রেণী গ্রাম্যজীবনের প্রচলিত পদ্ধতির অন্তর্গতি ছিল। এই পদ্ধতি নাল দিয়া (production) মাহিয়ানা দেওয়ার রীতি দ্বারা অধিকন্তু সম্থিত হয়। এই রীতি বিগত শতান্দীতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, এবং এখনও ইহা অন্তর্হিত হয় নাই।

মোরল্যাণ্ড অথবা Report on Slavery লেখক কমিশনারেরা "ব্যক্তিগত কার্যা" বা মাহিয়ানার পরিবর্ত্তে ফসল নেওয়ার প্রথার পশ্চাতে যে অধ্যযুগীয় Manorial system আছে তাহা তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন নাই। ভারতেও্, সামস্ততন্ত্রীয় জমিদার প্রথার সঙ্গে এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

কৃষকের সাধারণতঃ এই অবস্থা কখন কখন এখানে সেখানে উন্নতি লাভ করিত। Report on Slavery সাক্ষ্য দেয় যে স্থলবিশেষে সার্ফ্রণ নিজেদের এক টুকরা জমি রাখিতে পারিত, উক্ত জমি তাহারা অবসর মত চাষ করিত।

- ১৫। বার্বোসা এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর লেথকেরা মালাবারে চাষী ও শ্রমিকদের গোলাম (Serf) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।
  - : Moreland-India at the death of Akbar, P 113-114.
- ং । বাঙ্গলায় "সাফ্ত্ব" এখনও একপ্রকার চলিত আছে। একজন কৃষক কোন লোকের নিষ্ট হইতে টাকা ধার নিয়া তৎপত্নিবর্ত্তে যতদিন না উত্তমর্ণের এই ঋণ পরিশোধ হয় ততদিন বিনা বেতনে তাহার বাড়ীর চাকর হিসাবে থাকে। কিন্তু পুনঃ টাকার প্রয়োজন হইলে আবার এই প্রকারে খাটিয়া দেনা শোধ দেয়। এইপ্রকারে তাঁহাম্ব জীবন মুক্তির আসাদ পায় না!

#### জেণীগভ জীৰনের অবস্থা

উপরোক্ত অর্থনীতিক ভিত্তির উপর সামাজিক জীবন প্রতিষ্ঠিত ছিল।
এই সমাজে সম্ভ্রান্ত (nobles) ও দরবারী লোকেরা ছই হাতে খরচ করিত।
সকলেই সমাট ও রাজাদের সর্ব্ব বিষয়ে অনুকরণ করিত; দরবারী কর্মচারীরা
তাহাদের আয় খরচা করিয়া উড়াইত! এইজক্মই "নবাবী করা" প্রবাদের
স্থিটি হইয়াছে! তখন ব্যবসায়ে টাকা খাটান বড় কম হইত, কারণ শাণিজ্যে
মূলধন খাটান বিপজ্জনক ছিল। এইজক্ম যে টাকা ব্যয়িত হইত না তাহা
নগদ অথবা গহনা তৈয়ার করিয়া লুক্কায়িত রাখিয়া সঞ্চয় করা হইত। সঞ্জিত
ধন রাজা কাড়িয়া লইত বলিয়া তখন লোকে তাহা গুপ্তভাবে রাখিত!

এই সময়ের ধনীরা খুব জাঁকজনকের সহিত বাস করিত,—অনেক চাকর, লস্কর রাখিত। এই প্রথা ভারতের সর্বত্ত এবং সকল ধর্মের লোকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই জাঁকজনকের ফল্পে ওমরাহণণ ধনহীন হইয়া পড়িত। তাঁহারা নিধ্ন হইয়া পড়িলে কৃষকদের শোষণ করিত। সাজাহানের রাজ্ত্বের শোষভাগে ফরাসী পর্যাটক বার্ণিয়ে ভারত ভ্রমণকালে গণ সমূহের তুর্গতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ধনীরা যথন ধন উড়াইত তথন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা ছিল কিরপ ? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা বড় কম ছিল এবং তাহাদের বিষয়ে সংবাদও কম পাওয়া যায়। বোধ হয় তথনকার কেরাণী প্রভৃতির জীবন-যাত্রা প্রণালী আজকালকার কেরাণী জীবন হইতে পৃথক নয়! এই সময়কার লিখিত বিবরণ যাহা সম্ভবতঃ এই শ্রেণীর লোকদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে তাহাদের জীবন আদৌ স্বচ্ছন্দ ছিল না।

এই সময়ের সভদাগরদের অবস্থার বিষয় খুব কমই জ্ঞাত হওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে অনেক ধনী ছিল, গড়পড়তা আয় (average income) বোধ হয় তেমন একটা খুব বেশী কিছু ছিল না (১৮)। ধনী সভদাগ্রদের ধনের

ট। ডেলা ভাল নামক একজন পর্যাটক সওদাগরদের আর্থিক অবস্থার অনিশ্চয়তার প্রমাণও দিয়াছেন ( Della Valle—P 134 ). বাহার দেওয়া বিপজ্জনকই ছিল; তাহা হইলে রাজা তাহাদের স্পঞ্জের মতন শুষিয়া নিবে! এইজন্মই বার্ণিয়ে বলেন, ধনারা গরীব সাজিয়া থাকিত। বোধ হয়, এই মভ্যাসই আজকালকার মনেক সওদাগরের গরীবানা চাল-চলন রাথার কারণ। কেবল পশ্চিম কুলের মুসলমান ব্যবসাদারেরা ভাল খাইত ও পড়িত। ইহার হেতু,—এই সকল মুসলমান সওদাগরেরা নানা অধিকার ভোগ করিত, তাহাদের উপর কোন একার উৎপাত হইত না।

#### নিমুতেপ্রনীর অবস্থা

বিভিন্ন পর্যাটক ও ভারতীয় লেখকদের বর্ণনা হইতে আমরা নিম্নশ্রেণীর আন্তা ব্ঝিতে পারি। এই সকল লেখকেরা বলেন, বাঙ্গলা প্রদেশ ব্যতীত বাকি দেশটা মধ্যে মধ্যে ছভিক্ষের কবলে পড়ে, তজ্জন্ম গ্রধিক মৃত্যু সংখ্যা, সন্তুতিগণকে বিক্রয় করিয়া ফেলা এবং নর-মাংস ভক্ষণ (১৯) সংঘটিত হয় (২০)। ছভিক্ষ উপস্থিত হইলে এই সব ছভাগ্য আপনিই জুটিত,—অবগ্র ছভিক্ষ সচরাচর হইত না। এতদ্বারা এই প্রমাণিত হয় যে গণ-সমূহের সঞ্জিত আর্থিক কিছু থাকিত না বলিয়াই ছভিক্ষের সময় তাহারা নানা বিপদে পড়িত (২১)। যোড়শ শতাব্দার প্রাকালে বার্বোসা করমগুল তীরভূক্তির (ব্রিহুত) বিষয় বলিয়াছেন, এই দেশে সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচ্গ্যু থাকিলেও রৃষ্টিপাত না হইলে, ছভিক্ষে বেশী লোকের মৃত্যু হইত এবং এক টাকার চাইতেও কম মূল্যে সন্তুতিগণ বিক্রীত হইত! ইহার পঁটিশ বংসর পর, কোরিয়া এইস্থানেই জনশৃত্যে ও নরমাংস ভোজনের সংবাদ দেন; ইহার দশ বংসর পর বাদাওনী আ্রা.ও দিল্লীর নিকটবর্তীস্থলে এই প্রকার গ্রব্যার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

১৯। Letourneau বলেন, লোকে অভাবের তাড়নাতেই নুরমাংস ভক্ষণে বাধ্য হয়। এই বিধয়ে তিনি নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন (তাঁহার Anthropophagie পুতক ক্ষইবা)। Black Death এর সময় ইউরোপে নরমাংস খাজরপে পেরিগণিত হইয়াছে (Sorokin—The Sociology of Revolution, P 152 ক্ষইবা)। Crusaders হা যুদ্ধে তুর্ক শক্রর মাংস খাইত (The National History of France, P 116.)

Root Moreland-India at the death of Akbar, P 266.

<sup>&</sup>gt;> 1 Moreland- India at the death of Akbar, P 266.

এই শতাব্দীতে উত্তর ভারতেরও এই ফুর্দ্দশা হয় (২২)। ইহাতে এই মনে হয় যে লোকে নিজেদের আহার্য্য সংগ্রহের জন্ম ঋতুর উপর নির্ভর .করিত, এবং রৃষ্টিপাত না হইলে ভাহাদের আর্থিক ফুর্দ্দশা হইত।

পঞ্চদশ শতকের প্রথমভাগে নিকিটিন নামে একজন রুশ প্র্যাটক বলিয়াছেন, দেশটি জনাকীর্ন; যাহারা গ্রামে থাকে তাহারা অতি ছু:খে জীবন যাপন করে; কিন্তু অভিজাতেরা অত্যন্ত ধনী এবং বিলাসিতায় আনন্দ লাভ করে (২৩)। যোড়শ শতান্দীর প্রথমে বার্কোসা মালাবার কুলের (২৪) লোকদের দারিদ্র্য দেখিয়া আশ্চর্য্যাহিত হইয়াছিলেন এবং ঐ স্থানের কতকগুলি নিম্প্রেণীয় লোক অত্যন্ত গরীব ছিল। ইহাদের কতক লোক বিক্রয়ার্থে কাঠ ও ঘাস সহরে আনয়ন করিত, অক্সলোকে বক্ত ফলমূল ও পশুর মাংস খাইয়া লজ্জা নিবারণের জন্ম গাছের পাতা জড়াইয়া জীবন ধারণ করিত। বার্থেমাও এই প্রকারের ধারণা আমাদের প্রদান ক্রিয়াছেন। বিজয়নগরের সাধারণ লোকের সম্পর্কে তিনি বলিরাছেন, "তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকে, কেবল শরীরের মধ্যস্থলে এক টুকরা কাপড় জড়াইয়া রাখে।"

দক্ষিণ ভারতের নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের তৃঃথ তুর্দশার বিষয় যাহা বিদেশী পর্যাটকেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা আজও পর্যান্ত সত্য। এই শ্রেণীগুলি সভ্যতার যে-স্তরে অবস্থিত আছে তাহা নগ্ন দারিদ্রোর জন্ম কতকটা দায়ী। অবশ্য সভ্যতা অর্থনীতিক অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। ইহাদের অর্থনীতিক পরিস্থিতি পুরোহিতদের আশীর্কাদে চিরস্থায়ী হইয়াছে! একটা লোকসমষ্টির আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হইলে তাহার সভ্যতার উন্নতি হয় না, কিন্তু ভারতের গণশ্রেণীরা সভ্যতার উন্নতির পথেই অভিশপ্ত ইয়া "পতিত" হইয়া আছে। এইজন্মই ভারতের পতিতদের নগ্ন দারিদ্যে চিরকাল বিদেশীয়ন দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

<sup>&</sup>gt; Noreland-India at the death of Akbar, P 266

Translation of Nikitin in Major's "India in the Fifteenth Century," P 14.

২৪। দেতৃবন্দ রামেশ্বর হইতে মাদ্রাজ পর্যান্ত দক্ষিণ ভারতের পূর্বে উপকুলের ক্রমক 🗝 নিম্ন শ্রেণীর লোকদের নগ্ন-দারিদ্র্য লেখক যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন তাহা তিনি জীবনে আর কোণাও দেখেন নাই।

বার্থেনাও বার্থ্বোসার পঁচিশ বংসর পর পেরস ও মুনিজ নামক পটু গিজ পর্যাটকেরা বিজয়নগর অনণ করিয়া যে-অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা সেওয়েলের ভাষায় "হিন্দু গভর্গমেটের অধীন সম্ভ্রান্ত লোকদের দ্বারা দক্ষিণ ভারতের রায়তেরা ভীষণভাবে অত্যাচারিত হইত । তুইজন পর্যাটক পরস্পর স্বাধীনভাবে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এই বোঝা যায় যে গণসমূহ নিপ্পেষিত হইত এবং অত্যন্ত হুংখ ও দারিদ্যো জীবন যাপন করিছ" (২৫)। এই বিষয়ে বিভিন্ন পর্যাটকদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে আর উদ্ধৃত না করিরা স্থার ট্যাস রো-এর কথা পর্যাপ্তঃ "ভারতের লোকেরা মাছ যেমন সমুদ্রে বাস করে সেই প্রকারে বাস করে—বড়গুলি ছোটদের খাইয়া ফেলে। প্রথমে জোতদার (farmer) কৃষককে লুপ্ঠন করে, ভজলোক (তালুকদার বা জমিদার) জোতদারকে লুপ্ঠন করে, বড় ছোটকে লুটিয়া লয়, রাজা সকলকে লুপ্ঠন করে"।

বাঙ্গলায় ইংরেজদের বাণিজ্য বিষয়ে কি স্থ্রিধা আছে সে সম্বন্ধে অন্থসন্ধানের সার মর্ম এইরপঃ বাজার কেবল "ভদ্রলোকদের মধ্যে গণ্ডীভূত;
ইহারা আবার সংখ্যায় অতি অল্ল—অধিকাংশ অধিবাসীরা অত্যন্ত গরীব
(২৬)। এই প্রদেশের অধিবাসীদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আবুল ফজল
বলেন, "এক রকম চটের কাপড় (sack cloth) রঙ্গপুরে উৎপন্ন হইত। এতদ্বারা অনুমান হয় যে পাট হইতে এক প্রকারের কাপড় প্রস্তুত হইত; কারণ
পাটের কাপড় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত গরীবদের নগ্নতা নিবারণ করিত।
বাঙ্গালার সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর শেধে ফিচ্ বলেন, গৌড়ের পুরাতন রাজ্ঞধানীর্ন নিকট তাণ্ডাতে "লোকে কোমরে একটু কাপড় জড়াইয়া নগ্ন হইয়া
থাকে"; চট্টগ্রানের নিকট বাকোলার লোকদেরও সেই অবস্থা তিনি বর্ণনা
করিয়াছেন। আর রাজধানী 'সোণারগাঁ'-এর লোকদের বিষয় তিনি বলিয়াছেন,
'সম্মুখে (শরীরের গুপ্তাংশ) অল্ল কাপড় পরে, বাকী শরীর উলঙ্গ থাকে
(২৭)। এই বর্ণনা গুলি আইন আকবরীর সহিত মিলে।

Re | Sewell-"Vijaynagar, a forgotten Empire."

Noreland-India at the death of Akbar, P 269.

<sup>291</sup> Moreland—India at the death of Akbar, P 276.

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে স্থসা নামে পর্টু গিজ ঐতিহাসিক বাঙ্গলার জনসংখ্যা বেশী ছিল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২৮)। সর্বশেষ বাবরের নিজ কথা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাউক : চাষী ও নিম শ্রেণীর লোকেরা উলঙ্গ থাকে। লজ্জা নিবারণের জন্ম নাভি কুণ্ডলের নিমে তাহারা "লাঙ্গোটা" নামে একটা আচ্ছাদন বাঁধে। স্ত্রীলোকেরা একটি কাপড়ের (লুঙ্গী) এর্দ্ধেক কোমড়ে জড়ায় আর বাকি অর্দ্ধেক মাথায় দেয়"। এই বর্ণনাই পর্যাপ্ত, ইহা কম-বেশী পরিমাণে আজও সত্য। অবশ্য বর্ত্তমান ভারতের স্থান বিশেষে সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে পরিচ্ছদ, আসবাবাদি সাধারণ লোকে বেশী ব্যবহার করিতেছে।

বাঙ্গালার মধ্যযুগের অবস্থার বিষয়ে পদীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলিয়াছেন—
"এই কালে বাঙ্গালী খাইয়া পড়িয়া বেশ সুখী ছিল (২৯)। গৃহজাত দ্রব্যেই
দৈনন্দিন অভাবগুলি একরাপ সুন্দরভাবে মোচন হইত, বাজারের ব্যুয় কিছুই
ছিল না বলিলেই চলে"। মধ্য-যুগের মংস্থ-ভায়ের অবস্থার মধ্যে তিনি যে
সত্যযুগের কল্পনা করিয়াছেন ইতিহাস তাহার কোন সাক্ষ্য প্রমাণ প্রদান করে
না। যদি অভাবের জন্ম সর্ব্ব বিষয়ে ভোগ-বিরহিত হইলেই "স্বর্ণ যুগের"
সুখ ভোগের কল্পনা করা যায়, যদি সত্যযুগ্য" অর্থে সভ্যতা-বিরহিত বর্বরাবন্থা যখন লোকে Domestic economy রূপ ( যাহা প্রয়োজন তাহা স্বহস্তে
স্পষ্ট করা, এই অর্থনীতিক অবস্থা ) অতি প্রাচীন কৌনগত অবস্থার স্তরে
থাকে তাহাই হয়, তাহা হইলে অবশ্য আমাদের কিছু বলিবার নাই। কিন্তু
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বাঙ্গালা তথন সভ্যতার সেই স্তর অভিক্রেম করিয়া
গিয়াছে; তথন একদিকে ধনের প্রাচুর্য্য অন্তাদিকে নিত্য-বুভুক্ষা—এই বাঙ্গালী
সমাজের অর্থনীতিক অবস্থা!

কবি কন্ধণের চণ্ডিতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্ট হয় দেশের রাজনীতিক অবস্থার জন্ম লোকে সদা সশঙ্কিত থাকিত! মুসলমান শাসকেরা "জিম্মিদের" (বিধর্মী প্রজা) সকল সময়ে ভাল করিত না, ইসলামীয় বিধান অমুসারে জিম্মিদের নানা ছ্রবস্থা করিত

Steven's translation of "The Portuguese Asia," i, 415.

২৯। দীনেশচক্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৩৫১ খুঃ।

(৩০)। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণে উল্লেখ আছে, "কার পৈতা ছিঁ ড়ি ফেলে থুথু দের মুখ্েনাবিছিয়া ব্রাহ্মণ পায় পৈতা ধার কাঁধে। পেয়াদাগণ নাগ-পাইলে হাতে গলায় বাঁধে"॥ মুক্লরাম যখন তাঁহার কাব্যে নায়ক ধনপতি সভদাগরকে দিংহল যাত্র। করাইলেন তখন সভদাগরের ডিঙ্গি এমন স্থানে আদিল যে "রাত্রি বহে যায় হারমাদের (পটু গিজ বোম্বেটে) ডরে"। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেতকদাস-ক্ষেমানন্দের 'মনসা মঙ্গল" বিরচিত হয়। ইহাতে কবি নিজের পরিচয় প্রদানকালে বর্ণনা করিয়াছেন যে বলভদ্রের ভালুকে ভিনি বাস করিতেন। জমিদারের মৃহ্যুর পর তালুকে গোলমাল হয়, 'ভাহার তালুকে বৈদে, প্রজা নাহি চাব চসে শমন নগর কাঁথড়া ॥ দিন কত ছাড়িয়া যাই, তবে সে নিস্তার পাই, সকলের তবে ভাল যায়। শ্রীযুক্ত আন্তর্ণনাত্র, মনুমতি দিল তাত্র, যুক্তি দিল পালাবার তরে"॥

এই অত্যাচার যে কেবল মুসলমান কর্ত্বক হিন্দুর উপর অনুষ্ঠিত হইত তাহা নহে, হিন্দুও হিন্দুর উপর অত্যাচার উংপী জন করিত! রামদাস আদকের "অনাদি-মঙ্গল" রচনার মূলে একটি গল্প আছে—হায়ংপুরে চৈতক্ত সামন্ত নামক এক তৃদ্দিন্ত তহশীলদারের অত্যাচারে অল্পবয়স্ক কবি কারারুদ্ধ হন কবি পলাইয়া মাতৃলালয়ে যাইতেছিলেন এমন সময় বাঘনান প্রামের পথে এক সশস্ত্র সিপাহী তাঁহাকে বেগার ধরিবার জক্ত আটকাইল; এবং সিপাহী বলিল, "আমার স্বন্ধুথ যদি ফেল এই মোট। দ্বিথণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট"। তারপর কবি ধর্ম ঠাকুরের কুপার পাত্র হয়। পুনঃ বোজন শতাকীর মধ্যভাগে চক্রাবতী নামী ময়মনসিংহের এক মহিলা এক রামায়ণ রচনা করেন। স্বায় পরিচয় প্রদান কালে তাহাতে তিনি বলিতেছেন, "বরে নাই ধান চাল চালে নাই ছা (উনি)। আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পাণি । বাড়াতে দারিজ্যালা কষ্টের কাহিনী। তার ঘরে জন্ম লৈলা চক্রা অভাগিনী।"

় এই যুগে সাধারণতঃ পুরুষদের জুতা পায়ে দিবার প্রথা ছিল না, নিমু-শ্রেণীর স্ত্রালোকেরা "কুঞা" নামে এক প্রকার পট্টবস্ত্র পরিধান করিত (৩১)।

ক্তে। "গৌড়ের ইতিহাস"—১ম থণ্ড-এ "রাজ কর্মচারাগণের অত্যাচার" ও সেই স্থানে উদ্ধৃত ভবানী দাশের কবিতা দ্রষ্টব্য ; ২৪৯—২৫১ পৃঃ।

৩১। বন্ধ ভাষা ও সাহিত্য—৪ • পৃঃ।

ইতিপুর্কেই ইহা আমরা বিদেশী পর্যাটকদের প্রদত্ত বিবরণাদি হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

বিদেশীয় ও দেশীয় সাক্ষ্য প্রমাণাদি শ্রবণান্তর আমরা ইহা উপলিক্ষি করি যে মধ্যযুগে বাক্ষালার গরীবদের ও জনসাধারণের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না; তাহারা যে থাইয়া পড়িয়া বেশ সুথে ছিল" তাহা নিছক হাল ফ্যাসানের বুজেলায়া সাহিত্যিকদের কল্পনা মাত্র। গৌড়ের স্থলতান ও তাঁহার বারভূইযাঁলা ও জনিদারেরা, দিল্লীর বাদসাহ ও তাঁহার প্রাদেশিক স্থবেদার ও ও একাহের দল বিজয়নগরের মহারাজাধিরাজ ও তাঁহার সামস্ত রাজারা ও পলিগারের (ভ্যামা) দল হাঁসিয়া খেলিয়া খাইয়া বেশ স্থেথ ছিল, একথা স্থাকার করা যায়! কিন্তু মধ্যযুগীয় সামস্থতান্ত্রিক সমাজে বিশেষতঃ ভারতের অবস্থার যে-বর্ণনা আমরা বিদেশী ও দেশীয় লেথকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হুইয়াছি তাহা হইতে ইহাই প্রতীয়্মান হয় যে ভারতের গরীব সাধারণ অতি ছঃখ দারিদ্যে ও অত্যাচার উৎপীড়নের ভিতর জীবন যাপন করিত, এবং দারিদ্যের জন্ম মনেকে অর্জন্দাসহ ও পূর্ণ গোলামীত্বে পতিত হইত। আর সেই সময়ে গোলাম ও খোঁজা সংগ্রহ করিবার একটি বড় কেন্দ্র ছিল বাঙ্গলা (৩২)।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ং। মণ্যযুগের সাধারণ অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক কালীপ্রাসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাণয় ("মণ্যযুগে বাঙ্গলা"—০৫৪—০৫৫ পৃঃ) বলেন, "এক শ্রেণীর সমালোচক সেকালের অবস্থা বড়ই স্থের ছিল কল্পনা করিয়া লইয়া ইহার পরিপোষক প্রমাণ-স্বরূপ বিশ্বেন; …… মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের কই ছিল না। কায়স্থের কথায় পাটোয়ারী হইতে উর্ভ্তন কর্মচারী পর্যান্ত সকলের আনুমানিক আয় ব্যয়ের একটা হিসাব দেখাইয়া স্থা সাচ্ছেল্যের সমর্থন চলিবে। কিন্তু সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের বিষয়ে এই সমালোচক কোন বাঙ্
নিম্পত্তি করিবেন না! ভদ্রলোক স্থথে থাকিলেই দেশের অবস্থা ভাল হইত !…কিন্তু কৃষিক্র'বী লোকের বেলায় আর' সে কথা বলা চলিবে না। কবি করণের আত্মকথায় দেখা
গিয়াছে, সাধারণ ব্রাহ্মণেরও সর্ব্বথা স্থা ছিল না। কাব্য-ক্থিত ভাক্দত্তের শ্রেণীয় কপা
ভিক্ষার্থী কারস্থে অনেক ছিল; ঔষধের থলি বগলে বৈজ্বান্ধ সম্বন্ধ হত ক্র কথা। উচ্চ
ভাতির স্বাচ্ছল্য ছিল স্বীকার করিলেও ক্রষক এবং শ্রমজীবির যে স্থা ছিল, ইহা কেহ্ই
প্রমাণ করিতে পারিবে না। যে কালে টাকায় পাঁচ মণ ধান্ত বিক্রীত হইত, সেই সময়ে
সাধারণ শ্রমজীবীর মজুরী চার প্রসারেও কম ছিল; তথন তাহারা বস্ত্র ও গৃহের উপকরণ
যে ভাল কুরিকে পারিও ভাহা বলা চলে না। বাস্তবিক বিদেশীরা আসিয়া এই শ্রেণীর
লোকের কইই দেথিয়াছেন"!

## বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী

( ( )

.বর্তনান যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সর্বপ্রধান অবদান—বিবর্তনবাদ। ঐ বাদের মাবিকার ও প্রদারের ফলে চিন্তারাজ্যে যুগান্তর প্রবর্তিত হইয়াছে। বিবর্তন মর্থে ক্রম-বিকাশ; অবিশেষ হইতে বিশেষের, অব্যাকৃত হইতে ব্যাকৃতত্বের মভিব্যক্তি—"From the homogeneous to the heterogeneous"—যাহাকে এদেশের ভাষায় বলে—অবিশেষাৎ বিশেষারম্ভঃ।

মামরা দেখিয়াছি—মণোরণীয়ান্ ইথান-বিন্দু ইলেক্ট্রন্ হইতে কিরূপে বিচিত্র ও বিবিধ সংযোগ-সংহনন দারা এই মহতো মহীয়ান্ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। বিবর্তন-স্রোতঃ প্রথমতঃ স্থাবর রাজ্যে বহুবিধ স্তর উত্তীর্ণ হইয়া অবশেষে কৃষ্টাল বা ফাটিকে উপনীত হয়। ঐ স্থাবরের বিবিধ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনেরা বলিয়াছেন—স্থাবরং বিংশতেল্ক্ষ্ম।

ক্রমশ: ঐবিবর্তন-স্রোতঃ ধীর ও মন্থরগতিতে স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া একদিন জন্স রাজ্যে উপনীত হয়। আমরা জানি জন্সম দ্বিবিধ—animal ও vegetable—পাদপ ও পশু। বিবর্তন-স্রোতঃ জন্সম রাজ্যে উপনীত হইলে এক অতর্কিত অভ্তপূর্ব ব্যাপার দৃষ্ট হয়। বিজ্ঞানের ভাষায় বলি—'as a new and astonishing departure comes the Cell। আমরা জানি পাদপ বা পশু—যে যতই নিম্ন স্তরে অবস্থিত হউক না কেন—জন্সম মাত্রেরই বিশ্লেষণ করিলে চরমে ঐ Cell বা কোষাণুই পাওয়া যায়। কোথা হইতে এই Cell বা কোষাণু আইসে ? যেখান হইতেই আস্ক্রক—উহার মধ্যে আমরা এক বিশ্লয়কর অভিনব শক্তির খেলা দেখিতে পাই। সেই শক্তি জীবনীশক্তি (Life) i জীবনী কি ? স্থার অলিভার লজ্ বলেন—It is the vivifying principle which animates matter—যে শক্তি জড়কে অনুপ্রাণ্যিত করে, জীবনী সেই শক্তি। লজ্ আরও বলেন—Life must be considered sui

generis; it is not a form of energy, nor can it be expressed in terms of something else। অর্থাৎ, প্রাণ বস্তুটি এক অস্তুত, আজব পদার্থ। উহা কোন জড় শক্তির রূপান্তর নহে, কিম্বা কোন কিছুর সজাতীয় নহে—
অর্থাৎ সম্পূর্ণ আজব।

স্থাবরের মধ্যে উত্তাপ, আলোক প্রভৃতি যে সকল জড় শক্তির ব্যাপার লক্ষিত হইয়াছিল, এ জীবনীশক্তি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ সম্বন্ধে প্রখ্যাত শারীর-বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হারিস্ (Fraser Harris) বছ আলোচনা ও গবেষণা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে,—Between the living and the non-living, there is a great gulf fixed and no efforts of ours, however heroic, have as yet bridged it over. অর্থাৎ,

প্রাণী আর অপ্রাণীতে বহুত অন্তর। তুঁহু মাঝে সেতু গড়া বার্থ নিরস্তর॥

অতএব বিজ্ঞানের মতে স্থাবর প্রাণীহীন, কিন্তু জঙ্গম প্রাণভং: স্থাবর অপ্রাণী, জঙ্গম প্রাণী; স্থাবর নিরঙ্গ (inorganic) জঙ্গম সাঙ্গ (organic)। প্রাচীনেরা এদেশে ঐ জঙ্গমকে চতুর্ধা বিভক্ত করিতেন—স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ মিলিয়া পাদপ (vegetable kingdom) এবং অগুজ ও জরাযুক্ত মিলিয়া পশু (animal kingdom)। ঐ পাদপের প্রায় অগণ্য প্রভেদ — শৈবাল ( algoe ), তৃণ, গুলা, লভা, বৃক্ষ, ভরু, মহীরুহ, পত্র, পুষ্প, ফল ইত্যাদি। বিবর্তন-স্রোতঃ ঐশী প্রেরণার ফলে ঐ উদ্ভিদ্ রাজ্য অতিক্রম করিয়া ক্রমে জীব রাজ্যে (animal kingdom-এ) উপনীত হয়। পাশ্চাতা বিজ্ঞানের মতে জীব রাজ্যেরও অসংখ্য স্তর এবং এই রাজ্যে বিকাশের ক্রম এইরূপ:—প্রথম সরীস্প, তারপর পক্ষী, জন্তু, বানর, মনুষ্ ইত্যাদি। অর্থাৎ, জঙ্গমরাজ্যে উপনীত জীবন প্রথমে সরীস্থপের দেহ গ্রহণ করে: ক্রমশঃ বিবর্তনের ফলে সে সরীস্প হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে জ্ঞাদেহে প্রবেশ করে: এবং পশুরাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বছ জন্ম অতিবাহিত করিঁয়া অবশেষে মনুষ্য দেহ ধারণের উপযোগী হয়। এবিষয়ে **জী**ব-বিজ্ঞানে ( Zoology-তে ) প্রচুর আলোচনা আছে—অভিজ্ঞ পাঠক তাহার সহিত নিশ্চয়ই পরিচিত আছেন। তাঁহার লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এদেশর প্রাচান শিক্ষার মতে জীবকে জলজ ও স্থলজ লক্ষ লক্ষ যোনি পরিজ্ঞমণ করিয়া তবে মন্তুষ্য-যোনিতে উপনীত হইতে হয়। বৃহৎ বিফুপুরাণ এ বিষয়ের এইরূপ বিস্তার ক্রিয়াছেন—

স্থাবরং বিংশতেল কিং জলজং নবলককম্। কুম শিচ নবলুক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥ তিংশল্লকং পশ্নাঞ্চতুল কিং চ বানরাঃ। ততো মনুয়তাং প্রাপ্য ততঃ কমাণি সাধ্যেং॥

অধাং, স্থাবর ১০ লক, জলজ ১ লক, কুম ১ লক, পক্ষী ১০ লক, জন্ত ৩০ লক, বামর ৪ লক—ইহার পর তবে জীব মনুষ্য-যোনিতে প্রবেশ করে এবং অসভা হইতে অধ সভা ৬ ক্রমশঃ সভা হইয়া অবশেষে সুসভা হয়। এই সসভাকেই এদেশে দিজ বলা হয়।

এতেষু ভ্ৰমণং কুজা দিজস্ম্ উপজায়তে।

সে যাহা হউক, পাশ্চাতা বিজ্ঞান ও প্রাচ্য প্রজ্ঞান এ সম্পর্কে একমত যে, বিবর্তন-স্রোতঃ স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া পাদপ রাজ্যে উত্থিত হয় এবং ক্রমশঃ পাদপ রাজ্য ছাড়াইয়া পশু রাজ্যে উপনীত হয়। পশুর সর্বোত্তম মানুষ—দেক্স্পীয়র যাহাকে হাম্লেটের মুখে—'the paragon of animals' বলিয়াছেন।

ি বিস্ময়ের বিষয় যে, বিবর্তনের ঐ মুখ্য কথা ৮০০ বংসর পূর্বে একজন স্থাকি সাধক জালালুদিন ক্রমির ধী-র মধ্যে মুখরিত হইয়াছিল। তাঁহার নিশ্চয়কাণী শ্রবণ করুন:—

I died from the mineral and became a plant. I died from the plant and reappeared in an animal. I died from the animal and became a man. Wherefore then should I fear? When did I grow less by dying?—Mansavi

- ে এই বিবর্তন স্রোতের উপর্গতি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস কয়েকটি স্বচিন্থিত কথা বলিয়াছেন:—
- -All life whatsoever, whether in mineral, plant, animal and man, is fundamentally the One Life. This Life reveals its

attributes more fully or less fully, according to the amount of limitation which it has surmounted in evolution. \*\* In the evolution of its attributes, the life undergoes these limitations in succession. After enduring the limitation of mineral matter and there having learnt to express itself, it next passes on to become the life of the vegetable kingdom. Retaining all the capacities which the Life learnt through mineral matter, it now adds new capacities as the plant, and discovers new ways of selfrevelation. When sufficient evolutionary work has been done in the vegetable kingdom, this Life, with all the experiences gained as the mineral and as the plant, builds organisms in the animal kingdom, in order to reveal more of its hidden attributes, through the more complex and more pliant forms of animal life. When its evolutionary work is over in the animal kingdom, its next stage of self-revelation is in the human kingdom.

-First Principles of Theosophy, pp 166-7.

বিবতনের প্রদক্ষ বর্তমানে আমার আলোচ্য নহে। এ সম্পর্কে আমার 'কম্বাদ ও জন্মান্তরে' অনেক আলোচনা আছে। বর্তমানে লক্ষ্য করিতে চাই যে, মহামতি প্লেটো যে বিশ্বনাথের সার্বভৌম জ্যামিতিকীর কথা বলিয়াভুন, ঐ পাদপ রাজ্যে ও পশু রাজ্যে তাহার কি প্রিচয় পাওয়া যায়।

আমরা জানি পাদপ বা plant কোষাণুর সমষ্টি—aggregations of cells—"every one of which has its little particle of protoplasm enclosed by a casing of the substance called celulose." (Dr. Carpentar). Universal English Dictionary-তে cell বা কোষাণুব এই রূপ লক্ষণ করা হইয়াছে—

The smallest vital element of an organism, unit of living tissue, consisting of a mass of protoplasm, surrounded by a membrane and containing a nucleus.

তবেই দেখিলাম কোষাণুর কেন্দ্রস্থলে থানিকটা জীব-পদ্ধ বা protoplasm এবং তাহার চতুর্দিকে একটা কোষ বা cell-wall। ঐ সকল কোষাণুরি আকার কিরূপ ?

िकासुन

Plant-cells may be round, oval, rectangular, polygonal (many angled), prismatic and stellar (star-shaped)—এক কথায় geometrical বা জ্যামিতিক। Harmsworth-এর 'Popular Science'-গ্রন্থ হইতে আমর। নিম্নে কয়েকটি cell বা কোষাপুর চিত্র অন্ধিত করিয়া দিলাম—পাঠক ভন্নধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইবেন।



পাঠক লক্ষ্য করিবেন সকল cell-গুলিই বহু লাকার (Spherical) অর্থাৎ Geometrical.

ঐ গ্রন্থের অন্মত্র জীবদেহে সজ্জিত cell-সমষ্টির একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে—নিম্নে আমরা তাহা মুদ্রান্ধিত করিলাম। পাঠক লক্ষ্য করিবেন কি অন্তুত জ্যামিতিকী!



এ প্রদক্ষে পাঠক 'Scientific Recreations' গ্রন্থ হইতে গৃহীত নিম চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। দেখিবেন এখানে কোষাণুর আকার Hexagonal ( six-angled )।



#### এ সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখিতেছেন---

"The cells in consequence of mutual pressure, more frequently assume the form of a polygon, the section of which is generally hexagonal. \* \* If we place balls of moist clay together and then press them more or less strongly, every individual ball will assume a polygonal shape corresponding to the form of the cells represented above. Such disposition is, in many plants, preserved with the utmost regularity," Why? Because God geometrises.

শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস (in order to show how its protoplasmic filaments traverse the cell-walls') একটি Scolopendrium officinarium- এর কোষাপুগুড়েছর চিত্র দিয়াছেন। আমরা নিমে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

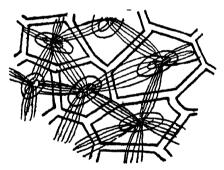

এ সময়ে তাঁহার টীকা এই—The life force in the vegetable king-dom insists on building geometrically.

আমরা পাদপকে cell-সমষ্টি বলিলাম। এ লক্ষণে কিন্তু অতিব্যাপ্তি ঘটিল—কারণ, এমন অনেক পাদপ আছে যাহারা এককৌষিক বা unicellular—যেমন—Diatom। Diatom কি ! অতি কুন্তু সামুক্তিক বা ভাড়াগিক এককৌষিক পাদপ—a microscopic marine or freshwater vegetable, organism, consisting of one cell.

অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই সকল এককৌষিক পাদপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভাহাদিগের সোষ্ঠব ও মৃতির বিচিত্রতার ও জ্যামিতিকভার বিশ্বিত হইতে হয়। Unicellular acquatic plants such as diatoms exhibit various forms and wonderful sculpturings on their walls.

যাহাকৈ বীজাণু বা Bacteria বলে ( যাহা চর্মচক্ষুর সংগাচর এককৌষিক পাদপ ), ভাহাদের মধ্যেও ঐ জ্যামিতিকী ও বর্ণ বৈচিত্রা—

Bacteria (which are unicellular plant-organisms which are invisible plants) present a great diversity of forms as revealed by the most perfect microscope, and methods of staining.

যাহাকে Fungus বলে তাহাদের spore-এর মধ্যেও ঐ সৌন্দর্য ও বৈচিত্রের সাক্ষাং পাওয়া যায়—spores of fungus exhibit beautiful sculpturing and ornamentation। এমন কি পুষ্প-পরাগ (pollengrains of flowers)—যাহা প্রায়শঃই এককৌষিক—তাহার মধ্যেও জ্যামিতিকী। এ সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্তত্ত্বিং লিখিয়াছেন—

Pollen-grains of flowers present a great diversity of forms; they may be elipsoidal, spherical, angular, crystalline, three-sided prisms or four or five-sided (as in পুই শাক) or cubical (i.e. dianthus); and a very conspicuous feature of many pollengrains is the infinitely varied sculpturing etc. of their walls. (See illustrations in Kerner and Oliver's Natural History of Plants)

আমরা এতক্ষণ এক-কৌষিক পাদপের কথা বলিলাম কিন্তু অনেক পাদপই বহু-কৌষিক। তাহাদের মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায় কিনা ? লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বৃক্ষের কাণ্ডে, শাখায়, পত্রে, পুপ্পে, ফলে এবং অবয়ব-সংস্থানে সর্বত্রই জ্যামিতিকী। এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস বলিয়াছেন—

Each plant is built rhythmically, the place of leaf on twig, and branch on stem, being fixed by laws of geometry and design.

-First Principles of Theosophy, p. 359.

উদ্ভিদ্-বৈজ্ঞানিক বলেন যে, Internal structure of plants as revealed by the microscope shews a purposive and intelligent design uবং ঐ design geometrical.

কিন্তু পাদপের অন্তরঙ্গ কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বহিরক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, যদি বট, অশ্বর্থ, oak, নারিকেল, স্থপারী, তাল, pine প্রভৃতির প্রতি একটু নিবিষ্ট নয়নে চাহিয়া দেখি, তবে তাহার মধ্যে জ্যামিতিকীর কি অন্তত নিদর্শন পাই। নিমে আমরা একটি pine গাছের চিত্র ও সপত্র oak 🥴 elm বুক্ষের শাখার ছবি অঙ্কিত করিয়া দিলাম। পাঠক তৎপ্রতি দৃষ্টি করিবেন।

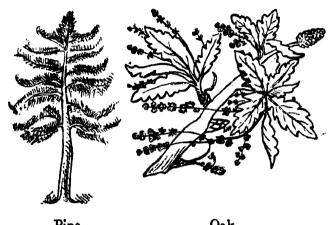



Oak



Elm

तक भरौक्रद्दत कथा ছाष्ट्रिया निष्टे। तथा यात्र टेव्बमारम এक है चानि জমি পাইলেই কাঁটানটে গাছ গন্ধাইয়া উঠে। কাঁটানটে আগাছা—অয়ত্মে আপনি জন্মায়। কিন্তু তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিবেন কি অন্তভ্ৰামিতিকীর নিদর্শন!

কাতের মধ্যে এ জামিডিকীর সন্ধান পাইয়া বৈজ্ঞানিক লিখিডেছেন—

The outlines of stems in cross sections may be round, angular, triangular with plane, convex or concave sides, square etc.

অতঃপর পাদপের পত্রের প্রতি দৃষ্টি করি। সেখানে ঐ জ্যামিতিকী আরও বিস্পষ্ট। The leaves of plants are set in a definite order of succession—half, one-third, two-fifth, three-eighth, five-thirteenth and so on. \*

পাদপের পত্তে জ্যামিতিকীর নিদর্শন প্রদর্শন জন্ম আমরা বিভিন্ন জ্ঞাতীয় তিনটি পত্তের চিত্র মৃত্রিত করিলাম—পাঠক ঐ সকল পত্তের শিরা-প্রতানের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিবেন—"the distribution of veins in leaves may be parallel, divergent, convergent or reticulate (net-like)."

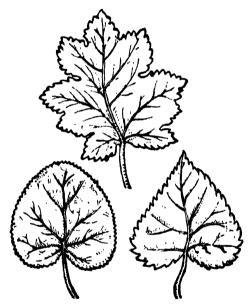

পাদপে পত্রের সংস্থান সম্বন্ধে Botany-গ্রন্থে অনেক আলোচনা আছে।

গু সম্পর্কে একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন—

"The arrangement of leaves on the stem is exceedingly interesting, not only in reference to their own relative positions, but as determining generally the ramification of the stem."

<sup>্</sup>র্ন্ন এ সম্পর্কে একথানি Botany-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

The divergences common in plants may be expressed in two series:—
(a) 1/2, 1/3, 2/5, 3/8, 5/13, etc, and (b) 1/4, 1/5, 2/9, 3/14, 5/23, etc. etc.

আমার এক Botanic বন্ধু ( ঐ যুক্ত অনুতোষ দাসগুপ্ত, এম, এ ) আমাকে এ সম্বন্ধে একটি নোট সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন যে পাদপে পত্রসজ্জা নানাভাবে দৃষ্ট হয়, কিন্তু সমস্ত সজ্জাই কয়েকটি নিয়মের অনুসারী (are in accordance with certain general laws)।

The leaves may be alternate, when there is only one at a node, or opposite, when there are two at the same level facing each other, or whorled when there are 3 or 4 leaves at the same level ( যেমন রক্তকরবী, সপ্তপর্ণী বা ছাতিম বুক্তে )।

বৈজ্ঞানিক যাহাকে 'node' বলিলেন, তাহার প্রাচীন নাম • শৃক—a knot on the stem of a plant from which the leaves spring। যখন একটি শৃক হইতে একটি মাত্র পত্র উদগত হয়, তখনও দেখা যায় পত্রগুলি অ-নিয়মে এলোমেলোভাবে সজ্জিত হয় না—but are arranged spirally।

In this spiral arrangement, the angle of divergence between two successive leaves is *fixed* in all plants of the same species, as also of different species having similar forms of leaves.

জবায়, চীনা গোলাপে (Rosa-sinensis) এবং অশ্বথে ঐ কোণ (angle) ১৪৪ ডিগ্রী এবং তুলসী, পুদিনা ও কদত্বে ১৮০ ডিগ্রী। তবেই এস্থলেও জ্যামিতিকীর খেলা দেখা গেল।

এইবার পুষ্পের কথা বলি। পুষ্প প্রকৃতপক্ষে পত্রেরই দৌন্দর্যযুক্ত প্রকারভেদ—

In flowers the floral *leaves*, namely, sepals, petals, stamens are arranged in various ways, and each arrangement is constant for the same species; and may be true for all individuals of the same family.

ইহা লক্ষ্য করিয়া বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন,—

The floral diagram may be described as a ground plan of the flower, showing the relation of the parts to each other and to the mother-axis.

note of the folding of young leaves in the bud exhibits definite designs in the various plants."

এ সম্পর্কে গ্রীযুক্ত জিনরাজণাসের উক্তি আরও চমংকার—

"When we look at the flowers, each flower, built as it is according to "number" is as a chord in a great musical octave."

অর্থাৎ, প্রত্যেক পুষ্পটি যেন বিশ্বপতির বিরাট ঐক্যতানের এক একটি বাল রাগিনী। আমার কালিম্পং-এর বাগানে এক জাতীয় বহালভায় এক রকম

লাহুত ফুল হয়। লোকেরা তাতাকে Passion-flower বলে। ফুলের এ নাম কেন হুইল জানি না—আমি ত' দেখি যেন একটি সচিত্র প্রজাপতি—চঞ্চল পক্ষর স্থির করিয়া গাছের উপর বসিয়া আছে। এটি বনফুল—কিন্তু দেখিলে কবির ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—'এটি বনফুল, শোভায় অতুল'—যেন সাকার জ্যামিতিক কৌশল!

and, ovaries in any flower and the geometry (which we have seen in the mineral life) reappears in new variations and combinations."

ঐ জ্যামিতৃকীর নিদর্শনস্বরূপ শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস চারি জাতীয় পুষ্পের সম্ভবন্ধ সজ্জা প্রদর্শন করিয়াছেন—Lythraceæ, Cucurbitaceæ, Boragineæ and Geraniaceæ। নিমে আমরা ঐ চিত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।



কি অন্ত জ্যামিতিকী! জিনরাজদাস যথার্থই বলিতেছেন—Surely God geometrizes as he builds the above four types!

প্রেপর পর ফল—বেল, নেবৃ, কমলা, পেঁপে, স্থারি, তাল, নারিকেল ইত্যাদি। এ সকল ফলই আমরা সর্বদা আস্বাদন করি, কিন্তু তাহার মধ্যে বিশ্বনাথের যে জ্যামিতিকীর পরিচয় পাই তাহা কি কখনও ভাবিয়া দেখি ? এ প্রসঙ্গে আনারস ও কাঁটালের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। উহাদের অন্তরক্ত সংস্থানে ও বহিরক্ত সজ্জাতে কি অন্তুত সোষ্ঠব ও নিয়মানুবর্ভিতা এবং কি বিচিত্র জ্যামিতিকী।

পাদপরাজ্যে জ্যামিতিকীর কথা এখানেই সাঙ্গ করি। পশুরাজ্যে জ্যামিতিকীর কি নিদর্শন পাওয়া যায় আগামী সংখ্যায় ভাহার অন্তেষণ করিব।

### প্রাচীন গীতা

গীতার শ্লোক সংখ্যা সম্বন্ধে অনেক অনুসন্ধান চলিতেছে।
ভীত্মপর্বের ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে গীতার শ্লোক সংখ্যার পরিমাণ উক্ত হইয়াছে—যথা,—

ষট্শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ

অজুনিঃ সপ্ত পঞ্চাশৎ সপ্তয়ষ্টিং চ সঞ্জয়ঃ
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়া মানমূচ্যতে ॥

অর্থাং ঐাকৃষ্ণ ৬২০টি শ্লোক বলিয়াছিলেন, অজুন ৫৭, সঞ্জয় ৬৭ এবং ধৃতরাষ্ট্র একটি মাত্র শ্লোক বলিয়াছিলেন। অতএব গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭৪৫।

চতুর্দশ শতাব্দিতে কেশব কাশ্মীরি গ্রীতার তত্ত্ব-প্রকাশিকাখ্য ব্যাখ্যা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি গীতার শ্লোক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাষ্য লিখিয়াছিলেন—

দশম শতাব্দিতে অভিনব গুপ্তাচার্য্য ভগবদগীতার্থ সংগ্রহ নামক গীতার একটি টীকা লিখিয়াছিলেন। উক্ত টীকা ৭৪৫ প্লোক সংখ্যক কাশ্মীরি গীতার অফুকরণে লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু নির্ণয় সাগর প্রেস অভিনব গুপ্তাচার্য্য লিখিত যে টীকা প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্বন্ধে Prof. F. O. Sehrader of Kiel University (Germany) লিখিয়াছেন বে, '…in spite of the publication of the same commentary as long ago as 1912, by the well known Nirpaya Sagar Press, escaped attention, because of the misleading way in which the work has been published...'

অতএব নির্ণয় সাগর প্রেস যে অভিনব গুপ্তের ৭০০ শ্লোকাত্মক গীতার টীকা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। উক্ত গীতার টীকা সম্বন্ধ গোগুলের রাজবৈত্ম জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী লিখিয়াছেন যে, 'This edition sheds a flood of light on the problem of the original Gita of 745 stanzas.'

্অধ্যাপক অটো প্রভান অনেক অনুসন্ধান করিয়া গীতার লুপ্ত ১৪ <u>২</u> শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।

দশম শতাব্দির শেষভাগে শ্রীরাজানক রামকবি বিরচিত 'সর্বতোভদ্র' নামক টীকায় দেখা যায় যে তদবধি তিনি মোট ১৭টি শ্লোক উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুনার আনন্দাশ্রম এই গীতা প্রকাশ করিয়াছেন।

মৈলাপুর শুদ্ধ ধর্ম মণ্ডল একটি ৭৪৫ শ্লোকাত্মক গীতা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত গীভাতে প্রচলিত গীতা হইতে ৩৭টি শ্লোক কম আছে এবং মহাভারতের অক্যান্য পর্ব্ব হইতে ৮২টি শ্লোক যোগ করিয়াছেন এবং তাহাতে ২৬টি অধ্যায় আছে। উক্ত গীতার প্রথম অধ্যায়ে ছুর্গাস্তুতি আছে।

মোগল বাদশাহগণের সময় ফাইজী ও আবুল ফজল গীতার,পারসীক অমুবাদ করিয়াছিলেন এবং এই তুই অমুবাদ দৃষ্টে জানা যায় যে গীতার শ্লোক সংখ্যা হইতেছে ৭৪৫। সংবং ১২০৬ বিক্রমান্দে সুরাট হইতে একটি হস্তলিখিত গীতার পুঁথি পাওয়া যায় তাহাতে প্রচালত গীতা হইতে ২১টি অধিক শ্লোক পাওয়া যায়। উক্ত গীতার শেষে তারিখ সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে,—যথা—

'সংবৎ ১২৩৬ বর্ষে মিতি জৈঠ শুক্ল পঞ্চম্যাং…দিনে গঙ্গাশঙ্কর পঠনার্থং প্রণপত ব্যাসেন লিখিতং প্রতিলিপী সংবৎ ১৫৯৮ বর্ষে চৈত্রে বিমলগণী শিশু মুণী সিংহ বিমল।'।

এই পুঁথিটি গোণ্ডালের রসশালা সরস্বতী গ্রন্থভাগুরে রক্ষিত আছে। এতং ব্যতীত উক্ত গ্রন্থভাগুরে আরও ৩৯ খানি গীতার প্রাচীন পুঁথি আছে।

উক্ত গ্রন্থাগারে প্রায় ছই বংসর পূর্বেকাশী হইতে প্রাপ্ত গীতার একটি প্রাচীন পুঁথি আছে যাহাতে গীতার লুপ্ত ৪৫ শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিটি পড়ী মাত্রায় লিখিত এবং পুঁথির শেষে এইরূপ লেখা আছে যথা— 'ইতি শ্রীমদ্ব্রভগবদ্গীতা সমাপ্ত। বিক্রম সংবং ১৬%৫ মাঘ রুষ্ণ ১ প্রতিপদী মন্দ বাসবে'।

এই গীতাখানি গোণ্ডাল রসশালা ঔষধাশ্রম হইতে রাজ ৈত জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরের গ্রন্থাগারে উক্ত একখানি গীতা আছে। এই প্রবন্ধে উক্ত গীতার অতিরিক্ত প্লোক সম্বন্ধে কিছু লিখিবার ইচ্ছা আছে।

প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নাই, যদিও পাঠভেদ অনেক আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত বন্ধুবর্গকে দেখিয়া অজুনের মনের অবস্থা বর্ণনা করিয়া একটি অতীব স্থান্দর শ্লোক আছে, যথা—

ত্বং মান্তয়েণোপঞ্চান্তরাত্ম।
বিষাদ মোহাভি ভবাদিসংজ্ঞ:।
কুপাগৃহীতঃ সমবেক্ষ্য বন্ধুনভি প্রপন্নামুখমন্তক্স 🗗 ১১

দেহীর দেহ যে আগস্থবন্ত, এই সম্বন্ধে একটি নৃতন শ্লোক আছে, যথা—

আদাবন্তে চ যন্নান্তি বর্তমানেপি তত্তথা। বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোহবিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥ ১৯

ব্ৰহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে তুইটি ভাবাৰ্থপূৰ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞান মূলক নৃতন শ্লোক আছে, যথা—

যন্তামতং তম্ভ মতং মতং যন্ত ন বেদ সং।
বিজানতামবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাম্॥ ৭৪
ব্ৰহ্মজ্ঞানং ব্ৰহ্মলাভ একমেব দিখোদিতম্।
জ্ঞাত্বা লক্ষাধবা হেতং শাস্তিমাপ্লোতি শাশ্বতীম্॥ ৭৬

তৃতীয় অধ্যায়ে, কাম স্থকে অনেকগুলি ন্তন শ্লোক আছে, তন্মধ্যে নিমে ছটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

. এষ সৃক্ষঃ পরঃ শত্রুদেহিরামিক্রয়ৈঃ সহ।
সুখতন্ত্র ইবাসীনো মোহয়ন্ পার্থ তিষ্ঠতি ॥ ৩৮
কামক্রোধময়ো ঘোরঃ স্তঃভমহর্ষ সমূদ্রবঃ।
স্বঃংকারোহভিমানাক্মা হুন্তরঃ পাপকর্ম তি ॥ ১৯

পরম ব্রহ্ম ও অব্যক্ত সম্বন্ধে হটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

ইজিয়েভাঃ পরং চেতঃ চেতসঃ স্বৃম্ব্যম্।
স্বাদ্ধ মহানাঝা মহতোহ্বাক্তম্ব্যম্॥ ৪৬
অব্যক্তাক্ত্ পরং ব্রন্ধ ব্যাপকং চাপালিকক্ম্।
যক্তজাকা মূচাতে জীবো হামৃতক্ষাত গছতি॥ ৪৭

চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে তিনি অন্ন এবং আ্রের ভক্ষক। এই সম্বন্ধে নিমে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা-—

> অহমন্নং সণান্নাদ ই।ত হি ব্ৰহ্ম বেদন্ম্। ব্ৰহ্মবিৎ গ্ৰাসতি গ্ৰাসাংসৰ্বং ব্ৰহ্মাত্মনৈব হি॥ ২৪

পঞ্চম অধ্যায়ে ঈশ্বরের স্মরণকারীগণের কিছুতে আসক্তি হয় না, সেই সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

শ্বরস্তোহপি মৃহুত্তেতং স্পৃশস্তোহপি স্বকম ঀি।
সক্তা অপি ন সজ্জন্তি পঙ্কে রবিকরা ইব॥ ১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অনেকগুলি অধিক শ্লোক আছে তন্মধ্যে নিম্নে একটি উদ্ধৃত করিলাম, যথা---

দ এব দৰ্বং যদ্ভূতং যক্ত ভব্যং দনাতনম্। জ্ঞাত্ব। তং মৃত্যুমতোতি নালঃ পছা বিমুক্তয়ে॥ ৩০

সপ্তম অধ্যায়ে অনেক পাঠভেদ আছে। অষ্টম অধ্যায়ে ক**থিত হইয়াছে** যে অক্লর ব্রহ্মই প্রাণ, বাক্য ও মন, সেই সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

> তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণো বাঙ্মনন্চ সঃ। তংসত্যমমৃতং চৈব তছিদ্ধি ভরতর্যভ । ১২

নবম অধ্যায়ে অরপের কপ সম্বন্ধে এবং হৃংপুগুরীকে বিরক্ত বিশুদ্ধ ব্রহ্মরূপের চিস্তাপ্রণালী সম্বন্ধে, হুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

শ্চিন্তামব্যক্তমনন্তরূপং
শিবং প্রশান্তমমূতং ব্রহ্মধানিম্।
তমাদিমধ্যান্তবিহীনমেকং
বিভূং চিলানন্দমর্পমদ্ভূত্যু। ৩০

উমাদহায়ং পরমেশরং প্রভৃং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্। হৃতপুগুরীকে বিরজং বিশুদ্ধং সনিচতয়েদ্ ব্রহ্মরপং বিশোক্ষ॥ ৩১

দশম অধ্যায়ে কেবলমাত্র কতকগুলি পাঠভেদ আছে।

একাদশ অধ্যায়ে অনেকগুলি অধিক শ্লোক আছে, তন্মধ্যে একটি শ্লোক যেখানে শ্রীভগবানকে জগতের একমাত্র কতা বলা হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

> দিব্যানি কম'ণি তবাদ্ভূতানি পূৰ্বাণি পূৰ্বা ঋষয়ঃ শ্মরস্তি। নান্ডোস্তি কত'া জগতস্বমেকো ধাতা বিধাতা চ বিভূর্কুবশ্চ॥ ৫০

দ্বাদশ অধ্যায়ে কেবলমাত্র কতকগুলি পাঠভেদ আছে।

ত্রোদশ অধ্যায়ে ধ্যানগম্য পরম পুরুষকে সকলের প্রশাসিতার বল। হইয়াছে। আমরা কেবলমাত্র সেই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলাম, যথা—

প্রশাসিতারং সর্বেষামণীয়াং সমণোরপি। রুক্সাভং স্বপ্রধীগম্যং জানীয়াৎ পুরুষং পরম্॥ ২৩

চতুদ'শ অধ্যায়ে কেবল কতকগুলি পাঠভেদ আছে।

পঞ্চনশ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে জীবের পাপও নাই, পুণ্যও নাই এবং তাহার নাশ নাই। জীব কি করিয়া ছঃখ হইতে পরিত্রাণ পায় তাহার উপায় নিদেশি করা হইয়াছে। আমরা এই অধ্যায় হইতে ছটি শ্লোক উদ্ধৃত কবিলাম, যথা—

বেদান্তবিজ্ঞান বিনিশ্চিতার্থা:
সন্মাসযোগেন চ শুদ্ধসন্থা:।
তে ব্রহ্মালোকে চ পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমৃচাস্তি হুঃধাৎ ॥ ৭

ন পুণ্যপাপে মম নান্তি নাশো
ন জন্ম দেহেক্সিয়বৃদ্ধিরন্তি।
ন ভূমিরাপো মম বহ্লিরন্তি
ন চানিলো মেস্তি ন চাম্বরং চ॥ ১৮

ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যাশে কেবল মাত্র কতকগুলি পাঠ ভেদ আছে।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে অনেক পাঠভেদ এবং একটি অধিক শ্লোক আছে, যাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম—যথা,—

> রাজন্ভগবতো বাক্যং নিগমাগমগভিতম্। নিশম্য স্বস্থমন্সা প্রহেবাবোচদথাজুনিঃ: ৭৪

৭৪৫ শ্লোকাত্মক সম্পূর্ণ গীতাখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ইহাতে অনেক দার্শনিক জটিল তত্ত্বকে সুগম ও সহজবোধ্য করা হইয়াছে। সুধী সমাজে এই প্রাচীন গীতার আলোচনা হইলে আমরা আরও সুখী হইব। আমরা মাত্র এই গীতা সম্বন্ধে সংবাদ বহন করিলাম।

ঞ্জীজিতেন্দ্রনাথ বস্থ

### পুস্তক-পরিচয়

**ক্ষসিল** ( গল্পের বই )— স্থুবোধ ঘোষ। নবসাহিত্য নিকেতন।

বাংলা গল্পের প্রকৃতি যে বদলাচ্ছে তার প্রমাণ স্থাবোধ ঘোষের এই প্রথম বইখানি। ব্যাপক এক আন্দোলনের আভাস প্রত্যেক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট। সামাজিক চৈতন্তই শুধু লেথককে উদুদ্ধ করে নি, আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের প্রভারও তাঁর উপর বেশ সক্রিয়। জীবনকে দেখছেন তিনি ন্তন দৃষ্টিতে, সে-দৃষ্টি হয়তো বা কতকটা সংশয়াচ্ছন। বস্তুত সংশয়ণাদের মূল্য বর্ত্তমানকালে সব চেয়ে বেশি: কেন না প্রতর্কের নেপথে ই এর অবস্থান। তা ব'লে লেখকের এই মনোভাব মোটেই নঙর্থক নয়। তাঁর গল্পগুলি আমাদের নাডা দেয়, শান্তি ভঙ্গ করে. যদিও চমক লাগায় কদাচিং। তার কারণ গল্প রচনার কলাকৌশলের চেয়ে গল্পের বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁর নজর তীক্ষ। তুর্মার বিধাতা বা নির্মাম নিয়তির ক্রীড়নকরপে মানুষকে ভাবতে তিনি নারাজ। ভাবের নৃতন রূপকল্পের উপর গড়ে উঠেছে তাঁর গল্পের পশ্চাৎপট। এ হিসাবে পূর্ববর্তী গল্প-লেখকদের চেয়ে নিঃসন্দেহে তিনি অগ্রসর। কিন্তু যে লিপিকুশলতার ফলে সামাত্রের মধ্যে প্রকাশ পায় অসামাত্রের ব্যঞ্জনা সেই গুণ তাঁর লেখায় এখনো বর্ত্তায় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'দশুমুণ্ডের' কথা ধরা যাক। জেলের শাস্ত্রী অনুকৃল গোঁসাই-এর পরিবর্ত্তন অতটা আকম্মিক না হ'লে গল্পটা নিথুঁত হ'তে পারত। তাই তাঁর সব গল্পের ভার থাকলেও ধার নেই।

'ফসিল' গল্পটি কিন্তু এর ব্যতিক্রেম। সমাজ-বিজ্ঞানের স্থাকে কাজে লাগিয়ে অমন পূর্ণাঙ্গ গল্প তৈরী করা বিস্ময়কর, বিশোডঃ যে-গল্পে প্রসঙ্গ ও প্রকরণের মধ্যে এতটুকু বিরোধ নেই। এ জাতের গল্প নিয়ে কিছুকাল থেকে বাংলা সাহিত্যে পরীক্ষা চলছিল বটে, কিন্তু তা সফল হ'ল এই প্রথম। ত্ই বিরোধী স্থার্থের সংঘাত কোন্ অবস্থায় এসে সন্তাবে দাঁড়ায় এবং তাদের গৈবী চক্রান্তে কেমন ভাবে নিধন হয় নিধনরা তারই ইতিবৃত্ত অতি নিপুণভাবে বিবৃত হয়েছে এই গল্প। 'অযান্ত্রিক' তেমন না জমলেও এই গল্প থেকে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি পরিকাব ধরা পড়ে। যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ যে

অহিনকুলের মতো নয় বাংলা গল্পে এই কথাটা এতোদিন অনুক্ত ছিল। বরং এর বিপরীত নতটা রবীন্দ্রনাথের কাছেও প্রশ্রম পেয়েছে। 'গোত্রাস্তর' আর একটি অসাধারণ গল্প। তুর্বলিচিত্র বাঙালী যুবকের উপর এমন কশাঘাত পাঠকের মনেও জ্বালা ধরায়। সঞ্জয়কে যেন নিজের মধ্যে দেখে চমকে উঠি। এ-রকম চরিত্রাঙ্কন রীতিমতো শক্তিসাপেক। ঘটনা সংস্থাপন, এমন কি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বর্ণনাতেও লেখকের সকারী মনের স্বাক্ষর বর্ত্তমান। তা ছাড়া তাঁর বিষয়-বৈচিত্র্য ও তুল্ভ অভিজ্ঞতা বাংলা সাহিত্যের পরিধি বাড়াচ্ছে ব'লেই আমার বিশ্বাস।

তাঁর গল্পগুলি প'ড়ে পাঠক আনন্দ পাবেন এবং আশা করি সেই সঙ্গে বুঝবেন, আর্য্যসত্যে আস্থা খোয়ানো গোলকধাঁধার মধ্যে ঘোরার সমার্থক নয়:

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ডাঃ সেন-শ্রীকৃধাংশুকুমার রায়চৌধুরী।

- জীবন-মৃত্যু-- শ্রীস্থধাংশুকুমার রায়চৌধুরী ও দ্বিজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় চিত্রা-পাবলিশিং কোং। কলিকাতা।

শ্বীন লেখকের কাছে নিখুঁত রচনার প্রত্যাশা না করাই সঙ্গত। অন্তত এই মনোভাব নিয়ে তরুণ সাহিত্যিকের রচনা পড়তে আরম্ভ ক'রলে পাঠকের নৈরাশ্যের লাঘব হয়। "ডাঃ সেন" এবং "জীবন-মৃত্যু"—এই উপস্থাস তু'-খানি প'ড়ে এই,কথাই আমার মনে হ'লো। প্রথম বইখানিতে তবু যা হোক একটি আখ্যান আছে। কিন্তু দ্বিতীয় বইটিতে না আছে স্থসংবদ্ধ কোনো আখ্যান, না আছে মনস্তম্ব, না আছে আবহস্তী, না আছে উল্লেখযোগ্য সংলাপ। সুধাংশুবাব্ একটি মাত্র প্রধান চরিত্র নির্বাচন করে প্রমাণ ক্রেছেন যে নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। এটি সুখের কথা। কিন্তু

বইটিতে পটভূমি-র যে ব্যাপকতা দেখা যায়, তা' থেকে লেখকদের উচ্চাশা ব্যতীত অহ্য কিছুই সূচিত হয় না। আর "গিরিরাণী" চরিত্রটির স্রস্তা দয়া করে মনে রাখবেন যে 'সাব্লাইম্' বা স্থমহান এবং 'রিডিকিউলাস' বা হাস্যোদ্দীপক— এই হুই বস্তুর মধ্যবর্তী ব্যবধানটি মনে রেখে, অত্যন্ত সত্র্ক হ'য়ে, এই শ্রেণীর চরিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ করতে হয়। শরংচন্দ্র 'অন্নদাদিদির' ছবি এঁকেছিলেন। সেই অন্নদাদিদি জীবন্ত মূর্তি গ্রহণ করে আমাদের মানসলোকে বিচরণ করতে সক্ষম হ'য়েছেন কারণ, অন্নদাদিদির যিনি স্রস্তা, তিনি হ'চ্ছেন স্থবিজ্ঞ, বহুধা অভিজ্ঞ, প্রতিভাবান সাহিত্যিক শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অলোকিক মাটিতে যা গড়া হ'য়েছিলো, অলোকিকত্বের মর্য্যাদা বহন ক'রে লোকিক পৃথিবীতে সে মূর্তি প্রাণময়ী হ'য়ে উঠলো। লোকিক-অলোকিকের মধ্যে এই সেতুবন্ধন প্রতিভা ব্যতীত অসম্ভব।

হরপ্রসাদ মিত্র

মভার্ক কবিক্তা-শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। বাতায়ন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। মূল্য-দেড় টাকা।

সুবের স্বরপ্রামে যেমন diatonic উন্নতি অবনতি আছে, সমাজ-জীবনেও সেইরূপ উন্নতি অবনতি বা পরিবর্ত্তন আছে—কোথাও সে static নয়। আজ যা আধুনিক কাল তা প্রাচীন। আধুনিকের সঙ্গে প্রাচীনের বা প্রাচীনের সঙ্গে আধুনিকের সংঘাত প্রায় শাশ্বত নিয়মাদিষ্ট ব্যাপার। ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরবিরোধী যে চিন্তা ও শক্তিসমূহ নিরন্তর বিপ্লব ক'রে চলেছে, সমাজ বা সমষ্টির জীবনে তারই প্রতিফলন এই পরিবর্ত্তনে আমরা লক্ষ্য করি। মানুষের মন, বিশেষত সক্রিয় মানুষের মন যখন নিশ্চেতন নয়, তখন পারিপার্শিকেরু সঙ্গে, প্রাত্যহিক জীবনের সুখ হুঃখ, অভাব অন্টন, বা আচার ব্যবহারের সঙ্গে তার বাস্তব আদর্শের পরিবর্ত্তনও অবশ্যস্তাবী। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে ধন্তা-

ধন্তি, ধাৰাধাৰি না থাকাই অস্বাভাবিক—বিশেষত এই স্থিতান্তর কালে। অনেকে এই ধাকাধান্ধি ও ধস্তাধস্তিকে অজ্ঞানতার ফল বলে বর্ণনা করেন এবং কল্পনাতে কল্পনাতে, ভাবনায় ভাবনায় এই সংঘর্ষকে নৃতন চিন্তাধার৷ ও নৃতন লক্ষেরেই কারণ বলে অভিহিত করেন। কারণটাকে একেবারে অকারণ বলে উড়িয়ে দেওয়ানা গেলেও, এটা দেখা যায় যে,—চিস্তাশক্তি ও বৃদ্ধিবৃত্তির ক্রমবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিজীবী মামুষের প্রাভিস্বিক মন যদি বা সমষ্টিগত সমাজ-জীবনে বৈকল্য ও বৈগুণ্যের সৃষ্টি করে, তাহ'লেও,—বিজ্ঞানময় মানব সমাজের সংস্কৃতিক প্রমাণের (standard) স্থিত তায় যাঁরা বিশ্বাসশীল নয়, তাঁদের এ-নিয়ে ক্লুকা হবার কিছুই নেই; কারণ, তাঁরা জানেন, বর্ত্তমান মানুষের মন যথন অবিভাচ্ছন্ন নয়, ক্রমবিবর্ত্তনই যখন প্রকৃতির সনাতন পদ্ধতি—তখন অন্ধকারের পর আলোর দেখা মিলবেই—ছু'দিন আগে বা পরে !—আজকের বর্ত্তমান কালকের ভবিষ্যুতে যথন পর্য্যবসিত হবেই—কয়েক ঘণ্টার তারতম্যে, তখন এ-নিয়ে তালঠোকাঠুকির আঁর কি থাকতে পারে! অবশ্য তা'ব'লে বর্ত্তমানকেও আমরা একেবারে উপেক্ষা করতে পারি না, কারণ এই বর্ত্তমানের মধ্যেই অনাগত ভবিষ্যুতের ছবি দেখা দেয়—অন্তত আংশিক ভাবেও; প্রভাতের প্রারম্ভে দিনের ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে যেমন আমরা খানিকটা ধারণা করি আর কি।

কবি সাবিত্রীপ্রসন্নের 'মডার্ণ কবিতা' উপস্থিত কালের সমাজ-জীবনের কয়েকটি রূপাস্তর, যা কবির চক্ষে একপ্রকার বিকৃতি বা ভাঙন বলেই রূপায়িত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যক্তির মনপ্রাণ সমস্তির মনপ্রাণের অন্তর্গত বলেই, সামাজিক মানুষের এই খালন কবির চিন্তারাজ্যে যে আলোড়ন বা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে 'মডার্ণ কবিতা'র কবিতাগুলি তারই প্রতিচ্ছবি। এখানে বলে রাখা ভালো যে, আমার উপযুক্ত এই ধারণা জন্মেছে ক্বির গ্রন্থন্থ গুরুগন্তীর ভূমিকাটি পড়েই—কবিতাগুলি পড়ে নয়। তিনি নিজেই এই ভূমিকার এক-স্থানে বলছেন: ''আসলে এগুলি 'সোসাল পোয়েম' বা 'সামাজিক কবিতা'। বর্ত্তমান পরিবেশ সম্বন্ধে কবির যে (attitude) বা ভাবধারণা এই কবিতাগুলির উদ্ভব হয়েছে তারি থেকে। এগুলি সেই ভাবেরই কবিতা, যে ভাবে আমরা বর্ত্তমান সমাজের একদিনের ভাঙনকে লক্ষ্য করেছি।"

'মডার্ণ কবিডা' গ্রন্থের নামটি ব্যক্তিগডভাবে আমার কাছে একট্

anomalous ঠেকেছে। কথাটা বল্লাম এই কারণে যে, প্রথমে বাংলা বই-এর আধা-ইংরেজি আধা-বাংলা নামের আমি পক্ষপাতী নয়; দ্বিতীয়ত, মডার্ণের অর্থ আধুনিক হওয়ায়, এবং তাহার উপর এটি কাব্যগ্রন্থ হওয়ায়, সাধারণ পাঠকের কাছে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর মধ্যে সাম্প্রতিক কবিতার অবস্থিতিরই আভাষ দেয়। মডার্ণ এগাটিটিউড্ সম্বন্ধে বীতস্পৃহ কবি-মনে এ-ধরণের নাম নির্ব্রাচন আমি সমর্থন করি না। কবিতাগুলির শিরোনামার মধ্যেও প্রায় সমস্তগুলিই ইংরেজী শব্দে শব্দিত। এগুলির কোন বাংলা নামকরণ করলে কবিতার প্রতিপাল্ল বিষয়কে অর্থপূর্ণ করার দিক থেকে কোন ব্যাহতি কটতো বলে মনে হয় না, বরং তাদের স্বরূপ আরও প্রাঞ্জল হ'ত।

সাধারণ রসোপলন্ধির দিক থেকে 'মডার্গ কবিতা'র কবিতাগুলি মন্দ লাগে না—হাল্কা রসের টপ্পা ঠুংবির মতো এরা শ্রুতিস্থুখকর ও রসাল। সহজ ও সরল চিত্রপটের মতো এরা অভিব্যক্ত—গভীর অমুভূতিসাপেক্ষ নয় , গৃট্ট্রণার বিভূতিতে এরা জটিলতা সৃষ্টি করে নি, স্বাভাবিক স্বচ্ছতায় আপনা আপনিই এরা ধরা দেয়—পাঠককে ভাবিয়ে তোলে না। কিন্তু যা সহজ, সরল ও সহজ্পপার তার মূল্য আমাদের কাছে নিতান্তই যৎসামান্য—তার প্রতিক্রিরাও হয় আনাদের মনে অতি অল্প। এখানে কবির প্রতিকারী মন, যে মন তাঁর ভূমিকার শেষাংশে বলেছে: 'যদি এই মডার্গ কবিতার আয়নায় আমাদের সমাজের আধুনিক আধুনিকাদের কেহ কেহ নিজের মুখচ্ছবি দেখতে পান এবং নিজের আসল রূপ দেখে আত্মসন্থিৎ ফিরে পান, তাহ'লে মনে ক্রেব মডার্গ কবিতা লেখার প্রয়োজন ছিল ও তা সার্থক হয়েছে'—তা' এত সহজ্ব সারল্যে মানুযের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে কি না সন্দেহ . মর্থাৎ এ সম্বন্ধে আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে: কবির ইচ্ছার সার্থকতায় কবিতাগুলি ভাব ও ভাষাগত আহে। কিছু খরধার পাক্ষয্যে শোধিত হওয়া উঠিত ছিল, যা সাধারণ পাঠকের রসাভাবভীতিতে কবি বোধ হয় ক'রে উঠতে পারেন নি।

কবি হিসাবে সাবিত্রীপ্রসন্ন খ্যাতিবান ও প্রবীণ। তাই সামুরাগে তাঁর কাব্যগ্রন্থানি আছন্ত পাঠ করে শেষ পর্যান্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলুম যে—
ভিনি তাঁর কবিতাগুলিকে 'সোসাল পোয়েম', 'mood বা মেজাজের কবিতাল
নয়' বা অছা যে কোন আদর্শের অভিধাতেই অভিহিত কর্মন না কেন—

আমার কাছে এগুলি নিঃসন্দেহে অপরাজিতা বা বনফুলের রসিকতাবছল কবিতাগুলির পাশেই স্থান নিতো এবং সেটা কিছু অশোভনেরও ছিল না,— যদি না তিনি তাঁর গ্রন্থের স্থানতেই দীর্ঘ গাঁম্ভীর্য্যপূর্ণ ভূমিকার অবতারণ। ক্র'রে আমাদের মনকে বৃহত্তর সত্তার স্বাদগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতেন।

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

শ্রীকৃন্দভূষণ ভাছড়ী কর্ত্ব পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, • কলিকাতঃ হইতে মুক্তিত ও প্রকাশিত।



# পরিচ্ম

### বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী

( & )

গত মাসের 'পরিচয়ে' আমরা দেখিয়াছি কিরূপে বিবর্তন-স্রোতঃ ধীর
মন্থর গতিতে স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিষা জীক্ষম রাজ্যে উপনীত হয় এবং
সেখানে উপনীত হইলে কি এক অভ্তপূর্ব ব্যাপার সংঘটিত হয়। ঐ ব্যাপার
Cell বা কোষাণুর উংপত্তি—যে কোষাণুতে Life বা জীবনীশক্তিরূপ এক
বিসায়কর মেভিনব শক্তির খেলা আমাদের নয়নগোচর হয়। ঐ প্রাণশক্তি
এক অভ্ত আজব পদার্থ। স্থাবরের মধ্যে আমরা যে উত্তাপ, আলোক,
তাড়িত, শব্দ, চৌস্বক ও কিমিয়াযুতি-রূপী জড়শক্তি লক্ষ্য করিয়াছিলাম—এ
জীবনীশক্তি তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অর্থাৎ, স্থাবর প্রাণহীন—অপ্রাণী,
জক্ষম—প্রাণী।

আমরা আরও দেখিয়াছিলাম যে, জঙ্গম দ্বিধি—পাদপ ও পশু। কি পাদপ কি পশু—প্রত্যেক প্রাণীর শরীরই হয় এককোষিক (unicellular)—নয় কতকগুলি cell বা কোষাণুর সমষ্টি। গত মাসের 'পরিচয়ে' আমরা ঐ কোষাণুর মধ্যে এবং এককোষিক প্রাণীর মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি এবং বহুকৌষিক পাদপের কাণ্ডে, শাখায়, পত্রে, পুন্পে, ফলে এবং অনয়ব-সংস্থানে সর্ব্রেই জ্যামিতিকীর কি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাও দেখিবার চেই। করিয়াছি। এইবার পশুর কথা বলিব।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, বিবর্জন-স্রোতঃ ঐশী প্রেরণার ফলে পাদপ রাজ্য অতিক্রম করিয়া জীব-রাজ্যে (Animal kingdom-এ) উপনীত হইয়া ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে সরীস্প, পক্ষী, জন্তু, বানর ও ময়ুয়্য রূপে বিবর্তিত হয়। এখন আমাদের দেখিতে হইবে মহামতি প্লেটো বিশ্বনাথের যে সার্ব-ভৌম জ্যামিতিকীর কথা বলিয়াছেন, এই পশুরাজ্যে আমরা তাহার কি পরিচয় প্রাপ্ত হই।

পশুরাজ্যে, জ্যামিতিকীর প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন—

In all the myriads of creatures of the animal kingdom, God geometrises, as in the plant and the mineral. \*

- First Principles of Theosophy p. 360.

কিরূপে ?— আমরা ক্রমশঃ দেখিবার চেষ্টা করি। প্রথম ঝিরুক, কড়ি, কাঁকড়া ও শামুকের কথা বলি। পাঠক যদি কখনও সমুজ-দৈকতে জোয়ার হইয়া গেলে এই সকল জিনিষ কুড়াইবার যত্ন করিয়া থাকেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহাদের কি বর্ণ বৈচিত্র্য ও গঠন ভঙ্গিমা! অতি সাধারণ কাঁকড়া সম্পর্কে একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়া-ছেন—"The ordinary crab has been fashioned by nature on a truly geometrical pattern."

কিন্তু বিশেষ করিয়। শামুকের দিকে চাহিয়া দেখুন—বিশেষতঃ যাহাকে Nautilus e Solarium বলে। নিম্নে আমরা একটি Nautilus pompilius- এর চিত্র অন্ধিত করিয়া দিলাম। ঐ চিত্র দেখিয়া কে না বলিবে—'how exquisite is God's geometry in the shell of the Nautilus pompilius? Surely a Grand Geometrician is visibly at work!

\* পশুরাজ্যে symmetry ( সৌষ্ঠব ) প্রদক্ষে একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন...

As regards symmetry, animals may be distinguished as (a) radially symmetrical, (b) bilaterally symmetrical and (c) a-symmetrical. Radial symmetry is illustrated by sponges, Colenterata, Hydra, Jelly fish, Echinoderma, Star fish etc. etc. লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, যে সকল শশু এখনও asymmetrical, ভাহারাও বিবত নের কলে symmetrical তইবার প্রয়াস করিতেছে।



Solarium-এর মধ্যে জ্যামিতিকী আরও অন্তত।

More instructive is the sea-shell, Solarium perspectivum, because its spiral is a logarithmic curve.

নিম্নে আমরা Solarium-এর একটি চিত্র অন্ধিত করিয়া দিলাম।



সৌন্দর্যের ত' কথাই নাই; কিন্তু প্রত্যেক বক্র রেখায় যে জ্যামিতিকী উচ্ছাসিত হইতেছে তাহার কি ? এ বিষয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

Beauty is there clear to our gaze; but what of the laws of mathematics in their curves, and of mechanics in the moulding of their chambers.?

এইবার মাছের কথা বলি। বাঙ্গালীর কাছে মংস্থের মূল্য সুখান্ত বলিয়াই। এমন কি আমরা বাংলা দেশে শ্লোক রচিয়া ইলিশ, খলিশ প্রভৃতি মংস্থ-পঞ্চককে নিরামিষত্ব দান করিয়াছি—পঞ্চ মংস্থাঃ নিরামিষাঃ। কিন্তু পাঠক যদি কখনো কোন aquarium-এ পদার্পণ করিয়া থাকেন (মাজাজের সমুত্তকুলে এরপ একটি মংস্থাগার আছে—আমি সেখানে অনেকবার গিয়াছি)
—ভবে ভিনি মংস্থাজাতির সৌষ্ঠব, বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং গঠনের মধ্যে জ্যামিতিকী লক্ষ্য করিয়া নিশ্চয়ই বিশ্বয়াপ্লভ ইইয়াছের। Star-fish সম্বন্ধ একজন

বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন—'The Star-fish is star-like or pentagonal, more or less flattened at right angle to the main axis of the body'.

এইবার সরীস্পের কথা বলি—কারণ মংস্থের পরই কুর্ম। সরীস্পের বৈজ্ঞানিক নাম 'reptiles'।

Then came the amphibians, water-born animals which go ashore to live and the way was clear for the reptiles.

এক সময় পৃথিবীতে এই সরীস্পদিগেরই একাধিপত্য ছিল। স্মরণ রাখিবেন, Dinosour, Iguanodon—ইহারাও সরীস্পই বটে।

These fearsome monsters lorded it over the land, with none even to challenge their supremacy.

কিন্তু নিসর্গ সরীস্পের প্রভুষ বেশীদিন সহা করিলেন না। ঐ সরীস্প বংশ হইতেই স্তন্মপায়ী পশুর উদ্ভব হইল—The primitive egg-laying creature was this first Mammal which at last arrived। সে যাহা হউক, 'মাৎস্থ-ন্যায়' আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমরা লক্ষ্য করিতে চাই যে সরীস্প (ভাহাদের বংশধর কুন্তীর প্রভৃতি এখনও ভূমগুলে বর্তমান আছে) যভই বীভংস ও ভয়ানক হোক না কেন, পাঠক যাগ্র্যরে ঐ সকল অধুনালুপ্ত স্রীস্প-শরীরের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন এখানেও ঐ জ্যামিতিকীর খেলা।

স্তম্পায়ী পশুর কথা বলিবার পূর্বে পক্ষীর কথা বলি। ময়ুর যখন পুচ্ছ মেলিরা নৃত্য করে, বা শকুনি যখন পক্ষ সঞ্চালন করে—তাহার মধ্যে জন্মান্ধও দৃষ্টি করিলে জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইতে পারেন। Harmsworth-এর Popular Science-গ্রন্থ হইতে আমরা 'Condor'—গৃধিনী পক্ষীর পক্ষ স্থান্দালনের এক চিত্র তুলিয়া দিলাম! পাঠক লক্ষ্য করিবেন কি অন্তুভ জ্যামিদ্রিকী।



কিন্তু পক্ষী জগতে জ্যামিতিকীর চরম দৃষ্টান্ত Lyre-পাথী। Lyre-পাথী নৃত্য গীতের জন্ম ঠিক প্রস্তুত হইতেছে এই অবস্থার একটি চিত্র আমরা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক তাহার অপূর্ব জ্যামিতিকী লক্ষ্য করুন!



এইবার পশুর কথা বলি। সিংহ, ব্যাঘ্র, বুক, কুকুর, বিড়াল, হরিণ, মেষ, মহিষ, গরু—্যে কোন চতুম্পদের প্রতিই দৃষ্টি করিবেন সে চতুম্পদে যদি বা দেখিতে কুংসিংও হয় তথাপি তাহার দেহের গঠনে, তাহার চলনে বলনে, আহার-অন্নেগে—জ্যামিতিকীর পূর্ণ পরিচয় পাইবেন। একটা অতি ভীষণ কীরিচ-দন্ত শার্ছল—নিম্ন চিত্রে তাহার বিক্রীড়িত লক্ষ্য করুন। দেখিবেন পরিপূর্ণ জ্যানিতিকী।



এইবার পশু জগতের শেষ বিবর্তন মানুষের করা বলি। নিদর্গ যেন স্থানুর অতীত হইতে মনুষ্ঠার আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। এখন তাঁহার " আশা প্রতীক্ষা পূর্ণ হইল। "

From this group arose in time the ancestors of the whale and all its family; the Polar bear and the Siberian tiger, the anthropoid ape of the steaming tropics, the camel of the arid desert, the mammoth and the mouse and, at last, lord of them all, Man himseif.

-Harmsworth's Popular Science Vol. 1, p. 50.

এই মানুষেই জান্তব জগতের প্রপৃতি। মানবই পাশব স্ষ্টির চরমোং-কর্ম। তাই সেক্স্পীয়র হাম্লেটের মুখ দিয়া বলিয়াছেন—

What a piece of work is a man! how noble in reason! how infinite in faculty! in form and moving how express and admirable! in action how like an angel! in apprehension how like a god! the beauty of the world! the paragon of animals!

এই মানুষকে লক্ষ্য করিয়াই শুকদেব ভাগবতে বলিয়াছেন—

স্ট্রা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা
বিকান সরীস্প পশ্ন খগদংশমৎস্থান্।
তৈ ক্যে অভুষ্ঠন্দয়ো মনুজং বিধায়
বিন্নাববোধধিষণং মুদামাপ দেবঃ॥

অর্থাৎ, ব্রহ্মণ্যদেব বহুবিধ পুর রচনা করিলেন—পাদপ কীট পতঙ্গ মংস্থা সরীস্থপ পশু বানর ইত্যাদি—পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চতুম্পদঃ (উপনিষদ্)— চতুম্পদ দ্বিপদ কত কি! কিন্তু তাহাতে তিনি তুই হইলেন না—যতক্ষণ না মানুষ সৃষ্টি করিলেন। যথন 'মনুজঃ বিধায়', তথন বলিলেন 'সুকৃতঃ'—well done (পুরুষো বাব সুকৃতম্—ঐতরেয় উপনিষদ্); তথন 'মুদামাপ দেবঃ'— তথনই তিনি তৃপ্তি অনুভব করিলেন।

সেই বাইবেলে Psalmist-এর কথা—'we are fearfully and wonder-fully made.'

প্রাচীন গ্রীমেও এই ধরণের একটি প্রবচন ছিল—

"Wonders are many but nothing is more wonderful than Man."

এই মনুজ সৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত জিনরাজদাস লিখিয়াছেন—

'Every atom and cell in his vehicles then spring forth to give their love of order, rhythm and beauty, to make his life as a melody in the eternal symphony of the Logos.'

উহাই মানবের চরম নিয়তি—to amplify the great chords sounded, by the Logos and weave out of them new melodies of our own.

কিন্তু সে কথা যাক। সম্প্রতি আমাদের লক্ষ্য জ্যামিতিকী। জান্তব জগতের চরমোৎকর্ষ নরনারীতে আমরা যে স্থমমা, সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব প্রতিদিন লক্ষ্য করি—অতি পরিচয়ের ফলে যদি না আমাদের চিত্ত অবজ্ঞা-কলুষিত হইয়া থাকে, তবে তাহার মধ্যে আমরা অপূর্ব, অত্যস্তুত, আশ্চর্য জ্যামিতিকী প্রত্যক্ষ করিতে পারি। চিত্রকরের তুলিকার চলনে ও ভাস্করের রেখার বলনে সে জ্যামিতিকীর কত ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ প্রকাশিত হয়! অথচ তাহা দেখিয়াই আমরা ধক্ত ধক্ত করি। কিন্তু যিনি অমোঘ চিত্রকর, অমেয় ভাস্কর, যিনি করিং পুরাণম্'—নর নারীর মধ্যে প্রতিনিয়ত তাঁহার সৃষ্টি-কৌশল আমাদের সমক্ষে মুখরিত হইলেও আমরা মৃক থাকি।

জান্তব জগতের যাহাকে by-products বা অমু-সর্জন বলা যায়—যেমন মাকড্সার জাল, বোলতার চাক, মক্ষিকার মধুচক্র, পাখীর ও কীট পড়ক্ষের বাসা—এমন কি অগুজের অণ্ডেও বিশ্বনাথের এই জ্যামিতিকী প্রভাক্ষ করা যায়। একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেনঃ—

The common garden-spider makes a web which is a beautiful work of unconscious art.

মাকড়দার জালে সুধু সৌন্দর্য নয় কিন্তু কি অন্তুত জ্যামিতিকী ! ইহা লক্ষ্য করিয়া জিনরাজদাস লিখিতেছেন—

In the centre of the spider's web is the logarithmic curve. How does the spider know to build according to geometric principles?

নিমে চিত্রিত অতি-সাধারণ একটি লুতাতন্তর প্রতি পাঠক দৃষ্টি দিবেন কি ?



বোলতার চাক ও মধ্চক্র—আমরা সকলেই দেখিয়াছি কিন্তু একট্ট অবধান করিলেই তন্মধ্যে কি অপূর্ব hexagonal জ্যামিতিকী দেখিতে পাওয়া যায়।

এইবার পাখীর বাসার কথা বলি। বাব্ইএর বাসা আমরা কেহ কেছ
দেখিয়াছি কিন্তু অনেকেরই বোধ হয় 'সোয়ালো'র বাসা দেখিবার সৌভাগ্য
হয় নাই। আমি কিন্তু প্রতি বংসর কালিম্পং গেলে হিমালয়ের উচ্চ প্রদেশ
হইতে সমাগত Swallow-মিথুনের নীড়-রচনা প্রত্যক্ষ করি। তাহার মধ্যে
কি অন্ত জ্যামিতিক কৌশল। পাখী কেন—ক্ষুদ্র কীটের বাসা অণু-বীক্ষণের

সাহায্যে প্রত্যক্ষ করণন। কি দেখিবেন ? অন্তুত জ্যামিতিকী। নিম্নে হার্ন্স্ওয়ার্থের 'Popular Science' গ্রন্থ হইতে আমরা ঐরপ ত্ইটি বাসার চিত্র অঞ্কিত করিয়া দিলাম।

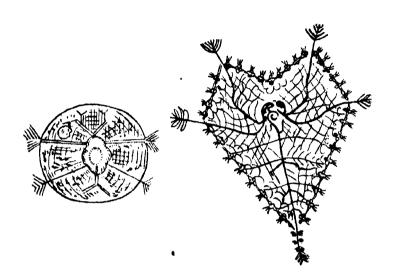

় অবশেষে অণ্ডের কথা বলিয়া এ-প্রসঙ্গ সাঙ্গ করি। অণ্ড লইয়া যাঁহারা কিছুমাত্র নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাঁহারা এক্ষেত্রেও জ্যামিতিকীর পরিচয় পাইয়াছেন। সে বিষয়ের বিস্তার করিব না—তবে প্রজাপতির অণ্ড সম্বন্ধে মনস্বী স্থার টমাস্ ব্রাউনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিব।

Some resemblance there is of this order in the eggs of some butterflies \* \* which doth nearly declare how Nature geometrises.

আমরা দেথিয়াছি শক্তির অষ্টবিধ ভেদ। স্থাবররাজ্যে তাপ, তাড়িত, আলোক, শন্দ, চৌশ্বক ও কিমিয়াযুতি এবং জঙ্গমরাজ্যে জীবনীশক্তি। কিন্তু জীবনীশক্তিই সৃষ্টির শেষ কথা নহে। জীবনীশক্তির (Life-এর) উপর অধ্যাত্মশক্তি—যে শক্তি উচ্চতর জীবে দেদীপ্যমান। যেমন জড়শক্তির উপর জীবনীশক্তি, সেইরূপ জীবনীশক্তির উপর ঐ অধ্যাত্মশক্তি (psychic force)। আধ্যাত্মশক্তি প্রধানতঃ মানবের চিন্তারাজ্যে স্বপ্রকাশ করে। মানুষ মনন-শীল—সেই জন্মই সে মানব—পশুস্তির চরমোৎকর্ষ—সেক্স্পীয়রের ভাষায়—"The paragon of animals".

ক্রি এই চিন্তাশক্তির ব্যাপারে আমরা জ্যামিতিকীর কিছু পরিচয় পাই একি ? যদি না পাই, ডবে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকী সার্বভৌম হইল কিরূপে ? যখন আমরা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর বিষয়ে চিস্তা করি—একটি গোলাপ ফুলের কথা ভাবি, কিম্বা কোন পরিচিত বন্ধুকে মনে করি, তথন কি হয় । প্রাচীন দর্শনের ভাষায় তথন আমাদের চিত্ত 'তদাকারে আকারিত' হয়। এ সম্বন্ধে ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডাঃ বারাডুক (Dr. Baraduc of Paris) অনেক-গুলি পরীক্ষা-সমীক্ষা করিয়া একথানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে চিত্তের 'তদাকারে আকারিত' হওয়ার কথা যে সত্য ও সঠিক, তিন্ধিয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়। ডাঃ বারাডুকের পরীক্ষার প্রণালী এইরূপ ছিল ভিলি একাগ্রভাবে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর চিন্তা করিবার সময় ফটোগ্রাফের প্রেটের উপর নিজ হাত রাখিতেন। কিছুক্ষণ পরে ঐ গ্রেট 'develop' করিলে—সেই ব্যক্তি বা বস্তুর ফটো ঐ প্রেটে স্পষ্ট দেখা যাইত।

Dr. Baraduc obtained various impressions by strongly thinking of an object, the effect produced by the thought-form appearing on a sensitive (photographic) plate.

এ প্রসঙ্গে ডাঃ বারাডুক নিজে বলিয়াছেন—The creation of an object is the passing out of an image from the mind and its subsequent materialisation, (being the chemical effect caused on silver salt by the thought-created picture).

অবশ্য চিত্তস্থ ঐ সকল সূক্ষ চিন্তামূর্তি আমাদের চম্চক্ষের গোচর হয় না কিন্তু যাঁহারা দিব্যদৃষ্টিশীল—ফুঁহোরা clairvoyant, তাঁহারা ঐ সকল মূর্তি প্রভ্যক্ষ করেন। তাঁহাদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, প্রভ্যেক চিন্তার ফলে আমাদের মনোময় ও কামময় কোশে (থিয়সফিতে যাহাদিগকে Mental body ও Astral বা Desire-body বলে ) স্পান্দন উৎপন্ন হয়—

Every thought gives rise to a set of correlated vibrations in the matter of those bodies, accompanied with a marvellous play of colour, and that body under this impulse throws off a vibrating portion of itself.

অর্থাং, ঐ স্পান্দিত কোশের ভগ্নাংশ—যাহা চিস্তিত ব্যক্তি বা বস্তুর আকারে আকারিত হইয়াছে—দেই অংশ কোশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া ব্যোদ হইতে অন্তর্ম উপাদান সংগ্রহ করিয়া চিস্তামূর্তি বা Thought-form-এর জ্বাকার ধারণ করে।

If a man thinks of a room, a house, a landscape—tiny images of these things are formed within his mental body and afterwards externalised.

-Thought Forms, p. 37.

#### কিরূপে ?

This gathers from the surrounding atmosphere, matter like itself in fineness from the elemental essence of the mental (or astral) world.—Ibid p. 18.

এখন আমরা দিব্যদৃষ্টিশীল ব্যক্তির সাহায্যে জানিতে চাই—আনেক স্থলেই অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছায় রচিত সাধারণ দৃষ্টির অগোচর ঐ সকল চিস্তামৃতির মধ্যে বিশ্বনাথের জ্যামিতিকীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায় কি না ?

বিশেষতঃ যাঁহারা সাধন পথে অগ্রসর, ধ্যান ধারণায় অভ্যস্ত—যাঁহারা যোগী, ধ্যানী—ভাঁহাদের একাগ্র চিন্তার সমকালে যে সকল সজীব চিন্তামূর্তি (Thought-forms) স্ট হয়, \* ঐ সব মূর্তি জ্যামিতিক আকারে আকারিত হয় কি নঃ ?

আমরা জ্ঞানি, কর প্রকৃতি ( Matter ) ও অক্ষর পুরুষ ( Spirit ) সংষত্ত হুইয়া বিশ্ব রচনা করেন—

### সংযতম্ এতং ক্রম্ অক্রঞ

#### –শ্বেতাশ্বতর

—এবং ঐ সংযোগের ফলেই জগতের অপূর্ব শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্ত যাহাকে
'Cosmic Order' বলে। একজন থিয়সফিষ্ট একবার নিবিষ্ট চিত্তে ঐ
'cosmic order'-এর বিষয় ধ্যান করিতেছিলেন। তাহার ফলে কিরপ চিন্তামূর্তি সৃষ্ট হইয়াছিল—'Thought-forms' গ্রন্থ হইতে আমরা সেই চিন্তামূর্তির চিত্র নিম্নে অন্ধিত করিলাম—পাঠক উহার বিচিত্র জ্যামিতিকী লক্ষ্য করিবেন।



<sup>\*</sup> Adepts, well-trained in concentration, are capable of vitalising their thought-forms.—Mrs David Neil's Mystics and Magicians of Thibet.

চিত্তের ছইটি সংযত্ত (interlaced) ত্রিভূজের অর্থ কি ? Here we have an upward-pointing triangle signifying the threefold aspect of the Spirit, interlaced with the downward-pointing triangle which indicates Matter with its three inherent qualities.

একবার একজন ভাবপ্রবণ সাধক বুদ্ধদেবের অনুকরণে বিশ্বমানবের প্রতি নৈত্রী ও করুণা বর্ষণ করিতেছিলেন। দিব্যদৃষ্টিশীলের নিকট তৎস্ট চিন্তামূর্তি কিরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল ? নিম্নচিত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন—'The form is the result of an endeavour to extend love and sympathy in all directions'.



পাঠক! চিত্রটির প্রতি একটু নিবিষ্ট ভাবে লক্ষ্য করুন-—দৈখিবেন অস্তুত জ্যামিতিকী—'a curious hexagon-with its inward-curving sides."

গীতাকার বলিয়াছেন—ব্রহ্মণ্যদেব বিশ্ব ব্যাপিয়া বিশ্বের মধ্যে অনুস্যুত্ত আছেন—ময়া ততমিদং দুর্বং জগদ্ অব্যক্তমূর্তিনা—'He pervades and permeates the whole universe.'

যখন কোনো উচ্চ সাধক ঐ ভাবে ব্রহ্মণ্যদেবের ধ্যান করেন, তথন তাঁহার চিন্তামূর্তি কি আকারে আকারিত হয় ? নিমান্ধিত চিত্রদয়ে আমর। ঐরপ চিন্তামূর্তির অক্ষম অমুকরণ করিবার প্রয়াস করিলাম—কিন্ত আসলে ও নকলে কি আকাশ পাতাল ব্যবধান!

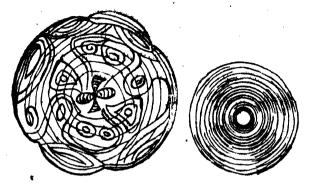

পাঠক লক্ষ্য করুন কি বিশ্বয়কর কারুকরী, কি wonderful tracery, কি মনোহারী জ্যামিতিকী!

আমরা জানি ব্রহ্মগাদেব বিশ্বের মধ্যে সপ্তধা আত্মপ্রকাশ করেন—ঐ প্রকাশের কেন্দ্রসমূহকে কেহ প্রজাপতি বলেন, কেহ Archangels বলেন, কেহ Ameshpentas বলেন—নামে কি মোসে যায় ?

The Logos manifests Himself through seven mighty channels, often regarded as minor Logoi or great Planetary Spirits.

যদি কোন উত্তম সাধক ঐভাবে ব্রহ্মণ্যদেবের ধ্যান করিতে পারেন, তবে তাঁহার চিস্তামূতি কি অপূর্ব জ্যামিতিক আকারে আকারিত হইবে, পাঠক তৃতীয় প্রবন্ধের শেষ ভাগে চিত্রিত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা উপলবি করিতে পারিবেন—সতএব আমরা ঐ বিষয়ের এখানে আর বিস্তার করিব না।

অতএব আমরা বলিতে চাই—মহামনস্বী প্লেটোর উক্তি 'God geometri-.ses' অথবা তাঁহার অনুচর শ্রীযুক্ত জিমরাজদাদের ভাষায় 'There exists underneath each of nature's creations a geometrical design'—এ উক্তি সার্বভৌম সভ্য—সর্ব ভূমিতে সভ্য।

विशेषिकां मध

### মানুষ কেন কাপড় পরে

পোষাক পরার অভ্যাসটা মান্তুষের পক্ষে এত সর্বজ্ঞনীন এবং অভ্যাসটা এতই পুরোনো যে অনেক সময় মনে হয় পোষাক আমাদের শরীরেরই একটা অঙ্গ-বিশেষ। ওটা যে বাইরের জিনিস এ সম্বন্ধে মনে কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। আমরা নিভাস্ত নির্বিবাদে আলো আর বাভাসের মভোই পোষাককৈও মেনে নিয়েছি, যদিও দেখতে গেলে পোষাকই আমাদের ছেহ থেকে আলো আর বাভাসের আশীর্কাদকে ঠেকিয়ে রাখে। সত্যি যদি ভাবতে বসা যায় দেখা যাবে পোষাক আমাদের অনাত্মীয় এবং বস্ত্রের সংস্থানের জ্বন্থে আমাদের কত পরিশ্রম করতে হয়!

মানব সভ্যতার সঙ্গে পোষাকের একটা অনুষঙ্গ আছে। যে-কোন
সভ্যতার যে-কোন কালের কথা নেওয়া শাক—মাসুষের পক্ষে আহার এবং
আগ্রায়ের প্রয়োজন যেমন, পরিধেয় বস্ত্রের প্রয়োজন তার থেকে কিছু কম নয়।
কেবল ত্রধিগম্য জায়গায় কোনো কোনো অসভ্য উপজাতির কথা শোনা যায়,
যাদের গায়ে কাপড়ের টুকরোটি পর্যান্ত নেই। এদের মধ্যে কোনো জাতি
সময়-বিশেষে কিছু কাপড় পরে, অন্থ সময় পরে না। কিন্তু মোটের উপর
বলা যেতে পারে কাপড় জিনিসটা মানুষমাত্রেই পরে।

পৃথিবীতে এত বিভিন্ন রকমের পরিচ্ছদ আছে যে অবাক হতে হয় । কথে।
হয় পৃথিবীতে যত রকমের ভাষা আছে পরিচ্ছদও তত রকমের। এবং ভাষার
মতো পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্যও মানব-সমাজকে অগণ্য ক্ষুদ্র মগুলীতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
করে রেখেছে। এক দলের পোষাক অস্তু দলের কাছে একটা অনাস্ষ্টি।
এবং একজন যে-পোষাক পরে তার মর্য্যাদা রক্ষা করে, কয়েক শ' মাইল দ্রের আর এক জনের কাছে সেটা হয়ত খুবই হাস্তুকর বলে গণিত হতে পারে।

আধুনিক কালের ইয়োরোপে পোষাক পরার নিয়ম অতি সুক্ষ ভাকে পালন করা হয়। পুরুষ মানুষ প্রধানতঃ পরে ট্রাউজার, কোট, শার্ট এবং জুতো। এ ছাড়া স্কাফ, টাই, বো প্রভৃতিও পরতে পারে, এবং মোজা স্বার. পায়ে থাকে। মেয়েরা পরে হাঁটু পর্যাস্ত ঢাকা স্কার্ট এবং ব্লাউজ। তা ছাড়া ষ্টাকিং ও জুতো। মূলতঃ এই হচ্ছে ওদের পরিধেয়। এরই আবার নানা রকম রূপান্তর ও বৈলক্ষণ্য আছে; দেটা নির্ভর করে যিনি প্ররেন তিনি সমাজের যে পর্য্যায়ের লোক তার উপর এবং পরিধানের কাল ও উদ্দেশ্যের উপর। যেমন ঈভনিং পার্টিতে কালো কোট পরতে হবে, তার পিছনে ঝোলানো থাকবে একটি টেএল। ট্রাউজারও হবে কালো, শার্টের সম্মুখ ভাগ মাড় দিয়ে ইন্দ্রিকরে শক্ত করা থাকবে, এবং বো হবে সাদা। এই হবে অবস্থাপন্ন ভজ্জানের পোযাক। এই বি পরিচারক একই পোষাক পরবে, শুধু গলায় পরবে সাদার বদলে কালো বো যাতে লোকে তাকেও ভজ্লোক বলে ভূল না করে বসে।

এই অবস্থাপন্ন ভদ্রলোকের সকালের পোষাক হবে একটু অন্য ধরণের। পোষাকের রং হবে হালকা; শার্ট স্থাতোর এবং বো-এর বদলে থাকবে একটি টার্হ। গল্ফ খেলবার সময় এঁর ট্রাউজার হবে খাটো—সেটা হাঁটু থেকে চার ইঞ্চি নীচে এসে সেই খানে বকলেস দিয়ে বাঁধা থাকবে। টেনিস খেলবার সময় ট্রাউজার হবে গোড়ালি পর্যান্ত লম্বা; তার রং হবে সাদা; গলায় টাই অথবা বো কিছুই থাকবে না। রাত্রে ঘুমোবার জন্মে এবং সমুদ্রে অথবা নদীতে স্নানের জন্মেও ভিন্ন রকমের পোষাক আছে। এমনি মেয়েদের বেলাও সময় উদ্দেশ্য অথবা উপজীবিকা হিসেবে পোষাকের প্রবল তারতম্য। যে সময়ে যে পোষাকটি দরকার সে সময় অন্ত কোন পোষাক পরে যদি কেউ হাজির হয়, সেটা বিষম বিসদৃশ এবং হান্ডকর হয়ে দাঁড়ায়।

ইয়োরোপীয়েরা তাদের নিজেদের পোষাকে এতই অভ্যস্ত যে অহ্য যে-কোন গোষাককে তারা অসভ্য বলে মনে করে। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মাহ্যুষ্ট সম্পূর্ণ অহ্যুরকম পোষাক পরে। ইয়োরোপীয়দের পোষাক রেড ইণ্ডিয়ানদের পালক এবং রংচঙে কাপড়ের কাছে নিম্প্রভ এবং নীরস মনে হয় না কি ? আরবীয়েরা পরে বৃহদায়তন বিস্তৃত পোষাক—তাতে থাকে ঢিলে ইজের এবং খাটো ঢিলে কোর্ডা। জাপানীরা পরে কিমোনো। ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা রকমের পোষাক। পুরুষরা স্থানীয় প্রথা অহ্যুসারে ইজের, গুডি অথবা সূক্রি পরে। ভারতবর্ষের সামাস্থ্য কয়েকটা অংশ ছাড়া মেয়েরা আরু সব জায়গাতেই শাড়ি পরে—শাড়ির দৈর্ঘ্য দশ হাত থেকে কুড়ি হাত

পর্যান্ত হতে পারে। পাঞ্চাবের এবং কাশ্মীরের মেয়েরা ঢিলে পজামা, কামিজ ও ওড়না পরে: ভূটিয়া মেয়েরা একরকম মোটা কাপড় কোমরবন্ধ দিয়ে পরে। মোটের উপর ভারতবর্ষে কোনো একটি বিশিষ্ট জাতীয় পোষাক নেই।

এই তো দেশে দেশে কালে কালে জাতিতে জাতিতে পোষাকের এত রকমের বিভিন্নতা, কিন্তু প্রতি দেশ-কাল-সমষ্টিতে এই অভ্যাসটা অভিন্ন রয়ে গেছে যে পোষাক দিয়ে অঙ্গ ঢাকতেই হবে। লাঙল কাঁধে একজন বাংলা দেশের চাষীর পোষাক ল্যাপল্যাণ্ড বাসীর অথবা তীব্বতীয়ের বা বেছইনের পোষাকের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য বলে বোধ হতে পারে—কিন্তু তাহলেও এক জায়গায় এরা স্বাই এক—কারণ প্রত্যেকই কিছু না কিছু গায়ে পরে থাকে।

এই থেকে এই সব প্রশ্নগুলো মনকে নাড়া দিয়ে ওঠে—"কেন মানুষ পোষাক পরে ?" "কবে সে পোষাক পরতে আরম্ভ করল ?" "মানুষের পর্কে পোষাক পরা কি নিতান্তই আবশ্যক ?" অধিকাংশ মানুষ এর উত্তর নিয়ে বেশী ক্ষণ মাথা ঘামাবে না—উত্তর তৈরীই আছে, এবং সকলেরই জ্বাব প্রায় এক—"শীলতা এবং স্ক্রচির জন্ম, তা ছাড়া শীত গ্রীমের হাত থেকে বাঁচবার জন্ম।" এই জ্বাব যে কতদূব খাঁটি এবং কতটা সঙ্গত তা দেখা যাক।

### 

এখনকার দিনে মানুষের পোষাক অতি জটিল। সভ্যতার জটিলতাঁ দিনে
দিনে যুগে যুগে যেমন বেড়ে গেছে মানুষের বেশ ততই জটিল থেকে জটিলতর
হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রথম অবস্থায় মানুষের পরিচ্ছদ এমন ছিল না। আরো
নানা বস্তুর মত পোষাক পরিচ্ছদেরও একটা ক্রেমবিকাশ হয়েছিল। বহু
সহস্র বছর ধরে পোষাক পরার পদ্ধতি বদলে বদলে আজকার এই প্রথায়
দাঁড়িয়েছে। জীবজগতে মানুষ যেদিন প্রথম মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই দিন
থেকেই সে পোষাক গায়ে দিয়েছে, যদিও হয়ত প্রথম অবস্থায় অভ্যাসটা এত ব্যাপক ছিল না।

প্রথম অবস্থায় মানুষ ব্যবহার করত হয় বন্ধল নয় চর্ম। এই সময় ভার . পোষাককৈ বলা যেতে পারে শুধু 'আবরণ'। বছদিন ধরে এই বৃক্ষাবরণ মানুষকে পরিধেয় যুগিয়ে এসেছে। এই হচ্ছে সকলের চেয়ে সাদাসিথে পোষাক। গাছের ছাল ছাড়িয়ে তাকে পিটে নেমদার মতো করে কাপড়ের উপাদান তৈরী হত। এই নিয়ে দেহের চারিদিকে ঘুরিরে ঘাঘরার মতো পরা হত, অথবা তুপাশে তুটো হাত-গলাবার ফুটো করে দিয়ে টিউনিক-এর মতো ব্যবহার করা হত। এখনকার দিনেও ব্রেজিলের অরণ্যবাসীরা এই রকম পোষাক পরে। নানা অসভ্য জাতির মেয়েরা বঙ্কল অথবা অক্যান্য উদ্ভিজ্জ তাব্য পিটিয়ে ঘাঘরা তৈরী করে পরে। পুরুষরা যে পুরাকালে, চামড়ার পোষাক পরত ভারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যে পাথরের যন্তের সাহায্যে তখনকার মানুষরা পশু চম চেঁছে পরিস্কার করত—এই সহস্র বছর পরে তাদের আবার খুঁজে পাওয়া গেছে; যদিও সে সব পোষাকের আর চিহ্নমাত্র নেই। এই সব চম আগে ব্যবহার হত শুধু চাদরের মতো করে, পরে তাতে আঁকডা লাগানো হয়।

বন্ধলের ঘাঘরার আর চামড়ার আচ্ছাদনের কালক্রমে অনেক উন্নতি হয়েছিল এবং আজকালকার বেশভূষা এই আদিম পোষাকেরই হাজার হাজার বছরের উন্নতির ফল। পরে মানুষ ঘাস বুনতে এবং বিন'তে শিথল। South Sea Island বাসীরা এখনকার দিনেও এই শিল্পে অভ্যস্ত। তারপর কালে স্থতো কাটা এবং কাপড় বোনা এল। কাপড় বোনার কোশল আবিন্ধার হতেই পোষাকের ক্রমবিবর্ত্তন অভি ক্রত হয়ে উঠল।

পশুপক্ষীরা কোনো কৃত্রিম পোষাক গায়ে পরে না। এবং মানুষও আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার বছর আগে কাপড় পরতো না। ঠিক কোন যুগে মানুষ পোষাক ব্যবহার করতে আরম্ভ করল তা নির্ণয় করা শক্ত; কিন্তু পুরোপলীয় যুগের উত্তর কালে মানুষ বোধহয় কাপড় পরেছে।

"Later Paleolithic man clothed themselves, it would seem, in skins, if they clothed themselves at all. These skins they prepared with skill and elaboration, and towards the end of the age they used bone needles, no doubt to sew these pelts. One may guess pretty safely that they painted these skins, and it has even been supposed printed off designs upon them from bone cylinders. But their garments were mere wraps; there are no

clasps or catches to be found. They do not seen to have used grass or such like fibres for textiles. Their statuettes are naked. They were, in fact, except for a fur wrap in cold weather naked painted savages." \*

তারপর হচ্ছে নবোপলীর মানুষ। এরা "dressed chiefly in skins, but they also made a rough cloth of flax. Fragments of that flaxen cloth have been discovered." † এই যুগের অর্থাৎ খৃষ্ট-পূর্ব্ব দশ হাজার বছরের মানুষ পোষাক-পরিহিত মানুষ।

( 0)

লোকে সাধারণতঃ বিশ্বাস করে মানুষ কাপড় পরে লজ্জা-নিবারণের জন্স।
ওয়েল্স্ দেখিয়েছেন পুরোপলীয় মানুষ ছিল "Painted naked savage"।
তার মধ্যে শীলতার বোধ উদ্ভাসিত হয়েছে ক্রমবিকাশের ধাপে এগতে এগতে।
এই বোধ মানবতার একটি বিশেষ লক্ষণ এবং এরই চরিতার্থতার জন্ম মানুষকে
তার অঙ্গ চেকে রাখতে হয়।

তাই বলে শীলতা মামুষের সহজাত নয়। এটা যে প্রথাজাত তা বোঝা যায় শুধু এইটুকু বিচার করলে যে বিভিন্ন জাতির এই শীলতা সম্বন্ধে কি রকম বিভিন্ন সংস্কার আছে। মুসলমানদের মধ্যে মেয়েদের পক্ষে জনসমাজে মুখ অনাবৃত করা অবিধেয়। চীন দেশের মেয়েদের পক্ষে তাদের কুত্রিম-উপায়ে খাটো-করা-পা প্রদর্শন করা অত্যম্ভ অশিষ্ট। সুমাত্রা ও সেলিবিস বিশির বন্ধজাতিরা তাদের হাঁটু উন্মুক্ত করে রাখাকে অভন্র বলে মনে করে। মধ্য এশিয়ায় আঙুলের ডগা এবং সামোয়ায় নাভি অনাবৃত করাও এমনি অসভ্যতা মনে করা হয়। তাহিতিতে কাপড় একেবারে না-পরলেও চলে এবং ক্যারিবদের মধ্যে মেয়েরা কটিবন্ধ ছাড়াই বাইরে আসতে পারে যদি ভার দেহ চিত্রিত করা থাকে।

পুরুষ এবং মেয়েরা কতথানি পর্যান্ত তাদের দেহকে অনাবৃত করতে পারে \*
ভা তাদের লজ্জাবোধের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে না—করে তাদের সম্প্রদায়ের

<sup>•</sup> Gutline of History, H. G. Wells, page 94

<sup>†</sup> Outline of History, H. G. Wells, page 108

প্রচলিত প্রথার উপর। ইয়োরোপে যেমন—যদিও পুরুষ ও মেয়েরা যখন একত্রে স্নান করে, তারা কাপড় পরে করে, কিন্তু Red Rivieraয়, ফিনল্যাণ্ড এবং জাপানে পুরুষ ও মেয়ের একত্রে নগ্নস্নান মোটেই অজ্ঞানা নয়। পাশ্চাত্যে পুরুষদের একত্রে নগ্ন হয়ে অথবা মেয়েদের একত্রে নগ্ন হয়ে স্নান করবার প্রথা আছে, কিন্তু ভারতবর্ষে এই অভ্যাস অত্যন্ত অবিধেয় ঠেকবে।

শীলতা-বোধটা যে নিতান্তই প্রথাজাত তা আরও স্পষ্ট হবে এই দেখে যে একই সম্প্রদায়ের মধ্যে যা এক সময়ে অনুমোদিত অন্থ সময়ে তা নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা যথন বাড়িতে থাকেন—শুধু একটি ঠ্যাং-ঠেঙে ধৃতি, এমন কি গামছা পরে দেহের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ খোলা রাখতে পারেন। এ রাই যখন বাড়ির বাইরে যান, ধৃতিটিকে গোড়ালি অবধি নামিয়ে না দিলে এবং কামিজে গা না ঢাকলে চলে না। পোষাক পরার এই লোকিকতার দিকটা পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে আরো স্ক্রমণের শুধু Knickers পরলেই চলে। আর মেয়েদের শুধু Knickers ও বুকের জন্মে ন্যুনতম আবরণ। সমুদ্রতীরে চল্লেও এই পোষাক পরে রাস্তায় ইটা কিন্ত চলে না। এমনি ধারা খেলার পোষাক আপিসে চলে না, আপিসের পোষাক নাচের মজলিসে অচল।

নৃতত্ত্বিদেরা এবং পর্যাটকেরা যাঁরা আদিম মানব জাতির আচার, রীতি ও জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন তাঁরা "মামুষের এই লজ্জাবোধ জিনিসটা যে কত আপেক্ষিক তা দেখাতে রাশি রাশি উপাদান উপস্থিত করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার বরোরো-রা মাথায় শিরস্ত্রাণ, গলায় মালা, কোমরে কটিবন্ধ এবং পায়ে মল পরত, কিন্তু জননেন্দ্রিয় ঢাকা রাখত না; উচ্চ নাইলের কোনো অসভ্য জাতি শুধু কানের হলটি পরে। ফিউজীয় পোষাক হচ্ছে পশু চর্মা নির্মিত একটি স্কন্ধচ্ছদ যাতে করে পরিধাতার, সম্মুখভাগ সম্পূর্ণ অনারত থাকে।" \*

স্তরাং দেখা যাচ্ছে শীলতা রক্ষার জন্ম বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন পরিমান আবরণ ব্যবহার করে—তা বরোবো বা তাহিতিদের সম্পূর্ণ নগ্নতা থেকে আরবীয় মুসলমান স্ত্রীলোকের আপাদমস্তক ঢাকা বোরখা পর্যান্ত যে কোন

<sup>\*</sup> Amony the Nudists, Francis & Mason Merrile.

ক্রমের হতে পারে। অঙ্গাচ্ছাদনের এই এত রকম বৈলক্ষণা-এর থেকে সহজেই মনে হয় শীলতা-বোধ মানুষের সহজাত এবং স্বাভাবিক নয়---নিতামই লোকিক।

কিন্তু তা হলেও এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে যে-কোন সভ্য মাতুষ সর্ববি সময়ে বস্ত্র মোচন করতে বিখম আপত্তি করবে ও খুবই লজ্জা পাবে। এর কারণ আত্ম-সচেতন্তা---আসলে লজ্জা নয়। ইয়োরোপে এমন ক্লাব আছে যেখানে পুরুষ এবং মেয়েরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ঘোরা-ফেরা, খেলা ধূলা, সাঁতার কাটা প্রভৃতি করতে পারে: তারা বলে—তারা প্রথম অবস্থায় আত্মসচেতন থাকে, কিন্তু একটু অভ্যেস হয়ে গেলেই তাদের নগ্নতা সম্বন্ধে কোনো হুঁস থাকে না: অসভ্য জাতি—যারা নগুতায় অভ্যস্ত তাদে: কথা আগেই বলেছি—"There is the evidence of competent observers to show that members of a tribe accustomed to nudity when made to assume clothing for the first time, exhibit as much confusion as would a Európean compelled to strip in public." \* কারণে বলতে চাই কাপড় পরার অভ্যাস থেকে শীলতা বোধ উৎপাদিত হয়েছে; সাধারণ লোকের যে বিশ্বাস—কাপড়ের প্রবর্ত্তন হয়েছে শীলতা বোধ থেকৈ—তা ঠিক নয়।

পোষাকের প্রবর্তনের সঙ্গে মান্তবের যৌন-নির্বাচনের একটা সম্পর্ক আছে। মানব সমাজের প্রগতির কোনো বিশেষ অবস্থাকালে মামুষ ুএকদিন আবিষ্কার করল যে তার শরীরের বিশেষ কিছু কিছু অংশ খুলে রাখার চেয়ে যৌন-উদ্দীপনা বেশী হয়। † এ সত্য অতি সুস্পষ্ট । ঢেকে রাখায় আংশিক ভাবে বন্ত্রাচ্ছাদিত মানুষের মূর্ত্তির সম্পূর্ণ নগ্নমূর্ত্তির চেয়ে আমন-আকর্ষণ অনেক বেশী। কোনো কোনো অসভ্য জাতি—যারা মাঠের উপর উলঙ্গ অবস্থায় জীবন কাটায়—ভার। অনেক নাচে কিছু কিছু পোষাক পরে আসরে নামে। সেই সব নাচের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দর্শকের মধ্যে যৌন-আবেগ জন্মানো। নৃতত্ত্বিদদের মধ্যে বিশেষজ্ঞেরা মানেন যে মাতুষ ভার যৌন-আকর্ষণ বাড়াবার জন্ম পোষাক পরা স্থক করেছিল। মাহুষের কামবৃদ্ধির

<sup>\*</sup> Encyclopaedia Britannica, 13th ed. Costome. † Encyclopaedia Britannica. 13th. ed. Costume.

কাষে পোষাক জিনিসটা কত সাহায্য করে তা আলোচনা করতে গিয়ে বাট্রণিত রাসেল বলেছেন "To an early Vtctorian a woman's ankles were sufficient stimulus, whereas a modern man remains unmoved by anything up to the thigh, this is merely a question of fashion in clothing. If nakedness were the fashion, it would cease to excite us, as women would be forced, as they are in certain savage tribes, to adopt clothing as a means of making themselves sexually attractive." \*

সভ্যজাতির পোষাকের ধর্ম ছচ্ছে স্ত্রী পুরুষের মধে যে দৈছিক পার্থক্য ভাকে স্কুপট্টতর করে তোলা—তাকে গোপন করা নয়। পুরুষের পোষাক পুরুষের ঠিক সেই গুণগুলি অতিরঞ্জিত করে যা শেয়েরা পুরুষের কাছ থেকে চায়; এবং মেয়েদের পোষাকের বেলাও তাই। টুপিতে পালক গোঁজা, আঁট সাঁট কটিবন্ধ, ফাত ঘাঘরা এমনি অনেক ছোট খাটো জিনিসই এর প্রমাণ। তা ছাড়া অনেক রকমের পোষাক যা শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ঢাকবার জন্মে পরা হয় বলে বলা হয়—তার মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে ঐ অক্ষের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা।

পোনাকের উৎপত্তি এবং নিয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ওয়েইার মার্ক বলেছেন 'The facts appear to prove that the feeling of shame far from being the cause of man's covering his body, is, on the contrary, a result of this custom; and that the covering if not used as a protection from the climate, owes its origin at least in a great many cases, to the desire of man and women to make themselves mutually attractive. \*

পোষাকের ক্রমবিকাশে জল হাওয়ার মস্ত প্রভাব পাওয়া যায়, কিন্তু পোষাকের উৎপত্তির সঙ্গে জল হাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। মানুষ প্রথম জন্মছিল গ্রীম্মণ্ডলে অথবা তার নিকটস্থ অঞ্চলে এবং জল হাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্ম তার আচ্ছাদনের কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষ-গোটি যতই মেক্রর দিকে সরে যেতে লাগল ততই তার পোষাকের

<sup>\*</sup> Marriage & Morals, Bertrand Russell, page 115.

<sup>\*</sup> Encyclopaedia Britannica, 13th ed. Costume.

কায হতে লাগল মামুষকে শীতের হাত থেকে বাঁচানো। কিন্তু এখনকার দিনেও যে সকল জায়গায় শীত-গ্রীত্মের কোপ মোটেই নেই সেখানেও সভ্য মামুষের প্রচুর পোষাক দিয়ে দেহ আচ্ছাদন করা অভ্যাস। মামুষ যে মুখ্যতঃ জল হাওয়ার জন্মে পোষাক পরে না তা স্পষ্ট দেখা যায় এই থেকে যে "আরবীয়েরা, যারা অত্যন্ত গরম দেশে বাস করে তারা প্রচুর পোষাক পরে থাকে; অথচ ফিউজীয়েরা, যারা হর্ণ-অন্তরীপের প্রান্তে থেকে কুমেকর কঠোর শীত ভোগ করে তাদের শরীর রক্ষার একমাত্র বস্তু দেহের স্কে দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি পশুচর্ম — যা যেদিক থেকে হাওয়া বইছে সেইদিকে মুদ্ধিয়ে পরা যায়।" †

পোষাককে যে এমন অক্লেশে এবং ব্যাপক ভাবে মামুষ গ্রহণ করেছে, ফার তলে আছে মামুষের যৌন-আকর্ষণ বাড়াবার ইচ্ছা—এ নিঃসন্দেহ। কিছু ফ্রেছারের মতে আর একটি উপাদান পোষাকের উৎপত্তির তলে আছে। সেটি হচ্ছে যৌনেজিয়ের প্রতি taboo। আদিম মামুষের কাছে যৌন-বিষয় ছিল্ রহস্থময়। যৌনেজিয়ের প্রতি দেবত আ্লোপ করা হত এবং তার অলৌকিক্ গ্রণ আছে বলে ভাবা হতু, \* কা্যেই তা হয়েছিল taboo। তুর্বু তাই নয়, তাকে ডাকিনীর এবং অ্লাক্ল ছুট্ট প্রভাব থেকে বাঁচাবার প্রয়োজন হতু। স্বতরাং,তাকে ঢেকে রাখা দরকার ছিল। এই থেকে কতকটা বোঝা যায়, গ্রামুষের পোষাত্বের এত রকম বিভিন্নতা সত্ত্বে একটি জিনিষ প্রায় সর্ব্বলৌকিক—তা হচ্ছে, পোষাকের প্রকৃতি যেমনই হোক না কেন তার জার। আত যৌন-চিহ্নগুলিকে,গোপন করার জন্ম যত্ত্ব নেওয়া হয়।

আজ মানুষ ভুলে গেছে—কেন সে একদিন পোষাক পরতে আর্জ্ব করেছিল। আজ রে পোষাক পরে শুধু অভ্যানের বলে। যে কারুণে সে পোষাক পরতে স্কুরু করেছিল তা আজকের দিনে না-ও থাকতে পারে, কিন্তু বহুদিনের আচারের আজু রে দাস হয়ে পড়েছে—যে আচারকে এখন পার সৈ ত্যাগ করতে পারে না।

শান্তিপ্রিয় ব্যু মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

<sup>†</sup> Encyclopaedia Britannica, 13th ed. Costume.

<sup>\*</sup> क्षामात्मद्र (मत्यद्र शिवशिक्र शृक्षि प्रेम्स्टर्ग ।

## বুজে বা

গাঁয়ে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

মায়ের পীড়াপীড়িতে কণ্ঠাগত হয়ে এসেছিল প্রাণ। মা হলেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। সনাতনপন্থী। আর আমি হলাম সমরোত্তর যুগের আধুনিক যুবক। বিশ্ববিত্যালয়ের সত্য মার্কা নিয়ে বেরিয়েছি। কলেজীয় আবহাওঁয়ার আওতায় মন এখনো তাজা। স্কুতরাং মায়ের সঙ্গে আমার মতের তফাংটা হোল অনেক যোজনের। প্রাক্-সামরিক দিনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলতে পারি না আমরা আর। জীবনের রং গেছে আমাদের বদলে। গত যুগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি আমরা। তাই কর্মরবিনয় সহকারে মা যতটা চোখের জল আর নাকের জল এক করেন, আমি ততটা বেঁকে বিস। সত্যি, ঝঞ্চাট বইবার মতো মন আমাদের নয়। আর বিয়ে মানেই তো চিরস্থায়ী সম্পত্তির সনন্দ লাভঃ শ্ব্যার আইনতঃ অধিকার। এ দেশের মেয়েরাও যে আবার শস্ত-শ্রামলা বাংলা দেশের মাটীর মতো উর্বরা!

গাঁয়ের বাড়িতে গিয়ে অন্ততঃ কিছুদিন ডুবে থাকা যাবে পরম নিশ্চিন্তে। বাবারও ড়াই ইচ্ছে। দেশের জমিদারীর কিছু তদারকও হবে।

নায়েব-গোমস্তাদের উপর বাবার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন আমার এক সম্পর্কীয় দাদা। আমার হঠাৎ আগমনে তিনি মহা বিব্রত হয়ে পড়লেন। বাড়ির ভালো যে ত্থানা ঘর এতদিন তিনি কায়েমীভাবে অধিকার করে আসছিলেন, সে ত্থানাই আমাকে দিলেন ছেড়ে। বৌদিটীও তাঁর বিপুল কলেবর নিয়ে আমার সুখ সুবিধার জন্ম উঠে পড়ে লাগলেন।

চা, সিগারেট আর রেঁস্ডোরা ছিলো আমার জীবনের একমাত্র উপজীব্য বস্তু। শেষেরটার অভাব হলেও এখানে দিন আমার গড়িয়ে চললো আরামে।

সেদিন ছপুরে বারান্দায় বসে সকালের ভাকে-আসা বাসি কাগজ পড়ছিলাম ৷ হঠাৎ চাপা কাশির এক শব্দ শুনে মুখ ভূলে দেখলাম : সাড- আট বছরের একটি ছেলের হাত ধরে ডুরে-শাড়িপরা একটি মেয়ে নিজের প্রণামটা সেরে নিয়ে ছোট ছেলেটাকে দিয়ে আমাকে প্রণাম করাছে। ছেলেটার হাতে দেখলাম, একখানা বহু পুরোনো থালা আর তার উপর ছটি টাকা। থালা খানা আমার পায়ের কাছে রেখে মেয়েটি গিয়ে দাঁড়াল সমন্ত্রম দূরছে। ছেলেটিকে দিয়ে শুনাল:

'আপনি এসেছেন শুনে মা নজ্র পাঠালেন। মার থুব অসুখ, তাই নিজে আসতে পারেন নি।'

আমার চোখছটি তার উপর পড়ে রইল। রোগা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি। একটু বেঁটে বলে তেমন খুব রোগা দেশা যায় না। হাতে মাত্র কয়েক গাছা বেলোয়ারী কাঁচের চুড়ি। কিন্তু যে জিনিষটা সর্বাত্রে নজরে পড়ে সেটা হোল ওর স্থন্দর মুখখানি। নীচের ঠোঁটটা ওর একটু পুরু আর বনের চঞ্চল হরিণী বৃঝি তার কালো চোখ ছটি বিনিময় করে গেছে মেয়েটির সঙ্গে।

অপরিচিতা মেয়ে। আমাকেই বা নজর পাঠানো কেনো ? আর কিসেরই বা নজর কিছু বুঝে উঠলাম না। ঘেমে উঠলাম রীতিমত। কলেজের প্রথম ধাপ থেকে শেষ ধাপ পর্যান্ত মেয়েদের সাথে আমি এক সঙ্গে পড়াশুনো করে আসচি। রেষ্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে দিব্যি কাঁটা-চাম্চে চালিয়ে এসেচি। কিন্তু আজকের মতো বুঝি এমন কাঁপরে পড়তে হয় নি।

তড়াক করে উঠে পড়ে হেঁকে উঠলাম---

'এই রামা, একঠো কুরসি ল্যা আও।'

আমার হাঁক-ভাকে গামছা কাঁধে রামপদ ছুটে এল। ক্রসি কি এবং কার জন্মে কিছু বুঝে উঠুতে না পেরে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। বললাম:

'যা না, দেখচিদ না উনি দাঁড়িয়ে আছেন ? একটা চেয়ার নিয়ে আয়।'
রামপদর বৃদ্ধিটা একটু স্থুল। ব্যাপারটা বৃষ্ঠে পেরে এবার হেদে ফেলল।
বললে:

'চেয়ার কি হবে বাবৃ? ও যে আমাদের সারদার মেয়ে। পাধী, ভোরা ভেডরে যা না!' অপস্যমান মেয়েটির পিছন থেকে চোখ তুলে আমি রামাপদর দিকে জিজ্ঞাস্থ চোখে তাকালাম। রামপদ বল্ল:

'জ্ঞানেন বাবু, গেল সন যখন বাকি খাজনার দায়ে ওদের ঘর বাড়ি সব ক্রোক হয়ে গেল, বড় দাদাবাবু তখন বামুনদের পোড়ো ভিটেয় ওদের মাথা গোঁজবার একটু ঠাঁই দিলেন। বড় দাদাবাবু কির্পা না করলে মা-বেটীকে বুঝি এ্যান্দিনে ভিক্ষে করতে হোতো দোরে দোরে।'

'ওদের কি কেউ নেই ?'

'না থাকারই মতন বাবু। বাপ-ব্যাটা কুলির কাজ করে জেটিতে। টাকা-পয়সা যা কামাই করে সব ব্যাটা ফুর্তি করেই উড়িয়ে দেয়। বছরের মধ্যে এক দিনও যদি ঘর-মুখো হোতো।'

' 'ওদের খুব ছর্দিন যাচ্ছে ভাহোলে ?'

'তুর্দিন বই কি বাবু! মেয়েটি'তবে খুব নক্ষী। সেই তো সারাদিন খেটে খুটে সবার মুখে তুটি গ্রাস যোগাচ্ছে। মাও আবার সারা বছর বিছানায় পড়ে থাকে কিনা।'

কাগজখানার মধ্যে আমি আবার ঝুঁকে পড়লাম। দেখানে অনেক সমস্তা—বছ জটিলতম কুটনীতি—রাজনীতি, বিরাট পৃথিবী। পাখী তার কুত্রতম্ অন্ধকার পটভূমিখানি নিয়ে কোথায় আন্তে আন্তে তলিয়ে গেল। টাটকা খবরগুলোর উপর আমি তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলাম। একটি গোঁয়ো মেয়ের প্রতি অতো ঔৎস্ক্য প্রকাশের আমার অবকাশ কোথায়? আমার কত কাজ! উনবিংশ শতাব্দীর শোষক মনবৃত্তি নিয়ে আমি এখানে আসিনি। তৃংস্থ প্রজাদের চর্বি-খেকো পরগাছা জমিদার আমি নই! রুষীয় কালায় মন আমার গড়ে উঠেছে! আমি গাঁয়ে ফিরটি যুগান্তরকারী সংস্কারক তিসেবে। শিক্ষার প্রাণীপ্ত আলো দিয়ে অজ্ঞতার স্মনিভূত ভ্রমিপ্রা ল্যু করে আয়াদের স্থুন-শ্রের সমাজকে নৃত্র ভারে গড়ে তুলতে আমি এবেড়ি পল্লী-উর্য়নের তাজা আইডিয়া আমার মাথায় কিলবিল করচে।

ইস্থল-প্রাঙ্গনে সভা ডেকে ছিলাম। য়েতে হবে। কাগজখানা ফেলে উঠে পড়লাম। মিটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলাম। সবে সদ্ধে হয়েছে। পথের ছপাশে ইতস্ততঃ ছড়ান পাছপালার কাল ছায়ায় অন্ধকার গিয়ে জমছে।

নিজন পথ দিয়ে একলা ফিরছিলাম। উত্তেজনায় কান হটি তখনো গরম। আজকের মিটিং-এ আমার বক্তব্য বিষয় ছিলঃ ধন-বৈষম্য ও তার প্রতিকার। কাল মার্কস্ আমার কণ্ঠস্থ। অশিক্ষিত আর অর্দ্ধশিক্ষিত পল্লী-বাসীদের তাক্ লাগাতে আমার বেগ পেতে হয়নি। ঘন-ঘন হাততালিতে ওরা ইস্কুলের টানের চালাঘরটি বুঝি উড়িয়ে দিছিল।

মনে মনে বক্তৃতার রেশ টেনে চলেছিলাম। সহসা দেখলাম, আমার আগে আগে কে যেন যাচেছ। ডেকে জিজেন করতেই সে ফিরে দাঁড়াল। বিশ্বিত হয়ে ক্ষধালাম:

'পাখি যে! এতো অন্ধকারে আসচ কোখেকে ?'

সে পথ ছেড়ে দিয়ে একটা কেয়া ঝোপের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলক:

'মার অসুখটা হঠাৎ বেড়ে গেল, তাই কোবরেজ বাড়ি গিয়েছিলাম।
কোবরেজ মশাই কিন্তু এলেন না।'

শেষের দিকে এক করুণ হতাশায় কেঁপে উঠল ওর গলা।

'দক্ষিণেটা তুমি অগ্রিম দাও নি ?'

বিজ্রপে আমি ফেটে পড়লুম।

'আমরা গরীব মানুষ বাবু, দক্ষিণে দেবো কোখেকে ? মাকে এমনি ওষ্ধ দিতেন।'

মনিব্যাগ থেকে একখানা নোট বার করে আমি পাথীর সামনে ধরলাম।
'এটা নাও। তোমার কোবরেজের মুখের উপর এটা ধরো গিয়ে, দেখি,
এবার তিনি আসেন কি না।'

ঝোঁকের মাথায় নোটখানা প্রায় ওর হাতের মধ্যেই গুঁজে দিচ্ছিলাম। তাড়াতাড়ি সে হাত সরিয়ে নিল। এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'থাক বাবু। আপনারা দয়া করেন, এই আমাদের যথেষ্ট। গরীবের আবার পয়সা দিয়ে ওযুধ খাওয়া! আপনা থেকেই মা সেরে উঠবে।'

'না, উঠবে না। ধনী আর গরীবের জন্ম রোগ চিরকাল একই প্রেস্কুপ্রশন করে থাকে, বুঝলে ? আজকের মিটিং-এ যদি থাকতে, তোমার কিন্তু এ ভূল ভাঙতো। এ কথাটাই আমি গাঁয়ের স্বাইকে জ্লোর গলায় বলছিলাম। টাকার অভাবেই যদি তোমার মার অসুখের চিকিছে চলে না, তবে কেনো দেদিন আমাকে নজরের টাকা দিতে এসেছিলে ?

প্রত্যন্তরের প্রত্যাশায় আমি মুখ তুলে ভাকালাম। অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখলাম ওর ঠোঁট ছুটি সবল ভাবে কাঁপছে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বীর সংযক্ত কঠে সে জবাব দিল:

'সে যে আপনাদের প্রাপ্য বারু। সকলে:দিয়ে আসচে বহু দিন থেকে।' 'না, প্রাপ্য নয়। ওটা হোল প্রজাদের এক্স্প্লয়ট কোরবার একটা ভূয়ো রীতি। তোমরা তা চোথ বুজে মানবে কেনো ?'

পাথী মুখ তুলে আমার দিকে একবার তাকালে। তারপর চোখ নাবিয়ে বললে:

'কি জানি বাবু, আমরা হলাম মুখ্খু মানুষ—ও সব বুঝিও না। রাত হোলো বাবু, আমি যাই। হাটবারের দিন, কেউ হয়তো আবার এসে পড়বে।'

আমার সম্মতির পূর্বেই অন্ধকারে কোথায় সে মিশে গেল।

মনটা তিতিয়ে উঠল। সহামুভূতি দেখাতে গিয়ে হোঁচট খেলাম এই প্রথম। রাগ হোলো নিজের উপর। কেন ওকে গায়ে পড়ে দরদ দেখাতে গেলাম ? আমি তো আর নোটের ছাপাখানা খুলে বিদি নি ? মুমূর্মা ওর বিনা টিকিংলায় মরলেও বা ! আমারই সব মাথা ব্যথা কেন ? ওকে নির্বাসন দেবার কেটা করলাম মন থেকে। পথে দেখা হোলেও সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতাম, যেন চিনি না । এভাবে গেল কিছু দিন।

সকালে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। দেখা ছোলো ওর ভাইয়ের দঙ্গে। পুকুর পারের ডুমুর গাছ থেকে সে ডুমুর পাড়ছে। জিজ্ঞেস করলাম:

'কি রে ভোলা, মা তোর কেমন আছে ?'

'মা ভালো আছে বাবু। তবে দিদির বড় অস্থ গেল। কী জ্বর বাববা। কুপালে আপনি হাত দিয়েছেন কি অমনি ছাঁাক্ করে উঠবে। এমনি করে রোজ আমি কপাল টিপে দিতাম কিনা।'

ভোলা তার কচি হাত দিয়ে কপালের হুপাশের রগহুটি সন্ধোরে টিপে ধরে। স্লেখাল 'কার ? পাখীর ?'

'হঁটা। জ্ঞানেন দাদাবাবু দিদি অস্থের সময় আপনার খুব নাম করতো। বলতো, আপনি ঠিক দেখতে আসবেন। কই, এলেন না কেন ?'

ভোলার উৎস্ক মুখের দিকে আমি কিছুক্ষণ নারবে ভাকালাম; ভারপর বললাম:

'অনেক কাজ ছিল কিনা; তাই যেতে পারিনি। দেখিস, এবার ঠিক যাবো।'

'জানেন দাদাবাব্', ভোলা আমার কাছে এগিয়ে এল—'জানেন, দিদি মার কাছে খুব বকুনি থেয়েচে। কেনো বলুন ভো দিকি ?'

ভোলা চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। তারপর আবার বললঃ 'কেন জানেন? আপনি সেবার দিদিকে টাকা দিতে চেয়েছিলেন না? দিদি তা নেয় নি বলে। বাকাঃ! মার সে কি বকুনি। দিদিকে এই ফারে—এই ধরে জার কি! "আইবুড়ো মেয়ে, মরতে পারিস না তুই !—মর না। বাবু অতোগুলো টাকা ওঁর হাতে তুলে দিতে গেলেন, তা উনি নিলেন মা। গলায় দড়ি জুটে না হতভাগী।" সত্যি, টাকাটা যথন আপনি দিতে গেলেন, দিদি তা নিলেই তোপারতো।'

আমার কত কাজ। ভোলার সঙ্গে গল্প করলে চলে না। চা খাওয়া সেরে নিয়ে একুণি আবার বেকতে হবে। আজকাল আরো দশ-বিশটা গাঁয়েও আমাকে যেতে হয় বক্তৃতা দিতে। গাঁয়ের বৃবকেরা আমাকে জানে ন্রোদিড় ধ্মকেতুর মতো। আমি ওদের নিয়ে এক অগ্রনী-ফ্রন্ট গড়ে তুলেচি। কালের ধাপে ধাপে সবাই চলেচে এগিয়ে—প্রগতির পথে। স্থবিরের মত বসে থাকা আর চলে না। সামপ্রস্থ বজাই রেখে চলতে হবে সমান তালে—চলতে হবে আমাদেরও পথের সকল-বাধা-বিপত্তির মূলে ডিনেমাইট্ বসিয়ে!

সভা সমিতির ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে কেলেছিলাম তাই বাড়ির পিছনে আমাদের নৃতন কেনা বামুনদের দীঘিটা দেখবার সময় করে উঠতে পারিনি এতোদিনে। সকালের চা-খাওয়াটা সেরে নিয়ে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে জার করেই বেড়িয়ে পড়লাম একদিন। বৃহদিনকার দীঘি। সংস্কারের অভাবে এখন প্রাক্ত মজে গিয়েচে। স্তাওলা আর পানিকলের দীর্ঘ গাছ

জন্মছে দীঘির বিশাল বুকে। উচু পাড়ের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল এদিক-ওদিক ছড়ান গোটা কয়েক পুরোনো আম গাছ। একটি গাছের নীচ দিয়ে মেতে যেতে দেখলাম একটা নাচু ডালে এক থোকা আম পেকে রয়েছে। বাগানের আর সব আম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমার কেমন লোভ হোলো। আমের থোকটোকে লক্ষ্য করে আমি এক লাফ দিলাম। কিন্তু যতো কাছে ভেবেছিলাম ততো কাছে নয় ডালটা। নাগাল না পেয়ে আমার রাগ গেল বেড়ে। বোঁ করে হাতের ছড়িটা ছুঁড়ে মারলাম। কিন্তু হুর্ভাগ্য-বশতঃ ডালে ঠেকে ছড়িটা জলে গিয়ে পড়ল। আমের আশা ছেড়ে আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম ছড়িটার জন্ম। বড় সংখের ছড়ি! জলের কিনারে দাঁড়িয়ে কি কোরবো ভাবচি, এমন সময় পিছনে হাসির মৃত্ আওয়াজ শুনে ভাকিয়ে দেখলামঃ কলিস কাঁথে পাখী দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে হাসচে।

• ধরা পড়ে গিয়ে কৈফিয়তের স্থবে বললাম: 'ফদকে গিয়ে ছড়িটা হঠাং জলে পড়ে গেল, কি করি এখন ব্লোতো ?'

কলসীটা পাখী গাছতলায় নামিয়ে রাখল।

'এখন উঠে আস্থন তো দিকিন। ছড়ির বদলে নইলে আপনাকেই টেনে তুলতে হবে জল থেকে। সহুরে সব বীরপুরুষের দল কিনা।'

পরণের শাড়িখানা হাঁটুর উপর তুলে পাখি সপা-সপ্নেমে পড়ল জলে।
আমি আজ পাখীকে যেন নৃতন চোখে দেখলাম। ওকে যেন আজ প্রথম
উপল্রু করলাম। অফুরস্ত যৌবন থোকায় থোকায় ওকে সুশোভিত করে
তুলেছে। খুব ফরসা সে নয়; কিন্তু স্নিশ্ধ এক শ্রামল-শ্রী যেন উপছে পড়ছে
ওর্ সর্বাঙ্গ থেকে। আমার মৃশ্ধ দৃষ্টি পাখীর নয় সুডোল উরু দেশে পড়ে
রইল।

নাগরিক ক্ষচির কাচে পল্লীর সহজ সরলতা হুমড়ি খেয়ে পড়ল নির্ম ঘা খেয়ে। সলজ্জ পাখী তাড়াতাড়ি তার হাঁটুর কাপড়খানা নামিয়ে দিলে। ওর কপোল অরিক্ত হয়ে উঠল।

ধরা পড়ে গিয়ে বললাম: 'পাখি, তোমার কাপড়টা যে ভিজে গেল।' পাখী এর জবাব দিলে না। জল থেকে ছড়িটা নিয়ে উঠে এল। 'একটু দাড়ান, আমটাও পেড়ে দি। বাড়ি থেকে একটা বাঁশ নিয়ে আসি।' 'ভোমাদের বাড়ি বুঝি এদিকে ?'

'হাা—ওই যে দেখা যাচে।' আঙুল দিয়ে সে অদ্রে ছোট একটা কুঁড়ে-ঘর দেখিয়ে দিলে। হেসে বললেঃ ভার নেই বাবু, আমাদের বাড়ি যেতে বলবো না। গরীব মান্ধ্রের বাড়ি যাবেনই বা কেন, বলুন ?'

পাধীর এ অভিমানের কথা। ওর অস্থের সময় আমি যাইনি তাই আজ
থোঁচা দিলে! আমি কিন্তু সব অভিযোগের বোঝা চাপিয়ে দিলাম ওর
ঘাড়ে। বললাম:

'আমি না হয় যেতে পারিনি পাখী, তুমি এসো না কেনো ? সত্যি, তুপুরটা যে কি বিশ্রী কাটে —বাসি খবরের কাগন্ধ পড়তে আর ভালো লাগে না। এসো লক্ষীটি!'

খুসীতে মন ওর গলে গেল। তারপর থেকে আসত সে রোজ : আমার ঘরের টুক-টাকু এটি সেটি করে দিয়ে যেত। যেদিন সে আমার ধুঁতিখানা কুঁচিয়ে রেখে যেতো না, সেদিন বুঝি আমার কাপড় পরাই হোকো না। কেমন যেন ঠেকত। মনটা ভারী উস্থুস করে উঠত। তুপুর হোলেই আমি উৎস্ক হয়ে উঠি। সেদিনও এমনি তার প্রতীক্ষায় বসে আছি, নীচে সি ড়ির তলায় শুনকাম বৌদি কাকে যেন শাসন কোরছেন:

'রোজ উপরে তোর অতো কি দরকার, বলতো ? কার কাছে যাস্ ?'
'দাদাবাবু বলেন কিনা।'

'দাদাবাবু বলেন কিনা! অতো বড়ো ধিঙি মাগী, ওর সকৈ যে অতো চলাচলি করিস্—শেষকালে তোর সী'থিতে সিঁছর উঠবে কোনদিন ? লজ্জা করে না মুখপুড়ি ?'

পাখার কাছ থেকে এর কোন জবাব এলো না। বৌদির গলা আবার শোনা গেল:

'বেরিয়ে যা শীগগীর। ফের দেখেচি ভো ঝেঁটিয়ে বাজির বার কোরবো, বজ্জাং—হারামজাদী!'

আমার পিঠে কে যেন সজোরে চাবুক মারলো। তিন লাফে সিঁড়ি বেয়ে আমি নেমে এলাম। পাখী তখন চলে গেছে। বৌদিও চলে যাছিলো, ডেকে থামালাম।

'বৌদি, ওকে অপমান কোরবার অধিকার ভোমাকে দিল কে তানি ?'

'অধিকারের কথা জো নয় ঠাকুরপো, ভোমার ভালোর কর্তই কাছিলাম।'

'ধক্তবাদি বৌদি, কিন্তু ভার জক্ত ভোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। .
নিজেদের ভালোমন্দ আমরা নিজেরাই ভালো বুঝি।'

'বোঝো নাকি ভাই। ভাই তো বলি, অভোগতো পাছ-ফেলে ঠাকুরপো পুকুরপারের গাছতলায় কেনই বা অভো ফুর-ফুর করে উড়ে বেড়ায় !"

'একসাথে যার সঙ্গে আজীবন উড়তে হবে বৌদি, তার সঙ্গে না হয় আগে থেকে ওড়ার একটু য়িহাসেলি দিয়েই নিলাম—দোষ কৈ গু

আমার মুখ থেকে এমন ধারা প্রভ্যুত্তর তিনি আশা করেন নি। আমার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে খললেনঃ

'দোষ তো কিছু নয় ভাই, তবে তৃঃখ হয়। মেয়েটাকে যে অমন ধারায় নাচাচেন, শেষে কিছু একটা ওর হোলে দায়ী হবে কে ? তুমি ?'

আমার শিক্ষিত মন ঘিন-ঘিন কোরে উঠল। আর দাড়ালাম না। ক্রুজ্ব চটির শব্দ করে বেরিয়ে গেলাম। গুনিয়ে বললাম—

'মানুষের অতো নোংরা-সঙ্কীর্ণ মন থাকা ভালো না বোঁদি! এখানকার মুক্ত নিম'ল হাওয়ায় বাস কোরচো, খানিকটা এবার উদার হোভে শেখো, বৃষ্ণলে!

পাধীদের বাড়ি গিয়ে সিধে উঠলাম। দেখলাম, জানালার একটা শিক ধরে হিঁর হয়ে সে দাড়িয়ে আছে। তার বুকের উপর শাড়ির স্থপীভূত আঁচলটা তথনও প্রবলভাবে কাঁপচে। আমার পায়ের শশ শুনে সে চমকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছিল। আঁচল ধরে ওকে থামালাম।

'যেয়ো না—ওনে যাও পাথী, দরকার আছে।' সে ফিরে দাঁড়াল। আমি সোজা বললাম:

'আমাকে বিয়ে কোরবে, পাখী ?'

জ্বল ভরা তার বড় চোধ ছটি পাখী তুলে ধরল আমার দিকে।

'গরীব বলে কি বাবু, আমাদের গায়ে মাছুবের চামড়া নেই ? আবার কেম অপমান কোরতে এসেছেন ?'

াভুদি সমন করে বলচ, পাখী ? আমি তো অপমান কোরভে আসিনি।



যাকে ভালোবাসি তাকে আমি অপমান করছে পারি; একথা ভোষাকে কে জানালে !\*

পাথী কোন জবাব-দিলে না। নীরবে চোথের জল মূছতে লাগল। 'সভিয় বলচি পাথী, আমাকে বিয়ে কোরতে ভোমার ভো কোন আপতি নেই ?'

পাধীর মাথাটা এবার বুকের উপর সুঁকে পড়ুক।

'কেমন, তা হোলে তোমার কোন আপত্তি নেই তো ? আমি ভেবে দেখেচি পাখী, তোমাকে না হোলে আমার চলবে না—কিছুতেই চলবে না।'

'তা কি কোরে হয় ? বাবা-মাই বা মত দেকেন কেনো ?'

'বিয়েটা কার গুনি—বাবার না জামার 🥍

ধারাল বুলিটা ছেড়ে আমি ওর দিকে তাকালাম। আবার বললাম: 'ভূলে যেয়ো না পাখী, এটা গণতন্ত্রের যুগ! প্রত্যেক মাফুষেরই স্বাধীন মত পোষণ কোরবার সমান অধিকার আছে।''

পাখী কিছুক্রণ কি যেন ভাবলে। তারপর আমার ত্পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বেরিয়ে গেল ধীরে ধীরে।

বিয়ের প্রস্তাবটা যে ঝেঁাকের মাথায় করে বসেচি, এমন নয়। কথাটা পাড়বার মতলবে ছিলাম কদিন থেকে। বিয়ে কোরব না, এমন ধ্ছুক-ভালা পণ তো আর করে বসিনি— করাটা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়। স্তুত্রাং বিয়ে যদি কোরতেই হয় তবে পাত্রী হিসাবে পাখী তেমন মলটা কি ? সে এখনও পল্লীর তাজা বস্তু। কোন হেতু নেই আফশোসের ! জানি, কিছুদিন থেকে মা ফিকিরে আছেন যাতে লোকেন গুপ্তের বোন মিস্ কল্যাণী গুপ্তা বি-এর সাথে আমার বিয়েটা চুকে যায় শীগনীর। মার নজরটা অবশ্য বিশেষ করে লোকেন গুপ্তের মোটা পুঁভিটার দিকে। আর পাত্র হিসেবে আমারও দর অল্প নয়। কাউজিলর প্রাযুক্ত ব্যোমকেশ রায়ের আমি একয়াত্র পুত্র— সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী। তাই মিসেস্ গুপ্ত পার্টি আর ডিনারের ফাঁকে আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার মিলনের অফুরস্ত প্রঞ্জয় দিয়ে আসচেন কছদিন থেকে। লিফট্ দেয়ার নাম করে আমার গাড়ীতে বছবার আপনার মেয়েকে একাকী ভুলে দিয়ে টোপ্ গেলার প্রতীক্ষায় আছেন এখনও।

শুধু কি তাই ? র্যাডিকেল কিছু একটা করাও হোলো। পাথীকে কে আশা করেছিল কাউলিলর ব্যোমকেশ রায়ের একমাত্র পুজবধূ হিসেবে ? দেশে রাতিমত গাড়া পড়ে যাবে। প্রগতিশীল কাগজগুলো আমার প্রশস্তি গাইবে শতমুখে। যামাদের যুগা ফটো ছাপবে ওদের কলমে।

খবরটা একবার কলকাতায় জানান দরকার। চিঠি লিখব ভাবছিলাম।
নারই পত্র এল আগে। বিস্তর কান্ধাকাটি করে তিনি লিখেছেনঃ শুনলাম,
সারদার মেকেকে তুমি নাকি বিয়ে করতে চাচ্চ। অমন কাজটি কোরো না,
বাবা। বংশৈর মুখে কি কালি দেবে ? ৭ই আযাঢ় কল্যাণীর সঙ্গে ভোমার
বিয়ের সব ঠিক হয়েছে, শীগগীর চলে এসো। । । ।

এটা যে আমার পরম হিতৈষিণী বৌদিটির কর্ম বৃষতে আর বাকি রইল না। কিন্তু মার একট্থানি চোথের জলে ভেসে যাবার মত আমার তরল ভাবালুতা নেই। আমি বাস্তবপন্থী আধুনিক যুবক। মাকে কড়া জবাব দিলাম।

তার প্রত্যুত্তর এল বাবার কাছ থেকে একখানা ছোট টেলিগ্রাম। জ্বরুরি দরকারে তিনি কাল এখানে আসছেন।

वावा চित्रकालहे कम कथा वरलन। अस्त वलस्तनः

'বিকেলের ট্রেনে ভোমাকেও আজ কলকাতায় ফিরতে হবে।'

্তামি মাথা চুলকালাম।

'এখন কি করে যাই ়ু পাখীর সঙ্গে আমার বিয়ে—'

'পাখী নয়, কল্যাণীর সঙ্গে।'

" 'ওকে যে আমি কথা দিয়েচি।'

'বেশ, আমি তাহোলে একলাই ফিরবো। আশা করি, ছ-তিন দিনের মধ্যে মেসাস ড্যাট এয়াও সান্স্ কোম্পানী থেকে টিঠি পাবে যে আমার সকল সম্পত্তি থেকে তুমি বঞ্চিত হলে। আজ্ঞা, তিন ঘন্টা সময় দিলুম ভেবে দেখবার।'

গম্ভীর মুখে বাবা ভিতরে চুকলেন।…

তারপর প্রিবল ঝড় উঠল। দারুণ অস্বস্তিতে কাটল সারাটা তুপুর। কল্যাণীকে মনে পড়ল—অনেক দিনের কল্যাণী—আর অনেক কাহিনী— অনেক কথা। আর পাখী—বৌদি, মা, বাবা—তাঁর বিপুল সম্পত্তি। অসম্বন্ধ অনেক চিস্তার মধ্য দিয়ে বেলা কখন পড়ে এল, মনে নেই। যখন সচেতন হলাম, ট্রেন তখন পূর্ণ বেগে চলেছে। আর আমি বাবার ঠিক সমুখের বেঞ্চিতে একটি জানালা ঘেঁসে বসে আছি।

শ্রীনিখিল সেন

# ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

( পূৰ্বামুবৃত্তি )

### জমিবিলি ব্যবস্থা

( 29 )

বৈদিকষ্ণের অর্থনীতিক অবস্থার বিষয়ে অমুসদ্ধানকালে আমরা দেখিয়াছি যে তৎকালে জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, প্রত্যেক লোক নিজের জমি চাষ করিত। চাষের জমি যে তৎকালে কৌমগত বা জমিদারের সম্পত্তি ছিল তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৈদিকযুগের পর যে-সব কৌম আর্যাবর্ত্তের গলাতীরবর্ত্তী জনপ্দসমূহে বাস করিত, তাহাদের মধ্যে জমি কৌমগত (tribal communism in the land) ছিল বলিয়া কোন কোন লেখক অমুমান করেন। ইহারা বলেন, পাঞ্চাল, কুরু, লিছেবী প্রভৃতি ক্ষত্রিয় কৌমগুলী যে-জনপদে বাস করিত তাহা তাহাদের কৌমের যৌথ-সম্পত্তি ছিল। ইহার অর্থ—এই কৌমগুলি তাহাদের নামের সহিত সংযুক্ত জনপদগুলির জমির যৌথ মালিক ছিল; তাহারা শাসকরূপে তথায় স্বামীছ করিত। কিন্তু তাহা হইলে অম্যুক্তেশির করিয় কৌমগুলি শাসক ও জমির মালিক ছিল তাহা হইলে অম্যুক্তেশীয় লোকের। তাহাদের খাজনা প্রদানকারী প্রজা ছিল এবং চাষীরা হয় এবত্প্র-কারের প্রজা বা শাসকরূপে সেই জমিতে চাষ করিত। এইসব বিষয়ে এখনও প্রমাণাভাব রহিয়াছে।

এই যুগের পর মৌর্য্য শাসনকালে আমরা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে জমি বিষয়ক কিছু সংবাদ পাই। এই সময়ে গভর্ণমেন্ট জমি হইতে আয় রন্ধি করিবার জন্ম সবিশেষ চেষ্টান্থিত থাকিত, রাজত্বের অনেক পরিমাণ জমি রাজার নিজের সম্পত্তিরূপে ছিল। এই সময়ে গভর্গমেন্ট যে সমস্ত জমির মালিক ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই; বরং জমির উপর লোকের ব্যক্তিগভ

অधिकारतत विवरत वर्षाष्ठे आमान चारह / এই अकारतत समिरक "बनारमय" (ত্রেক্ষোত্তর) বলিত ত্রাহ্মণেরা 'ইহা দানস্বরূপ পাইয়াছে। তারপর জমি "অ-করদ"ক্রপে প্রজাদের হাতে ছিল ৷ ইহারা রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে রাজাকে একটা কর প্রদান করিত। এই ছুই শ্রেণী জমি বিক্রেয় ও দান করিতে পারিত। কিন্তু এই ক্ষমতা গভর্ণমেন্ট এই শ্লেণীদের মধ্যে আবদ্ধ করিতে বাধ্য করিত, অর্থাৎ "ব্রহ্মদের" ও "অ-করদ" জমি কেবল সেই অধিকার প্রাপ্ত লোকদের কাছে বিক্রীত বা দত হইতে পারিত। উদ্দেশ্য এই, এইসব অধিকার কেবল যে-সব খেশীর মধ্যে নির্দিষ্ট ছিল ভাছাদের মধ্যেই ভাহা একচেটিয়া হইয়া থাকিবে (১)।

এই চুই শ্রেণী বোধ হয় অতীত কাল হইতে এইসব অধিকার ভোগ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু নৃতন জমি পতনের সময় নৃতন ধরণের প্রজা উদ্ভব হয়: একদল করদ-প্রজা সৃষ্টি হয়, তাহারা সাধারণের সেবার পরিবর্ত্তে জীবনব্যাশী জমি ভোগ করিতে পারিত। তাহাদের এই জ্বমি হস্তান্তর করিবার অধিকার ছিল না। এই শ্রেণী প্রাম্য কর্মচারী, ভিষক, কিম্বা প্রাম্য মিস্ত্রী (craftsmen) দ্বারা সংগঠিত হইত। আর একদল ছিল যাহারা চাষের জক্ত পতিত জমি বিলি পাইত, ইহারা গভর্ণমেটের নিকট হইতে চাষের জন্ম অর্থ এবং শস্থ পাইত। উপরোক্ত সর্ত্তে ইহারা জমি ভোগ করিত। এতবাতীত রাজার খাস জমি ছিল। এই জমি গোলাম, কয়েদী কিম্বা ভাড়াটিয়া এমিক ছারা রাজকীয় কর্মচারীদের ভত্তাবধানে চাষ করা হইত অথবা ভাগে প্রজা-বিলি করিয়া চাষ্ করান হইত। ইহা ছাড়া অফ্র জমি ছিল; সেগুলি বিশিষ্ট সর্তে বিলি করা হইত। অর্থশাস্ত্রে আমরা গ্রাম সমূহ উল্লিখিত হইতে দেখি। এই সকল গ্রাম দৈল, শ্রমিক কিম্বা বিভিন্ন প্রকারের কাঁচা মাল গভর্ণমেন্টকে সরবরাহ করিত। যে-সব প্রাম সৈত্য সর্বরাহ করিত তাহা সামস্ততান্ত্রিক সর্তান্ত্যায়ী, বিলি (feudal holding) করা হয় এবং যে-সব গ্রাম শ্রমিক সরবরাছ করিত ভাহা সাফ ছের সর্ভাহুসারে বিলি হইয়াছিল বলিয়া অহুমান হয় (২)।

েণ্টিল্যে আমরা জমিদারী প্রথার সন্ধান পাইলাম না. বরং মৌর্য্য

<sup>51</sup> Dr. N. C. Bandyopadhyaya-Kautilya, P 145.

Pr. N. C. Bandyopadhyaya-Kautiya, P 146.

গভর্ণনেন্ট একটা আয়াদ-প্রিয় এবং উপার্ক্ষন না করিয়া আয়ভোগী-শ্রেণীর সৃষ্টি করার বিপক্ষে ছিল বলিয়াই অনুমান হয় (৩); কিন্তু এই গভর্ণমেন্টের জমি-বিলির ব্যবস্থার মধ্যে সামপ্তভন্ত্রীয় প্রভির বীজ নিহিত ছিল বলিয়া স্পৃষ্ট প্রভীয়মান হয়।

মৌর্যায়ুগের পর স্মৃতিসমূহ হইতে আমাদের জ্বমিবিলির ব্যবস্থা বিষয়ে সমুসদ্ধান করিতে হইবে। মন্থতে আমরা কৃষি-জ্বমির ব্যক্তিগত মালিক ('ক্বিন্তুন-ক্ষেত্রস্থামা) বিষয়ে উল্লেখ দেখিতে পাই; কেহ এই জ্বমির অনিষ্ট সাধন করিলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য (৮,২৪১)। আবার যে অর্দ্ধেক ভাগে জ্বমি চাষ করিতে তাহাকে "অর্দ্ধ শিরিন" (বিষ্ণু সংহিতা ৫৭,১৬) বলিত। গ্রামের সংলগ্ন জ্বমি যে বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল তাহা স্মৃতিতে (৪) জ্বমির সীমানা লইয়া গোলমালের মীমাংসার বিষয়ের ব্যবস্থাতেই প্রমাণিত হয়। কেহ অপরের জ্বমি নিজের সীমানার অন্তর্গত করিলে বা সীমা নই করিলে তাহার শান্তি হইত (৫)। বিভিন্ন লোকের জ্বমির সীমানা বড় গাছ, উই-এর চিপি, কাঁটা গাছ প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত করিত (৬)।

আমরা জমিতে এইসব ব্যবস্থার দ্বারা কৌমগত যৌথ অধিকার বা জমিদারী প্রথার সন্ধান পাই না। বরং জমিতে ব্যক্তিগত অধিকারের সমর্থনই পাওয়া যায় (৭)। বহুপতি কিন্তু জমি চাষ করিবার জন্ম যে সম্বায় প্রথার (co-operative system) কথা উল্লেখ করিয়াছেন (১৪,২১-২৬) সেই বিষয়ে ক্রক্রিশ্বলেন, ইহা স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে তাহা যৌথভাবে জমি ভোগ প্রথা হইতে উত্থিত হয় নাই: কারণ বহুপতি এই কর্ম্মে অংশীদার মনোনয়নকালে বিশেষ সাবধান হইতে উপদেশ দিয়াছেন। এই জমি চাষের সমবায় প্রথা ব্যবসায় বিষয়ক সমবায় প্রথা সংশ্লিষ্ট ব্যাপার (৮)। কিন্তু পূর্বেই উক্ত

o i Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Kautilya, P 145.

<sup>8 | 48-7,286 |</sup> 

৫। বিষ্ণু সংহিতা—৫,১৭২; মহু—৯,২৯১; বাজবদ্য—২,১৫৫।

७। भ्रष्ट्रमःहिडा-- ५,२८५-- २६५ शः।

<sup>1</sup> U. N. Ghoshal—The Agrarian System in Ancient India, P 961

<sup>▶</sup> Jolly-937

দিভ ; এবং হয়ত পরবর্তীকালে তাহা জমিদারী বা জায়গীরদারী প্রথায় উদ্ভূত হয় ৷

ইহার পর মুসলমানদের দ্বারা উত্তর ভারত বিজয়ের পর আমরা ঠিকা দিয়া জমিদার নিযুক্ত করার প্রথা উল্লিখিত হইতে দেখি। এই সবে জমিদারেরা কিন্তু ভ্রমানী ছিল না, তাহারা খাজনা আদায়কারী ছিল। এই সবে আমরা জায়গাঁরদারী প্রথাও দেখি। একটি নির্দিষ্ট জমি স্থলতান বা বাদসাহের নিকট হইতে একজন কর্মাচারী চিরস্থায়ীভাবে পাইত। মুসলমান যুগে জমির মালিকানা স্বত্ব বিষয়ে পুরাতন প্রথা প্রচলিও ছিল। জমি যে কর্ষণ করে তাহারই সম্পত্তি, ইহাতে রাজার অধিকার নাই—তবে রাজা রাজত্ব চালাইবার জন্ম একটা রাজস্ব প্রজাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিত (৯)। এই প্রথা বিভিন্ন রাষ্ট্রের উত্থান পতন, বিভিন্ন বিপ্লব সত্ত্বেও পরিবর্ত্তিত হয় নাই। হয়ত রাজস্ব দিবার পরিমাণের পরিবর্ত্তন মধ্যে মধ্যে ঘটিয়াছে (হিন্দু রাজা — আংশ নিত, আকর্বর — আংশ ধার্য্য করে)।

মধ্যযুগীয় ভারতের প্রকৃষ্ট স্বদেশী রাষ্ট্রের নিদর্শন ছিল বিজয়নগর। তথায় সামস্তেরা রাজস্ব আদায় করিয়া একাংশ সম্রাটকে প্রদান করিত এবং বাকী জংশ নিজেদের জন্ম রাখিত। মুসলমান শাসনাধীন ভারতে তুর্কিও পাঠান শাসকদের সময়ে প্রজাদের একটা মোটা হারে রাজস্ব দিতে হইও। তারপর আকবর যথন নিজের শাসন ভারতের বেশীর ভাগ স্থানে স্থাপিত করিয়াছে তথন অনেক স্থানে পুরাতন প্রথাই বজায় রাখে, এবং সাম্রাজ্যের ভিতরে সের শাহের পদ্ধতি বজায় রাখে (১০)। তিনি রাজস্বের পরিমাণ হিন্দুপ্রথা অপেক্ষা বাড়াইয়া উৎপাদিত মোট শস্মের (gross produce) এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করিছেন। প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় শস্ম উৎপন্ধ ইইলে ভাগ ইইত এবং রাষ্ট্র লাভ ক্যেকিনা গারিছ গ্রহণ করিত। যে শস্ম সে বপন করিয়াছে ভাগ্রে অমুপাতে সে রাজস্ব প্রদান করিত। যে শস্ম সে বপন করিয়াছে ভাগ্রে অমুপাতে সে রাজস্ব প্রদান করিত। এই প্রথা দ্বারা প্রকৃষ্ঠ তাহার কার্য্যে

<sup>&</sup>gt; | Baden Powell-Land tenure System in India.

<sup>30 1</sup> Moreland-India at the death of Akbar, P 99

উংসাহ পাইত এবং ইহা পাকা খাজনা প্রথায় পরিণত হয় নাই বলিয়া কৃষক নগদ খাজনা প্রদানকারী প্রজায় ( cash-paying tenant ) পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে (১১)।

### রাট্টে সামন্তভন্ত পদ্ধতি

মধ্যযুগীয় ভারতে সামস্ততন্ত্র প্রথা অভিব্যক্ত হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানের তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া আমরা যাহা পাই তদ্বারা ভারতে যে সামস্ততন্ত্র প্রথা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহা সম্বীকার করা যায় না। হিন্দুযুগ হইতে মুসলমান যুগের শেষাশেষি পর্য্যন্ত এই প্রথার সমস্ত লক্ষণ আমরা ভারতীয় রাষ্ট্র-পদ্ধতির অন্তর্গত হইতে দেখি। ফিউডাালিসমের সমস্ত লক্ষণ গুলির স্বরূপ পূর্বে উক্ত হইয়াছে: ভত্রাচ এক কথায় ইহার অর্থ হইতেছে, ইহা জমি বিলির একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি (১২)। এক্ষণে কথা এই—উক্ত পদ্ধতির উৎপত্তি কোন সময় আরম্ভ হয়। সমাজতত্ত্ব বলে যে সভাতার একটা স্তর হইতে আর একটা স্তারে যাইতে দীর্ঘকাল ব্যয়িত হয়। বিপ্লব বা প্রলয় ব্যতীত তাহা শীভ্র সম্পাদিত হয় না. অভিব্যক্তির রাস্তায় অনেক সময় লাগে। এই যুক্তি অনুসারে আমরা দেখি যে ভারতের সামন্ততন্ত্র পদ্ধতির সমস্ত লক্ষণ বিবর্ত্তিত হইতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছে। আর ইহা রাষ্ট্রে প্রবর্ত্তিত হইবার কালে সমাজ শরীরে ক্রিবিপ্লব ঘটাইয়াছিল ভাহার সংবাদ কোথায় পাওয়া যাইবে ? কৌন প্রথা ভাঙ্গিয়া কথন কেন্দ্রীভূত 'এক রাট' প্রথা উদ্ভূত হয় এবং কোন পরি-বর্ত্তনের ফলে সামস্ততন্ত্রীয় প্রথা রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার অনুসন্ধান এখনও সমাকরপে হয় নাই।

কেহ কেহ বলেন, হিন্দুযুগে সামস্ততন্ত্র প্রথা ছিল না; তবে রাজপুতদের মধ্যে ইহার অন্তিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উৎপত্তির কারণ অজ্ঞাত বৃলিয়া ইহারা মনে করেন (১৩)। আমাদের অনুমান হয়, এই যুক্তি সমীচীন নয়। হিন্দুযুগের শেষাশেষি রাজপুতদের উত্থানের সময়ে এবং মুসলমান যুগে,

<sup>&</sup>gt;> | Moreland-India at the death of Akbar, P 100

<sup>52 1</sup> R. T. Davies-Mediæval England, P 29

<sup>501</sup> Dr. P. N. Banerjee—Public Administration in Ancient India, P 52

রাজপুতনায় সামস্কতন্ত্রের লক্ষণগুলি স্পষ্ট প্রতীত হয় বলিয়া এবং ইহাদের সহিত ইউরোপীয় প্রথার সৌসাদৃশ্য পর্যবেক্ষণকারীর চক্ষে শীত্র পড়ে বলিয়াই এই অমুভূতির উদ্ভব হয়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে পালরাজবংশের রাজহ কালে বাঙ্গলায় সামস্ভতন্ত্র ছিল, বাঙ্গলা সাহিত্যে তাহার উল্লেখণ্ড আছে—দেন রাজাদের সময়ও তদ্ধপ (১৪)। পুনঃ স্থান্তর দক্ষিণের বিজয়নগর সাম্রাজ্যে এই প্রথা যে ভালভাবেই ছিল আমরা তাহার নিদর্শন পুর্বেই দেখিয়াছি। তংপর মুসলমান যুগের প্রথমার্দ্ধে অর্থাং মোগল শাসন প্রবর্তনের পূর্বের এই প্রথা সর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখা যায় (১৫)।

বৈদিকযুগে আমরা জমিতে ব্যক্তিগত স্বামীত (individul ownership) প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেখি (১৬)। কিন্তু এই সঙ্গে জমিদার অভিজ্ঞাত শ্রেণী (landed aristocracy) ও সামাজিক বৈষম্যের সন্ধানও পাওয়া যায় (১৭)। এই সময়ে রাজা প্রজা হইতে "বলি" বা রাজস্ চাহিত, কিন্তু তাহার ও প্রজার মধ্যবর্তী ভূস্বামী থাকার কোর নিদর্শন বেদে নাই (১৮)। কিন্তু ক্রেমশঃ একটা ভূ-স্বামীর দল উদ্ভূত হয়। পূর্বেই বলা হইয়ছে যে ইহা রাজ্ঞাদের দ্বারা বিশ্বস্ত কর্মচারীদের এবং শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের গ্রাম প্রদান করার ফল স্বরূপ। ক্রেমে সমাজে ধনী (১,৩১,১২; ২,৬.৪; ১০,১০,৭) ও গরীবদের (১০,১১৭) বিষয়ে বেদে উল্লিখিত হইতে দেখা যায়।

পরে মৌর্য্য সাম্রাজ্য কালে আমরা এক শ্রেণীর নিদর্শন পাইয়াছি যাহঃ কতকগুলি সর্ত্তে রাজার নিকট হইতে জমি ভোগ করিত। হয়ত এই সর্ত্তই সামস্ততন্ত্রীয় প্রথার (feudalism) প্রথম চিহ্ন, যাহা আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই।

১৪। মধ্য যুগে বাকলা—১৮০-. ৯৩ পৃঃ।

১৫। भोएएत हे छिहाम- १ में थए, २७৮ भृः।

Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Economic Life and Progress in Ancient India, vol. I, Pp 102—103; Vedic Index—vol. I, P 991.

<sup>591</sup> Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Economic Life and Progress in Ancient India, vol. I, P 182.

Dr. N. C. Bandyopadhyaya—Economic Life and Progress in Ancient India, vol., P. 187.

সামস্ততন্ত্রের একটি লক্ষণ "সাফ শ্রেণী"। প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বৃগের লেবকাল পর্যান্ত সময়ে ইহার ক্রমবিকাশ হয়—আমরা ভারতের ইভিহাসে তাহারও সন্ধান পাইয়াছি।

ফিউড্যালংপদ্ধতির আর একটি লক্ষণ manorial system। ইহার নিদর্শন ভারতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে রাজা যেমন তাহার দরবারের সমস্ত কার্য্যের জন্ম নগদ বেতন না দিয়া লোকদের জমি দান করিত এবং এই জমি ভোগের পরিবর্ত্তে তাহারা দরবারের প্রয়োজনীয় সমস্ত কর্ম করিত, তক্রপ রাজার অধীনে সামস্তেরা এবং তাহাদের অধীনে ছোট ছোট জমিদারেরা পর্যান্ত এই পদ্ধতির নকল করিত। রাজার অধীনে ভ্-ফামীদের বাটীকে ইউরোপের মধ্যযুগে manor-house বলিত। ইহা হইতে এই পদ্ধতির নামকরণ ইইয়াছে। বাঙ্গলার "চাকরাণ জমি" ভোগ করার প্রথা এই পদ্ধতির নিদর্শন। রাজপুতনাতে এই পদ্ধতি এখনও পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছে। তথাকাব একটি রাষ্ট্রের মহারাজা হইতে প্রাম্য জমিদার পর্যান্ত সকলেই এই পদ্ধতির অনুসরণ করে। ইহা দ্বারা রাজা হইতে জমিদার সকলেই পুরোহিত, কামার, কুমার, নাপিত, ধোপা, গোয়ালা প্রভৃতিদের জমি প্রদান করে এবং এইসবলোক জমি ভোগের বিনিময়ে বিনা বেতনে বা অর্থে ভ্-স্বামীর কাজ করিয়া দেয় (১৯)।

ভারতের ইতিহাসের অর্থনীতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ করিয়া আমরা কিউড্যালিসমের সমস্ত লক্ষণ নিরীক্ষণ করি, এবং তাহা একত্রিত করিয়া এই দেশের রাষ্ট্রে তাহার পূর্ণ বিবর্ত্তন হইয়াছে। তবে মুসলমান যুগে তাহা চক্ষে স্পষ্ট ধ্রা পড়ে; কারণ, এই যুগের ইতিহাস প্রাচীনকাল অপেক্ষা আমরা ভালভাবে পাই।

১৯। টডের "Annals of Rajasthan" নামক পৃস্তকে একটি গর উলিখিত আছে। তথায়া এই পদ্ধতি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একবার উদয়পুরের এক মহারাণা কোন কারণ বশতঃ ভাহার গোয়ালার জমি কাড়িয়া লইয়াছিল। পরে আহারের শেষে রাণা যখন দ্ধি বাইতে টাহেন তথন ভাতারী বলিল, "মহারাজ, আপনি আপনার গোয়ালার জমি কাড়িয়া লইয়াছেন; দে দই দিবে কি প্রকারে?"

#### মধ্যযুগীয় আন্দোলন

মধাযুগে পূর্ব্বোক্ত রাজনীতিক, সামাজিক ও মর্থনীতিক পরিস্থিতির মধ্যে ভারতের সমাজ অবস্থিত ছিল। তথন মুসলমান শাসনকালে ভারতীয় সমাজ অথও ছিল না, বরং ভারতে হুইটি সতত যোধ্যমান ও পরস্পর বিপরীত ভাবা-ক্রান্ত সমাজ স্বষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে অনেক হিন্দু নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া বিদেশীয় মুসলমানদের সঙ্গে মিশিয়া ভারতে মুসলমান সমাজের বৃদ্ধি-সাধন করিতেছিল। ধর্ম পরিবর্ত্তনের জন্ম প্রাচীন ভারতে উদ্ভুত সভ্যতার সমস্ত পদ্ধতি ইহারা ত্যাগ করিতেছিল বলিয়া হিন্দুসমাজের সহিত মুসলমান সনাক্ষের বিরোধ আরও দৃঢ়মূল হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দুধ<del>র্ম</del> ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং ইসলাম আন্কর্জাতিকতার প্রতাক হইয়াছিল। সে সময়ে হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করিলে ভারতীয় সভাতার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক্রিয়া "মুসলমান বেরাদারান" এই মনোভাব প্রকাশ করিত (২০)। কারণ অ**ত্য** ধর্মের লোক মুসলমান হইলে তাহার একটা জাতিতত্ত্বীয় (Ethnological) পরিবর্ত্তন সংসাধিত হয়। হালের আবিষ্কৃত "রস্থল বিজয়" পুস্তকে এই পরিবর্ত্তন স্পষ্টভাবে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই অবস্থায় নিজেকে বাঁচাইবার জন্ম হিন্দুসমাজও কমটবৃত্তি অবলম্বন করে। হিন্দু জাতিভেন্ন আচার-ব্যবহার, এমন কি, বাহ্যিক বেশভূষার দ্বারা নিজের স্বাতস্ত্রা বজায় রাথিবার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার এই চেষ্টার ফলে এবং হাতে রাষ্ট্র না ধাকায় শ্রেণী-সংগ্রাম এবং জাতি-সংঘর্ষ অপেকা ধর্ম-সংগ্রাম অধীৎ হিন্দু-ধর্মীয় বনাম মুসলমান ধর্মীয়দের সংগ্রাম ভারতের ইতিহাসে বিরাট আকার

২০। আরব ঐতিহাসিকদের দ্বারা মহমদ বিনকাসেমের সিন্ধুবিজ্ঞরের পরের পরিস্থিতি বিষয়ে লিখিত একটি পুন্তকে উল্লিখিত আছে যে আরব নেতা একজন রান্ধাকে করেদ (আটক) করে এবং তাহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে! পরে সেই রান্ধানের পূর্ব্ব মনিব এক রাজার সহিত ম্সলমান নেতার সন্ধি স্থাপিত হয়। রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ-কালে সেই রান্ধাকে দেখিতে পায়। কিন্তু সে রাজাকে দেখিয়া আর পূর্ব্বের স্থায় উঠিয়া সসমানে অভিবাদন করিল না! রাজা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই রান্ধান উত্তরে বলে, "তুসি কাফের এবং আমি ম্সলমান হইয়াছি; তোমার নিকট আমি আর মন্তক অবনত্ত করিতে পারি না। এই গল্প সম্বন্ধে Elliot—"History of India. অষ্টব্য।"

ধারণ করে। তত্রাচ শোষিত ও পতিত্রশোষ লোকের ইহার মধ্যেও নিজেদের যথাসম্ভব স্থাবিধা আদা করিবার চেষ্টা করিয়াছে। মুসলমান-ভারতে হিন্দু সমাজ মস্তিকবিহান হইয়া কেবল আত্মরক্ষার কার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছিল, তজ্জ্যু রাষ্ট্রীয় সামাজিক সংগঠন কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার মধ্যে বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণাবাদীদের দ্বারা সমাজের যে পুনঃ-সংগঠন করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা বাঙ্গলার সামন্ত রাজা ও জমিদারদের সহায়তাতেই সম্ভবপর হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় (২১)। মোগল শাসনের পূর্বের বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজ যে উত্তর পশ্চিম ভারতের খায় ছত্রভঙ্গ ও মস্ভিছ-বিহীন হয় নাই তাহার প্রমাণ বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দু সমাজের গঠন এবং মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন জাতির "নেল বন্ধন," "একজায়ি করণ", "সমীকরণ" প্রভৃতি এবং নৃতন সমাজ-পদ্ধতির প্রচলন। মুসলমান শাসনকালেই বাঙ্গলার বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের বিবর্ত্তন পরিপূর্ণ হয়। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে এই প্রদেশের হিন্দু-সমাজ মস্ভিছ-বিহীন হয় নাই। বাঙ্গলার সামন্ত রাজারা এবং ক্ষণিকের জন্ম স্থাধীন হিন্দু নরপ্তিদের উত্থান এই কর্ম্মকে সহায়তা করিয়াছে বিলয়া মনে হয়।

বাঙ্গলার হিন্দ্র। নিশ্চেষ্ট ও মস্তিক-বিহীন হয় নাই বলিয়াই বাঙ্গলায় শ্রেণীসমূহ এত ওলট-পালট হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের অনেক শ্রেণী পতিতদের মধ্যে নিম্বিজ্বত হইয়াছে, অনেক নৃতন শ্রেণী উথিত হইয়াছে, অনেক নৃতন জাতি সৃষ্ট হইয়াছে—বৌদ্ধ-বাঙ্গলার সভ্যতার সমস্ত চিহ্ন বিশুপ্ত হইয়াছে। আর বিশেষ আন্দোলন উদ্ভূত হইয়াছিল স্থান্তর দক্ষিণে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে। এই স্পূর দক্ষিণে স্বাধীন রাষ্ট্রের আশ্রায়ে বৈদিক কৃষ্টির অনুসন্ধান করিয়া তাহার অনুশীলন হইতেছিল এবং দক্ষিণ-ভারত বৌদ্ধ ও জৈনদের সহিত কলহ করিয়া বেদাস্ভবাদের নামে বৈদিক-ধর্ম প্রস্ত বাক্ষাণ্যবাদকে আবার আক্রমণ-শীল করিয়া তুলিতেছিল।

ভারতের যখন এই অবস্থা তখন অধংপতিত শ্রেণীগুলি কি করিতেছিল তালার অধুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বৌদ্ধ ও • জৈনেরা আহ্মণদের দ্বারা ভাল চক্ষে নিরীক্ষিত হইতেন না। আহ্মণ্যবাদীদের

২১। গৌড়ের ইতিহাস-১ম খণ্ড, ১৪৬-১৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পুনকথান কালে তাঁহারা নানা প্রকারে নির্য্যাতিত হইতেন। দক্ষিণে বেশীর ভাগ সময়ে আক্ষাণ রাজ্যের জক্সই বাধে হয় আক্ষাণ্যাদ বিশেষ গোঁড়া ও অত্যাচারী হয়। জাবীড়ভাষী জাতিদের আক্ষাণ্যাশের আশ্রায়ে আন্মন্ম রূপ অফুকম্পার প্রতিফল স্বরূপ আক্ষাণ প্রাথান্ম অতি নির্মান হয়। আজ পর্যান্থ জালা প্রাথান্ম বিশোল্য তিবান্ধ্র ও মালাবার দেশে অতি ভীষণভাবে অব্যাহত রহিয়াছে। এই পরিস্থিতিতে যে অত্যাচারিত ও শোষিতের। অন্তর হইয়া তাহার একটা প্রতিকারের প্রচেষ্টা করিবে তাহা অসম্ভব নয়। দক্ষিণে প্রাচীনকাল হইতে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মীয় লোকসমূহ ছিল; কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি বৌদ্ধদের হাতে আসে নাই বলিয়া বোধ হয় তাহাদের ধর্ম বিশোষভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। সুদূর দক্ষিণে বৌদ্ধমূগের পূর্বে হইতেই আক্ষাণ্যাদ দৃঢ়্যুল হইয়াছিল, বোধ হয় সেখানকার লোকেরা বৌদ্ধর্ম প্রসার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করিয়াছিল (২২)। আক্ষাণ্যাদের পুনক্ত্যানের ফলে বৌদ্ধর্ম (২৩) সেখান হইতে নিলোপ ইইয়াতে, কিন্তু কৈনধর্ম কিছুদিনের জন্ম রাজশক্তি করায়ত্ত করার কলে আজও স্বীয় ভক্তদের মধ্য দিয়া জীবিত আছে, যদিও তাহারা মৃষ্টিমেয়।

মধাযুগে ভারত যখন নৃতন পদ্ধতির কটাহে দ্রবীভূত হইতেছিল তখন একটি আশচর্য্য অনুষ্ঠান সর্বত্র নিরীক্ষিত হয়—সর্বত্র বৈষ্ণব ধর্মের নামে একটা উদার ধর্মমত উদ্ভূত হয় এবং ক্রমে তাহা ভারতব্যাপী হয়। এই নৃতন ধর্মে প্রতিভূত প্র নিপীড়িতেরা স্থান পায়।

যথন সামস্তেন্ত্রীয় সমাজ অভিজাতদের অধীনে থাকিয়া গরীব ও পতিতদের নিষ্পোষণ করিতেছিল তথন পতিতেরা যে নিজ্ঞিয় হইয়া বসিয়াছিল তাহা নহে। উত্তর ভারতে পতিতদের অনেকে সাম্যবাদীয় ইসলাম ধর্মগ্রহণ করিতেছিল। সামাজিক অত্যাচারে জর্জবিত হইয়া যথন একদিকে স্বীয় সমাজে নিজেদের উথানের উপায় নাই দেখিল, অফুদিকে মুসলমান শাসকেরা বিজ্ঞাতীয় হইয়াও

২২। চোল রাজাদের রক্তপাত দ্বারা জৈনধর্মের বিলোপ শাধনের চেষ্টা ক্লবার প্রমাণ শাছে; Vaidya—Vol. iii, P 408.

S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, Pp 29—58.

সাম্যের পথ দিয়া নিজেদের সমাজে আসিতে আহ্বান করিল, তখন একদল পতিত সেই আশ্রয়স্থলে গিয়া দাঁড়াইল আব একদল হিন্দু সমাজের মধ্যে যে সংস্কার আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইল তাহার মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। পণ্ডিতেরা বলেন, ইসলামের আক্রমণের ফলেই হিন্দু সমাজে সংস্কার আন্দোলন উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ সাম্যাদীয় ইসলামের আক্রমণের প্রতিক্রিয়ার ফলেই হিন্দুসমাজে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়।

আশ্চর্যের কথা, সামাবাদীয় হিন্দু প্রতিক্রিয়া বৈষমাপূর্ণ হিন্দু দক্ষিণে প্রথম আরম্ভ হয়। যখন অজিজাতেরা শঙ্করের মতকে নিজেদের প্রেণী-সার্থ পরিপুষ্টিকর বলিয়া গ্রহণ করিতেছিল, বিজয়নগরের সম্রাট বক্কারায়ের অধীনে হেমাদ্রি স্মৃতির নৃতন অর্থ করিয়া বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার পরিপোষকতা করিতেছিল, আরুর সেই সাম্রাজ্যের সহায়তায় সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য প্রভৃতি বেদ ও প্রাচীন সংস্কৃত ধর্মপুস্তকের টীকা করিয়া বৈষম্যপূর্ণ রোক্ষণাবাদের পুনঃ প্রচলনে সহায়তা করিতেছিল, তথন স্থান্ত দক্ষিণেই হিন্দুর মধ্যে সাম্যবাদের ভেরী বাজিয়া উঠে। ইহার অব্যবহিত পূর্বেই দক্ষিণ শ্রীরক্ষম মন্দির পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তন্মধ্যে রক্ষনাথ ঠাকুরের মূর্ত্তি পুনঃ সংস্থাপিত হয় (২৪)। এই দেবতার উপাসক বৈষ্ণব চূড়ামণি বেদাস্থদেশিক, বিজয়নগর সম্রাটেধ দরবারে থাকিবার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া রামান্তক্ষের উপদেশ অনুসরণ করিয়া ছিক্ষিণ ভা রতের বৈষ্ণবধর্মের শেষ রূপ পরিগ্রহণে সবিশেষ সহায়তা করেন (২৫)।

ুস্দূর দক্ষিণে তামিল সাহিত্যের প্রারম্ভে ভক্তিমার্গীয় শৈবধর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে নাণিকভাসাগারের তিরুভাসাগাম, তিরু ভাষাইপ্পা এবং তিরু পাল্লাণ্ডু নামক বিখ্যাত ধর্মপুস্তক রচিত হয়। কাহার কাহার মতে খৃষ্টীয় দশম শতাকীতে মণিক্যভাসাগার প্রকট হন। ইনি সিংহলাগত বৌদ্ধদের তর্কে পরাস্ত করেন। ইহার পর দ্বাদশ শতাকীতে "বীর্দেব" নামে

<sup>\$3 | \*</sup> S. K. Aiyangar—Some contributions of South India to Indian Culture, P 308.

Rel S. K. Aiyangar—Some contributions of South India to Indian Culture, Pp 311—312.

আক্রমণশীল শৈব মত এই দেশে উথিত হয়। তেলিঙ্গানার কাকটিয়া দেশেই এই মত প্রথম প্রকট হয় (২৬)। কোথা হইতে শৈবধর্ম এই নৃতন তেজ প্রাপ্ত হয় তাহার স্পষ্ট নিদর্শন নাই; তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গলা আক্রমণ কালে কতকগুলি শৈব ব্রাহ্মণ সেখান হইতে স্বদেশে লইয়া যায় (২৭); আবার কাকাটিয়া ১ম রুজেদেবের রাজস্বকালে বুণ্ডেলথণ্ড হইতে লোক গিয়া এই দেশে বসবাস করে (২৮)। রাজেন্দ্র চালের সময়ে কোশলের জঙ্গল ব্রাহ্মণ উপনিবেশিকদের হারা পরিপূর্ণ হয়। ইহারা আর্য্যাবর্ত্তের উপর গজনীর মামুদের ক্রমাগত আক্রমণের ক্ষলে এই স্থানে আক্রয় নেয় (২৯)। মাহমুদের ভারতে শেষ আক্রমণ ও রাজেন্দ্র চোলের এই স্থান আক্রমণ (১০২৪—২৫) একই বংসরে হয়। বোধ হয় এই সব বিতাড়িত ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণের এই হিন্দু হাজত্বের হারা জাবিড় দেশে অতিথিকাশে গৃহীত হন। তৈলঙ্গ দেশের গোলাকি মঠ, বুন্দেলখণ্ডের দাহালা ইইতে আগত শৈব ব্রাহ্মণ হারা স্থাপিত হয় (৩০)। ইহাদের নিকট হইতে নব-শৈব মত সংগঠিত হওয়ার উদীপনা প্রাপ্ত হয়।

এই বীর-শৈবধর্ম জাতিভেদ বর্জন প্রভৃতি কতকগুলি সামাজিক সংস্কার সাধন করে। এই ধর্ম আন্দোলন কিন্তু তুইভাগে বিভক্ত হয়—স্থিতিশীল (conservative) ও চরমপন্থীয় (radical)। প্রথমোক্তি ব্রাহ্মণদের এক-চেটিয়া হয়; অপরটি জাতিভেদ বর্জন করে। এই শেষোক্ত ভাগটি বাসব কর্তৃক সংগঠিত হয়; এবং ইহা "লিঙ্গায়েং" নামে আজও পর্যান্ত পরিচিত হইতেছে। এই সম্প্রদায় জাতিভেদ বর্জন করে এবং বলে যে ব্রাহ্মণদের কোন বিশিষ্ট পবিত্রভা নাই এবং সকলেই চরমস্থানে পৌছিতে পারেণ যখন বৈষ্ণবেরা বর্ণাশ্রমের গুণ্ডী পরিত্যাগ করিতে পারিল না সেই সময়ে বাসব

<sup>391</sup> S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 247.

<sup>391</sup> E. R. Rep. 1917, Secs. 30-37.

St. S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 247.

<sup>331</sup> S. R. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 260.

জাভিভেদ ত্যাগ করে এবং তাহার সময়ে তাহার দলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের বিবাহও সম্পন্ন হয় (৩১)। বাসব সাধনাক্ষেত্রে সন্ম্যাস ও ত্যাগ ভাব বর্জন করে এবং বলে যে প্রত্যেকে নিজের পরিশ্রমের রোজগার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে এবং কখন ভিক্ষা করিবে না (৩২)। এই আইন তাহাদের প্রোহিত-জঙ্গমদের উপরও বলবং হয়। বাসবই প্রথম ভারতীয় ধর্মনেতা যিনি শ্রমের যথার্থ সম্মান প্রাদান করেন এবং ভিক্ষা করিতে বারণ করেন। তিনিই একমাত্র ধর্মপ্রচারক যিনি বলিয়াছেন, কেবল কায়িক শ্রম (কায়ক) দ্বারা কৈলাস যাইতে পারে! আজ পর্যান্ত কর্পাটকের কৃষক ও ব্যবসায়ী লোকদের মধ্যে লিক্ষাহৎ সম্প্রদায় দলে ভারী।

এতদ্বাতীত এই সম্প্রদায় নিজের গায়ত্রী এবং বংশগত গোত্র-প্রবর পূথক করিয়া লইয়াছেন (৩৩)। বাসব উপদেশ দিতেন যে, সকল ন্ধাতিই লিন্ধায়েং সম্প্রদায়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, এই সম্প্রদায় বিধবাদের বিবাহ দেয় এবং মৃত দেহের কবর দৈয় (৩৪)।

এতধারা আমরা দেখি যে মুসলমান আক্রমণের পরে এই সম্প্রদায় সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের লোকদের দ্বারা উদ্দীপনা পাইয়া একটা নৃতন ধর্মস্প্রদায় গঠন করে এবং ইহার মধ্য হইতে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সংস্কারগুলি বাদ দেয়। কিন্তু কাল-ক্রমে ইহার মধ্যেও জাতিভেদ উদ্ভূত হইয়াছে; ইহাদের আচার্য্য ও জঙ্গমেরা ব্রাহ্মণের স্থান গ্রহণ করিয়াছে (৩৫)।

ইহার সম-সাময়িককালে আর একটি ভক্তিবাদী সম্প্রদায় দক্ষিণে উথিত হয়; ইহারা বৈষ্ণব নামে পরিচিত হয়। "আলওয়ার" আখ্যা প্রাপ্ত ধর্ম্ম প্রচারকেরা এই মত প্রচার করিত। ই হারা বলিতেন, যাঁহারা নৈষ্ঠিক পদ্ধতিতে স্থান পায় না তাহারাও মুক্তি পাইবে। এতদ্বারা তাহারা বৌদ্ধ, কৈন, এমন কি, আগমবাদী শৈবদের সহিত প্রতিদ্বিতা করিয়া লোকদের

<sup>9&</sup>gt; | C. V. Vaidya-vol. ii, Pp 420-422.

S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, p 286.

vol. C. V. Vaidya-vol. ii, P 422.

os | C. V. Vaidya-vol. ii, P 423.

e | C. V. Vaidya-Vol. II, P 422.

নিজেদের দলে টানিয়া আনিতেন। এই মউটি প্রথমে মৈটিক ব্রাহ্মিণাধর্মের উদারভাব মাত্র ছিল। এই বৈষ্ণব দলের বার জন সাধুর মধ্যে সকল জাতির লোক ছিল, তমধ্যে নাম-আলওয়ার শ্রুজাতীয় ছিলেন; ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু ছিলেন। এই সংখ্যার মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ছিলেন। একজন সাধু পারিয়া (অস্পৃশ্য) জাতীয় ছিলেন; ইহার নাম ছিল যোগীবহ। বোধ হয়, ইনি পরবর্তী কালের সাধু ছিলেন (৩৬)।

ভারতীয় স্থাঞ্-

অবশেষে শিশ্ব পরস্পরায় যমুনাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের নেতা হন। ইনি
প্রথম চোল রাজাদের সময়ে যথন ধর্ম সম্পর্কীয় তর্কে দেশ মার্তিয়া উঠিয়াছিল,
তথন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পৌত্রীর পুত্রই বিখ্যাত বৈশ্ববধর্ম প্রচারক
রামান্মজাচার্য্য (৩৭)। ইনি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি
মায়াবাদী বৈদান্দিকদের মত খণ্ডন করিয়া বেদাস্থের নৃতন ব্যাখ্যা দেনুন;
ইহাকে বৈশিষ্টাদ্বৈত মত বলে। রামানুজ বলিলেন, সমাজে মানুষ্যের যে-স্থানই
থাকুক, যদি সে ধার্ম্মিক জীবন যাপন করে তাঁহা হইলে সে অক্যান্ত লোকের
ক্যায় ঈশ্বরের নিকট সমানভাবে দাঁড়ায় (৩৮)। ইনি বৈশ্বব ধর্ম্মকে দক্ষিণে
পাকা ভিত্তিতে সংস্থাপিত করেন এবং নিজে শৃদ্র ও পতিতদের সাদরে আহ্বান
করেন। তাঁহার সময়ে আভিজাত্য ব্রাহ্মণাবাদ একটা ধাক্কা খায়। এই সময়ে
বৈশ্বব ও শৈবেরা বৌদ্ধ ও জৈনদের বিক্তদ্ধে জোর প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিল
(৩৯)। রামানুজের দক্ষিণের একজন নৈশ্বর শিশ্ব ব্রাহ্মণ গোঁড়াদের অ্ত্যাচারে
পলায়ন করিয়া উত্তরে কাশীতে বাস করেন। ইনিই রামানন্দ এবং উত্তরে
বৈশ্বব ধর্ম্মের প্রচারক হন। জনশ্রুতি এই—ইনি নিরাকারবাদী ছিলেন এবং
জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার শিশ্ব ছিলেন বিখ্যাত জোলা (তাঁতাঁ) কবীর।

জনঞ্তি এই-কবীর মুসলমানবংশীয় ছিলেন ( গুরু গ্রন্থসাহেবে তাঁহাকে

Some Contributions of South India to Indian Culture, P. 268.

<sup>991</sup> S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 282.

Culture, P 285.

S. K. Aiyangar—Some Contributions of South India to Indian Culture, P 291.

স্পষ্টই মুদলমানবংশীয় বলা হইয়াছে) (৪০), তিনি একটি নিরাকার ও জাতিভেদ-বিহীন সম্প্রদায় স্থাপন করেন। কবীর তুই ধর্ম্মের লোকদের এক ত্রিত করিবার চেষ্টা করেন। এইজতা প্রবাদ এই, তাঁহার মৃত্যুর পর তুই ধর্মের লোকেরা তাঁহাকে নিজেদের বলিয়া দাবী করে ৷ তৎপর, এই যুগে ব্রাহ্মণ তুলসীদাস রামায়ৎ বৈষ্ণব ধর্মের সৃষ্টি করেন বা উহার প্রসারে সহায়তা করেন। দাত্ নামক জনৈক অব্যাহ্মণ (ইনিও ধুনিয়া জাতীয় ছিলেন এবং মুদলমান ছিলেন বলিয়া প্রতীত হয় ) (৪১)। কবীরের স্থায় একটি নিরাকার এবং জাতিভেদ-বিহীন সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। পাঞ্জাবে এই সময়ে অব্রাহ্মণ নানকও একটি নিরাকারবাদী ও জাতিভেদ-শৃত্য শিথধর্ম সৃষ্টি করেন। এই মধ্যবুরে বাঙ্গলায় আমরা চৈতত্ত্বের আবির্ভাব নিরীক্ষণ করি। চৈতত্ত্বের যুগে গুজুরাটে বল্লভাচার্যা বেদাস্তেব বৈতবাদ ব্যাখ্যা করিয়া একটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে তিনি শেষে পুরীতে শ্রীচৈতত্তের মন্ত্রশিষ্য হইয়াছিলেন। এই যুগে দক্ষিণে বেদান্ত দেশিকের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য উদয় হইয়া বেদাস্থের আর একটি ব্যাখ্যা দেন এবং বৈষ্ণবধর্মীয় একটি সম্প্রদায় গঠন করেন। প্রবাদ এই বাঙ্গলার বৈষ্ণব পণ্ডিত বলদেব বিছাভূষণ নিজে বেদান্তের একটি টীকা করেন। তিনি মধ্বাচার্য্যের টীকা মানিয়া নেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশও নৃতন ধর্ম আন্দোলনের টেউ এড়াইতে পারে নাই; তথায় নামদেব, জ্ঞানদেব প্রভৃতি ধর্মোপদেশক উদয় হন এবং এই যুগের তুইশত বংসর পর গরীব ও শূদ্র সাধক তুকারাম বৈষ্ণব ধর্ম্বের জ্বোর প্রচার করেন।

ন্তন ধর্মের এই ঢেউ হিন্দ্র অন্তঃপুরে পর্যান্ত পৌছিয়াছিল। অনেক অজ্ঞাতনামা মহিলার সহতীর্থ হইয়া রাজপুত কন্থা মেবারের রাজবধু মীরাবাঈ এই ধর্মের সাধক হইয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাঙ্গালী বৈঞ্চবাচার্য্যের (রূপ গোস্বামী) সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি নির্যাতন সহা করিয়াও বৈঞ্চব ধর্মের সাধক-রূপেই পরলোক গমন করেন।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

৪০। রামকুমার বর্মা—হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস এইব্য।

৪১। একিডি মোহন সেন—"দাহ"।

# মোহানা

## (পৃৰ্বাহুবৃত্তি)

আড়ায় ফিরে এসে সফীক বিছানায় শুয়ে পড়ল। এই দেহটা কত সহাই না করতে পারে! ঘুম, খাওয়া-দাওয়া, শান্ধি, কোনে। কিছুরই অভাব বোধ হয় না। কোথা থেকে শক্তি উৎসারিত হয়ে সকল ক্ষতির পূরণ করে। করিম একদিন বলছিল লোহা-লকড়েরও জান্ আছে, তারাও এলিয়ে পড়ে, খ্ব খানিকটা বাবহারের পর ভয় হয় এই ভাঙ্গল, একটু জিরোন দাও, আবার তাজা হয়ে যায়! শক্তি গোপনে সঞ্চিত থাকে। করিম অত খেটেছে সারা জীবন ধরে, তার ওপর বাড়ীতে বৌও কারখানায় মালিকের আক্রোশ বহন করেছে, তবু সে ভাঙ্গেনি, মচকায়নি, মিল্-কমিটির কাজ সে পুরেখনমে চালিয়েছে। তার জোর এল সংঘাত থেকে, নিজেদের তৈরী অনুষ্ঠান থেকে, সক্রিয় জনগণের বিপ্লবেছ্ছা থেকে। তার মতন কর্মীই ভবিষ্যতের ভরসা। আরো কিছুদিন ধর্ম্মঘট যদি চালান সম্ভব হয় তবে মজহুর-সভার বৃদ্ধিজীবিদের নেতৃত্বের পরিবর্ত্তে সমগ্র মজহুর-শ্রেণীর বৃক্চেরা অধিনায়কত্ব জন্মলাভ করবে। করিম বৃক্ষবে, অক্সেরা বৃক্ষবে না। তাদের সহান্ত্র্ভূতি ভাববিলাস মাত্র। আজ্ব ঘদি করিম সমঝোতা না চায়, তবেই মঙ্গল, নচেৎ খুচরো সংস্কাব আর বোঝা-পড়ার আবর্ত্তে নৌকা হাবুডুবু খাবে, ঘাটের কাছে ভরাডুবি হবে।

বিজন ব্যস্ত হয়ে এসে বল্লে, 'ওস্তাদ, ব্যাপারটা চুকে গেল মনে হচ্ছে।' একটু যেন বেশী ব্যগ্র, কি যেন ঢাকতে চায়।

সফীক জিজ্ঞাস। করলে, 'নতুন খবর কিছু আছে ?' বিজন—'গুজোব ও অনেক রকম। তোমার কি ধারণা ?' সফীক—'তোমার ?' '

বিজন—'আমার ধারণা এই অবস্থায়, এই ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে—'
সফীক—'বিপ্লব সাধিত হয় না, বরাবরই এই বলেছি…কেমন ৃ তবে তুমি
অত ছোটাছুটি কর কেন ় হাত পা গুটিয়ে রসে থাকলেই পার। খুণেন
বাবু ও তাঁর সঙ্গে যিনি এসেছেন তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়েছে ?'

বিজ্ঞন—'ওঁরা প্রায়ই তোমার কথা ভাবেন। নতুন বাড়ি ঠিক হয়েছে।' সফীক—'ভাল। আমার বাক্তিগত ধারণা যাই হোক, করিমরা যা ভাবে তাই হবৈ শেষে।'

বিজন—'ভবু, তুমি যা বলবে ভাই ড' হবে !'

সফীক—'আমাদের কোনো অধিকার নেই ওদের বিপক্ষে যেতে।'

্বিজন—'বিনা নেতৃত্বে ওরা সামলাতে পার্বে না ভয় হয়। আমরা না হয় বাইরের লোক দিয়ে কল চালান বন্ধ করলাম, তারপর ? আমাদের লড়বার ক্ষমতা অসীম নয়।'

সফীক—'মাত্র বন্ধটুকুই না হয় কর, তারপর দেখা যাবে। কাল রাত্রে কোথায় ছিলে তুমি ? ঘষতে ঘষতে বিতাৎ জন্মায়, শক্তিটা বালতীর জল নয়, স্থোতের বহতা...বুঝেছ ? শক্তি বাপের সম্পত্তি নয়, অর্জিত ধন। সে যাই হোক মজুররা ফিরতে চায় বলছ…'

বিজ্ঞন—'ফিরতে চায় বলছি না…খগেন বাবুর কাছে ঐ ধঃণের অনেক কথা শুনেছি, যদিও তিনি বাপ তোলেন না।'

সফীক—'ফিরতে বাধ্য, ফেরা উচিত, একই কথা, মাত্র একটু বেশী খারাপ কথা। তুমি তারা কি চায় বেশী জান, না করিম জানে ?'

বিজন—'এক হিসেবে করিম অবশ্য, কিন্তু…'

সফীক—'এর মধ্যে কিন্তু নেই। যা কিছু কিন্তু ঐ মাতব্বরীটুকু ছাড়বার বেঁলা।'

বিজন সিটিয়ে গেল। সফীক মেজের ওপর থেকে একটা পোড়া বিড়ি তুলে বিজনের গায়ে ছুঁড়ে দিলে…'বিজন, বিঁড়ি থেতে শেখ হে। পার্থক্য দূর হয়।' করিম ঘরে আসতে সফীক লাফিয়ে উঠে প্রশ্ন করলে, 'খবর কি ?'

'কাল রাতেই ওরা লোক আনবার মতলবে ছিল, কিন্তু পারে নি। আজ আনবেই ওরা, কারণ, ওরা কাল পরশু সরকারের কথা মেনে নিতে বাধ্য 'হবে।'

বিজন--'সর্তিলো যদি ভাল হয়, তবু খানিকটা লাভ নয় কি, করিম ভাই ৷'

করিম—'আরে ভাই, ভাই কখনও হয়। এখন গুঁতোর চোটে যাই বলুক

না কেন, ছুতো নাতার অভাব হবে না, তখন আবার ধর্মঘট চালাতে হবে। কে-একজন অফিসার থাকবে শুনছি, প্রথমে তার দরবারে নালিশ করা চাই, তিনি ওদের ডাকবেন, ওদের কথা শুনবেন, তার পর, কতদিন পরে কে জানে, রায় বেরুবে। সে-রায় ওরা শুনবে কেন, যদি আমাদের স্বপক্ষে সেটা যায়! অফিসার হবে সায়েব মানুষ, সে ওদের সঙ্গে থানা থাবে, ওদের মেমেদের সঙ্গে নাচবে—অর্থাৎ ধর্মঘট বন্ধ হল চিরকালের জন্ম।

সফীক—'কার কাছে শুনলে ?'

করিম—'উধামজীর বাড়িতে ভিড় জমেছে, সেইখানে শুনছিলাম।'

সফীক—'আর কি শুনলে ?'

করিম—'উধামজী না কি বলেছেন যে সরকার চান না যে এখানকার ব্যবসার কোনো ক্ষতি হয় অনবরত সত্যাগ্রহের চোটে। সরকারের মৃত, দেশের ব্যবসা বাঁচিয়ে রাখা, তাকে বাড়ান, এ-সবই দেশের কাজ।'

সফীক—'তোমরা কি করবে ?'

করিম—'ওস্তাদ, ট্রাইক করতে পারব না এ কেমন কথা। ওরা যাকে ইচ্ছে তাড়াবে আর আমরা বাকি সব ভাল মানুষের মতন কাজ করে যাব— আমরা ফেন মেশিন। এ হয় না।'

সফীক—'তোমরা মেশিন কে বল্লে! তোমাদের ভোট আছে যখন, তখন তোমরা মানুষ, নিশ্চয়ই মানুষ! চাকরী গেলে ভোট থাকবে! তা ছাড়া নতুন জজের কাছে দরখাস্ত দিলেই গোল চুকে গেল!'

করিম—'ও-সব আদালতী ব্যাপার আমাদের জানতে বাকী নেই। মোকদ্দমা চালাতে কতদিন লাগে ? তাতে খরচ নেই ? এই ত' কামুন রয়েছে দরখাস্ত দেবার পর হাত-পা ভাঙ্গলে ক্তিপূরণ হিসেবে টাকা দেবে। ক'জন দরখাস্ত দেয়, ক'জন পায়, কেন দেয় না, কেন পায় না ? অত হাঙ্গামা যদি গরীবরা পোয়াতে পারত তবে আর ভাবনা ছিল না! এখন ত' কাঁসি হোক, পরে আপীলে খালাস পাওয়া যাবে ভেবে ক'জন কাঁসিকাঠে গলা দিতে পারে ? ও-সব আইন-আদালত বুঝি না—অফিসার লোক ওদের এক গেলাসের ইয়ার, ওদের বিবিদের দোভ — ওদের হাতে সেই ঘুরে ফিরে পড়তেই হবে। ট্রাইক করব—সরকার যা ভাবেন ভাবুন গে!' বলতে বলতে করিমের মুখ বেঁকে যায়,

ছ-হাতের আঙ্গুল ঘোরে যেন কল চালাচ্ছে, চোথ জ্বলে ওঠে, যেন মোটরের হেড-লাইট পড়েছে বল্য জন্তুর চোখে।

সফীক—'এখন কি করবে তোমরা ?'

করিম--- 'তাই-ত' ভাবছি। মজ্জুর-সভা কি করে দেখা যাক।'

সফীক—'সেখানে আরো অনেকে আছেন ভুলো না ৷

করিম—'জানি ওস্তাদ! কিন্তু আমাদের নিজেদের সভার বিপক্ষেত যেতে পারি না।' বিজন সোলাসে সফীকের দিকে চাইল।

সফীক—'কে যেতে বলছে বিপকে! তবে মজত্র-সভাকে সঙ্গে নিতে হবে, যদি অচল হয় তবে টেনে নিয়ে যাওয়া চাই।'

করিম—'ওস্তাদ তুমি নিজে দেই সময় মিটিং-এ থেকো।'

ুসফীক—'দেখি। তার আগে তোমাদের কোনো কাজ নেই ভোমরা আর লড়তে পারছ না স্বীকার কর।'

করিম—'আমরা থুব পারব।' ও-কথা মুখে এন না ওস্তাদ, পাপ হবে।' সফীক—'বিজনের ভাই বিশ্বাস।' •

বিজন—'আমি কখ্যনও তা বলি নি।'

সফীক—'ঠিক ঐ-ভাষা না হোক, অর্থ তাই।'

বিজন—'আমার ধারণা…'

ু সফ্টক—'তোমার ধারণা পকেটে তুলে রাথ, সুপদ্ধী হবে, তার পর তোমার ভাবী-জীকে উপহার দিও।'

বিজন—'ভজ মহিলার নাম না হয় নাই আনলে টেনে এখানে!' বিজন আনেকক্ষণ চুপ করে রইল দেখে করিম তাকে উদ্দেশ্য করে বল্লে, 'ঘাবড়াচ্ছেন বাবুজী। আমরা পারব।'

বিজন—'পারলেই ভাল। 'আমরা' কারা ?'

করিম—'আমরা সকলে। কেবল আমাকে নয়, আমার সঙ্গে প্রত্যেককে, তথু আমি কে আমি ত' বুড়ো হয়েছি, প্রত্যেকটি মজুর, যাকে যাকে তাড়ান হয়েছে বিনা কারণে, মজছর-সভার সঙ্গে যোগ আছে বলে, তাকে তাকে যদি ওরা ফেরং না নেয়, তখন দেখবেন বাবুজী আমরা ক'জন!' সফীক করিমকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি এক কাজ করতে পার ? আছো, চল আমিই যাচ্ছি।

বিজ্ঞন, তুমি আর খগেন বাবুকে কণ্ট দিও না।' করিম বল্লে, 'বাবুজীও আস্থন না।' বিজ্ঞন জবাব না দিয়ে চলে যাবার পর সফীক আর করিম রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল।

সফীক—'আমি একবার ভোমাদের মিল্-কমিটির লোকদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

করিম—'তারা এখন বোধ হয়, ঠিক জানি না কোথায়, উধামজীর বাড়িতে পাওয়া যাবে।'

সফীক—'তাই চল। আমি না হয় বাইরে থাকব।' করিম হেসে বল্লে, 'তা বটে, বাইরে থাকাই ভাল, উধামজী আবার উল্টো ভাবতে পারেন।'

উধামজীর বাড়ি গস্ গস্ করছে, বিস্তর মোটর, বনেট্-এ ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা, একটিতে লাল সালুকের উপর অর্জচন্দ্র, অক্সটিতে গৈরিক-পতাকা, ফাটকের বাইরে সারি সারি টঙ্গা, প্রাঙ্গনে মজুর জনকয়েক। ওপরের বারাগুায় চাঞ্চল্য, চাকরে চা-জলপান সরবরাই করছে। সিঁড়ি দিয়ে করিম ওপরে উঠতে যাচ্ছে এমন সময় একজন থাকি-খদ্দরের হাফ-প্যান্ট্ পরা স্বেচ্ছা-সেবক ত্টো লাঠি তেরছা করে পথ আটকাল। এখন দেখা হবে না, আধঘন্টা পরে আসতে বল্লে। ওপরতলার ঘরের পদ্দা বাতাসে উড়ছিল, ভেতর থেকে আওয়াজ এল 'আইয়ে।' স্বেচ্ছাসেবক পথ ছেড়ে দিলে। করিম ভেতরে যেতেই উধামজী তার কাঁধে হাত রেখে বল্লেন, 'কি খবর ভেইয়া ?'

করিম—'খবর ত' আপনিই দেবেন। খবরের মালিক ত' তাপনিই।' উধামজী করিমকে নিয়ে বারাণ্ডায় এলেন, চোখে হাসি ঠোঁটে হাসি, চুপি চুপি বল্লেন, 'অনেক কৌশীসের পর জেতা গেছে। এখন তোমার মত কশ্মীরী, যারা সত্যকারের কাজের লোক, কেবল বাক্যবাগীশ নয়, বিলেতা বুলি কপ্চায় না, তোমরা একটু মদৎ দিলেই ফতে। রফা সাহেবের উপস্থিতিটা বড়ই সমীচীন হয়েছে। ওঁরা একটু চা-পান করছেন। কিছু বলবার থাকে আমাকেই বল।'

করিম—'উধামজী, আপনাকে ছাড়া কি ওঁদেরকে বলব। সর্বশুলো কি ?' উধামজী—'সবই একটু বাদে টের পাবে। তবে, জেনে রেখো আমাদেরই' জিং।' করিম—'জিং কি হিসেবে ?'

লধামজী—'যাদের বিনা অজ্হাতে তাড়িয়েছিল তাদের ফিরিয়ে নেবে ওরা। সব চেয়ে আনন্দের কথা এই যে তোমাকেও আর বাইরে থাকতে হবে না। তবে কাগজ-পত্র নিয়ে একটু গোল আছে, তোমার। আরে ভাই, রাজি কি হয়! শেষে ভয় দেখান হল ফ্যাক্টরী জোর করে খুলতে গেলেই ১৪৪ ধারা জারি হবে সহরে। এখন ওপক্ষ মিটিং করছেন সর্জ্বীকারের জন্ত। আশা করছি আজ কালের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। ওধারে দেখছ ত' ভেইয়া, টাকা ঠিকমত উঠছে না, তার উপর একবার দালামা বাধালেই হল, তথন ঠ্যালা সামলাতে সেই উধামজী।'

করিম—'হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বাধবে না, ঘাবড়াচ্ছেন কেন, উধামজী?'
ুউধামজী—'তুমি ড ব'লে খালাস! ভাগ্যিস এখনও বাধে নি! ভোমরা
ফিরে আসছ এই যথেষ্ট, এর জন্ম ভগবানকে ধন্মবাদ।'

করিম—'উধামজী, শুনছি কে একজন অফিসার আসবে যার কাছে দরখাস্ত পেশ করতে হবে ?'

উধামজী—'সেই কথা চলছে। ওটা একটা বাহানা মাত্র। আদৎ কথা ভোমরা।'

করিম—'মাপ করবেন উধামজী, আমি অত-শত বুঝি না। ওরা গুঁতোর চোটে না হয় আমাদের নেবে, কিন্তু তু'দিন পরে আবার ভাড়াবে। ভাই মনে হয় ব্যাপারটা ঠিক আমরা নই, অস্থ একটা।'

উধামজী করিমকে বারাণ্ডা থেকে ভেতরের অক্স একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। 'করিম ভাই, একটু চা দিই, না দে কিছুতেই হয় না।' হাতে চায়ের পেয়ালা নিয়ে করিম বল্লে, 'দেখুন বাবু সায়েব, ব্যাপারটা স্থবিধের নয় মনে হচ্ছে।'

উধামজী—'কেন, কেন, কেন ? তুমি ভাবছ অধিকারের কথা, কিছু
আমাদের লড়াইএর কারণটা কি ? জনকয়েককে তাড়িয়েছিল ওরা, আমরা
বল্লাম তা হবে না, নিতেই হবে ফিরিয়ে। রাজি কি হয়। কত ধ্বস্তাধ্বস্তিই
না চলল সে কি বলব ! আর যাতে কথায় কথায় বরখাস্ত না হয় তার বন্দোবস্ত
পাকা না করে আমরা ছাড়ছি না।'

করিম—'ওরা যা করত তাই করবে।' উধামজী হে-হো করে হাসতে

লাগলেন, তাঁলি আর থামে না, সর্বাদেহে ছড়িয়ে পড়ে, প্রতি অঙ্ক নাচতে থাকে, মাথা পিছন দিকে ঝোঁকে, ছটো হাত ওপরে ওঠে, মুখের মধ্যে দোনা বাঁধান দাঁত চোথে পড়ে, তাতেও পানের কালো ছোপ, হঠাং হাত ছটো হাঁটুর উপর এল, দেহ কুঁজো হল, হাসির গর্রায় করিম অপ্রস্তত। উধামজী সোজা হয়ে উঠে বল্লেন, 'ভেইয়া, ও-টুকু বিশ্বাস হল না আমাকে ? আর কিছু বৃঝি আর না বৃঝি, হাওয়া বদলেছে এ-টুকু বৃঝি। আর, বাছাধনেরাও বোঁঝে। কিন্তু, করিম ভাই, একটা প্রশ্ব করি ভোমাকে…এত অধিকার শিথলে কোখেকে ? ও-সব এখন রেখে দাও। অধিকার কি ভাই হাওয়ায় ঝোলে ? ও-সব পণ্ডিতী বিলেতী বোলচাল তোমার আমার মুখে শোভা পায় না।'

করিম—'অধিকারটা ওদেরই রইল তবে ?'

উধামজী— 'মোটেই না। অবশ্য কথাটা উঠেছিল বটে, কিন্তু পাঁচ কাটান গেছে। আমি বল্লাম, সরকার যে নতুন অফুিসার নিযুক্ত করবেন তাঁরই হাতে ভার দেওয়া হোক।'

করিম—'কিসের ভার ? তিনি ত তাড়াবার আগে নয়, পরে শোচ-বিচার করে রায় দেবেন ? তার পর, তাঁর রায় গ্রহণ করা ওদের মজ্জি। এ যেন কি সকম লাগছে।'

উধামজী—'ভাই আমারও কি ভাল লাগে! কিন্তু এধারে দেখছ ত! আমরা কতদিন চালাতে পারব তার ঠিকানা নেই। ওরা খুব জব্দ হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু আমাদের অবস্থাও ড' সঙ্গীন, সেটা আমি জানি, টাকা তুলতে হয় সেই আমাকেই। অন্য অন্যবার একজন না একজন মালিকের কাছে মোটা টাকা পাওয়া গেছে, এবার একজনও উপুড় হস্ত করলে না। জব্দ যখন ওরা হয়েছে, আমরা থখন জিতেছি, ব্যস্ক্রেকরিম ভাই ভেতরে চল, ভোমার মতন লোককে মন্ত্রীরা দেখলে খুলীই হবেন। ভোমরাই ভারত মাতার কৃতীসন্তান-ভোমরাই—সভিয় বলছি ভাই, ভোমরাই—মা এখনও উর্বরা—একধারে মহাত্মাজী অন্যধারে ভোমরা—তুপাল থেকে ত্'হাত ধ'রে ভোমরা মা-কে এগিয়ে নিয়ে চলেছ অন্ধকার পথে—ভোমাদের আঁথির রোশনীতে মায়ের মুখ উজ্জ্ল হল—সেই আলোয় আঁথেরা পালাল—না, না, লে হয় না, করিমভাই—অবশ্য কাজ যদি থাকে তবে অন্য কথা—ভোমার সঙ্গে আমার কোনো

তকলুক্ নেই···তবে ভাই একটি অমুরোধ রাখতেই হবে···আজকের সভায় হাজির খেকো।'

করিম—'বাইরের মিটিংএ কিছুই হবে না, যতক্ষণ **না মঞ্জন্ত্র-সভা**য় ঠিক হয়।'

উধামজী—'নিশ্চয়ই, মজত্র-সভার সকলেই সেই সভায় থাকবে। তোমরা কি ভাবছ যে লুকিয়ে লুকিয়ে বোঝাপড়া করছি ? না, তা কখনও হয়। আমি থাকতে সেটা অসম্ভব জেনে রেখো। তবে, কেবল মজতুর-সভা কেন ? তোমাদের মদৎ কি সহর শুদ্ধ লোকে দেয় নি ? তাদের বাদ দিলে তারা কি ভাববে ? সেটা কি আমাদেরই ভাল হবে ?'

করিম—'আগে মজতুর-সভা মেনে নিক্, তারপর সাধারণ মিটিং হোক্।'
'উধামজী—'চমৎকার কথা! কিন্তু স্বীকার করছি ভাই; এর মধ্যে
আমাদের একটু চাল আছে। মঙ্ক্রীপক্ষ থাকতে থাকতে ওদের আটকে ফেলতে
চাই। ও-পক্ষকেও সেখানে আনব, ওদের মুখ দিয়ে কথা বা'র করিয়ে
নেবো।'

করিম এবার হেসে ফেলে মাথা নাড়তে লাগল। উধামজী বল্লে, 'দেখই না, করিম ভাই, যাতে হাত দিয়েছি সেটা কখনও ফস্কেছে? তুমিই বল, গুমোর করছি না। আমরা ত' পিছনে আছিই। যদি ওরা অমান্ত করে তবে এবার শেষ-দেথা দেখে নেবো। তুমি কি ভাব ওরা এতই বোকা যে এই সোজা কথাটা ওদের মাথায় ঢোকে নি? কথাবার্তার সময় যদি একবার ওদের মুখভঙ্গি দেখতে! ভাঙ্গবে ত' মচকাবে না!' উধামজী ওদের মুখভঙ্গী অমুকরণ করলেন। করিম গন্তীর হয়ে বল্লে, 'যদি পিছনেই আছেন সর্বদা তবে মজত্ব-সভাকে আগেই থাকতে দিন।' উধামজী ব্যস্ত হয়ে পিছনে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, 'এখনই হাজির হচ্ছি, আভি করিম ভাই, একটা কথা না বলে থাকতে পারছি না—সরকারের সহামুভ্তিটা ফেলে দেবার জিনিয় নয়, কংগ্রেস একসঙ্গে কজনের সঙ্গে লড়বে!' উধামজী সিঁড়ি দিয়ে নেমে করিমকে উঠানে পৌছে দিলেন। উঠানে জনকয়েক মজুর দাঁড়িয়ে রয়েছে, উধামজী তাদের কাঁধে হাত দিয়ে আপ্যায়িত করলেন। করিম বেরিয়ে এল। উদান্ত কণ্ডস্বর ও হাসির রেশ অনেকদ্ব পর্যান্ত সকলে চলল।

ফাটকের বাইরেই মহব্বের সঙ্গে দেখা। মহব্ব বল্লে, 'ব্যাপার স্বিধের নয়। যদিও গুণ্ডারা এখন ফাটকের ভেতর, তব্ লরিভর্ত্তি লোক আসবে আজই, চুক্তির আগেই।' ছজনে ছুটল সফীকের কাছে। পথে করিম অস্থ ছজন মজুরকে সঙ্গে নিলে। তারাও মিল্ কমিটির মেম্বর—বিতাড়িত। সফীক একটা ল্যাম্প পোষ্টের তলায় দাঁড়িয়েছিল। সফীক থবর জানবার ইন্ধিত করাতে করিম বল্লে, 'ওস্তাদ, যা শুনেছ তাই ঠিক, তবে ও-পক্ষ এখনও মত দেয়নি। উধামজী আশায় আছেন যে ওরা মেনে নেবে, আমরাও।' সফীক খানিক নীরব থাকার পর জিজ্ঞাসা করলে, 'এরা,ত' মিল-কমিটির লোক, এদের বক্তব্য শোনা যাক।' একজন বল্লে, 'করিম ভাই ভাল করেই জানে যে এ-বন্দোবস্ত চলবে না।' কণ্ঠে উন্মা এনে সফীক মন্তব্য করলে, 'করিম ভাইকে ছাড়, তোমাদের কি বিশ্বাস গ' উত্তর এল—'এ কথনও হয়।'

সফীক—'যদি না কখনও সম্ভব হয় তাবে সমঝোতা মেনে নিতে অত ব্যপ্ত কেন গ' করিম তাদের হয়ে জবাব দিলে—'ব্যগ্র নই, ওস্তাদ। তবে একটা দিক আছে—আমরা যদি বাগড়া দিই তবে উধামজী ও তাঁর দলের লোককে পাওয়া শক্ত হবে।'

সফীক—'কথাবার্ত্তায় তাই ব্রুলে ?'

করিম—'অনেকটা তাই। উধামজী বলছিলেন যে একটা বড় মিটিং হবে, সেখানে আমাদের মত নেবেন।'

সফীক—'মত! সাধারণ সভায় মত! অর্থাৎ, তিনি যা বলবেন তাই ঠিক!' করিম—'বড় মিটিং, বৃঝি না। মজত্ব-সভা যদি সায় দেয় তবেই আমরা ধর্মঘট তুলে নেবো —আমি সাফ বলে দিয়েছি।'

সফীক—'তিনি কি' বল্লেন ?'

করিম—'কংগ্রেস ক'জনের সঙ্গে লড়বে!'

সফীক—'তাই বুঝি এক হাত খালি রাখতে চান, ভোট কুড়োবার জন্মে ুং ভুল, ভুল, ভুল…'

করিম—'কার ভুল ?'

স্ফীক—'ভোমাদের, আমাদের…ভারা বাধ্য আমাদের ভরফে আসতে।

যদি ধর তোমরা বোঝাপড়া না মেনে ষ্ট্রাইক জোরদে চালাও তবে কি ভাব যে ওঁরা জবরদন্তী করে ভেঙ্গে দেবেন ?'

মহবুব—'বোম্বাইএ কি ঘটেছে, ওস্তাদ ?'

সফীক—'বোম্বাই আর এ-দেশ এক নয়। ওখানকার মিল্ওয়ালাদের শক্তি বেশী, তারা পুরানো, খানদানী, ওখানকার সাধারণ লোক ব্যবসায়ী, এরা নাবালক, এদের সমর্থন কম দেশের জনমতে। মারতে হয় ত' ছোট বেলাতেই…ওরা যেমন তোমাদের পাকড়ায় ছোট বেলাতেই…শক্রর বয়োর্দ্ধি বাঞ্নীয় নয়।' গলার আওয়াজ ঢিলে করে সফীক বল্লে, 'আমার বিশ্বাস, আমাদের সরকার আমাদের ত্যাগ করতে পারবে না, এখানকার কংগ্রেস অস্ত জাতের…নয় কি ? হয়ত, আমারই ভূল…কিন্তু ট্রাইক করতে পারব না এ-কেমন কথা!'

মহবুব—'নোটিশ দিতে হবে একমাসের—এই গুজোব।'

সফীক—'নোটিশ ৷ ওরা নোটেশ দিয়ে লোক তাড়ায় ? নোটিশ দিয়ে কাজ কমায় ? নোটিশ দিয়ে মাইনে কাটে ? নোটিশ দিয়ে নতুন কল আনে ? নোটিশ ৷'

মহবুব—'নোটিশ দেওয়া হবে না।'

मकौक--'श्रव ना छ' वन ह ! कारक कि रमशान्ह ?'

করিম—'মজতুর-সভা যা বলবে তাই হবে !'

দ্বাদির হাতে এখনও ?'

করিম—'জ্বানি। কিন্তু আজ যদি মজ্বর-সভাকেও উড়িয়ে দিই, তবে ওরা পেয়ে বসবে।'

সফীর্ক--- 'কে অস্বীকার করছে! কিন্ত ষ্ট্রাইক করতে পারব না এ-কেমন ব্যবস্থা! এ-যে মজহুর-সভার গোড়ায় কোপ্। ষ্ট্রাইক চলুক। ওরা আজ হেস্ত-নেস্ত করবেই।'

মহব্ব ··· 'আমিও সে খবর পেয়েছি। আজ লরি বোঝাই লোক আসছে!' সফীক—'চল, ঐ ধারে' যাই। লোক আনা বন্ধ হোক ত' আগে, দেখি কি হয় ভারপর!' সকলে জুহীর দিকে চলল। কলের ফাটকের সামনে লোক জটলা করছে, দারোয়ানরা বাইরে আসতে পায় নি। খাঁ-সাহেব সফীককে দেখে এগিয়ে এল। খাঁ-সাহেব ফাটকের সামনে থেকে এক পাও নড়েনি, সেইখানে বসেই খাওয়া-দাওয়া করেছে, পাশে বদনা, ছাঁকো, হাঁড়া, সানকী। সফীক হেসে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ-যে দাওয়াৎ দিয়েছেন, খাঁ-সাহেব। আহা, আগে যদি টের পেতাম।'

খাঁ-সাহেব উত্তর দিলেন, 'পেট না ভরালে কি কাজ পাওয়া যায়! ফাটক ছেড়ে যেতেও পারি না, একলা বসে খেতেও পারি না। বেচারা চৌধুরীর বাড়িতে বিপদ, তাই আমাকেই তদারক করতে হচ্ছে। চৌধুরীর বাচ্ছার খুব অসুখ, কি-সব বিলিতী দাওয়াই খাইয়েছে। এত করে বল্লাম হকিম ডাক, তা শুনলে না কিছুতে!'

সফীক চৌধুরীর পাড়ায় চুকল। একজন বুড়ি কাঁদছে চৌধুরীর দরজার বাইরে, চার-পাশে মেয়েরা ঘোমটার ভেতর থেকে ফোঁপাচ্ছে, বুড়ি নিজের কপালে হাতের ভারি বালা ঠুকল, রক্ত বেকল, পাশের মেয়েরা হায় হায় করে হাত চেপে ধরলে, যত চেপে ধরে বুড়ি তত হাত ছাড়াতে চেষ্টা করে, শাশের চালা থেকে অন্য মেয়েরা উঁকি দিতে লাগল, একজন বয়স্থা এগিয়ে আসতে বুড়ি চেঁচিয়ে উঠল, এখান থেকে ভাগ, আমার সামনে আসিস নি, তুই ত' বল্লি তাই বিলিতী দাওয়াই অভদ্র ভাষার আওয়াজে চৌধুরী বেরিয়ে এসে বুড়িকে ধমকালে। সফীককে চৌধুরী বল্লে, 'রোগীর শ্বাস উঠছে, তিন সপ্তা ভূগেছে যখন তখন পাড়ার লোকে পরামর্শ দিলে কলের ডাক্তারের কীছে নিয়ে যেতে, বিলেতী দাওয়াই খেয়েছে, কিছুই ফল হল না, উল্টে খারাপ হয়ে গেল।

সফীক—'কলের ডাক্তার যেন আপনার ছেলেকে বাঁচাবার জন্ম প্রাণ দিছে। সে ত'লাল দাঁওয়াই দিয়েই মাইনে পাবে।' একজন মেয়ে কেঁদে উঠল…'হায় হায়…এক এক করে চারটি গেল।' চৌধুরীর চোথে জল,… বৃড়ি চেঁচাতে লাগল, 'বিষ লাল বিষ…' চৌধুরী বল্লে, 'কেনই বা নিজে বিলিজী দাওয়াই খাওয়ালাম।' সফীক চৌধুরীর' কাঁধে হাত রেখে সাজ্বা জানালে, 'বিলিজী দাওয়াইএর দোষ কি। তাই খেয়ে হাজার লোক সারছে দ্যারা. দিয়েছে পাপ তাদের তাদের কি মাথা ব্যথা যে একটা মজুরের ছেলে বাঁচে

কি মরে! সাহেব ডাক্তার ? সে ত' আরো মজা। এই সময় সত্যাগ্রহের ফলে ওদের ক্ষতি চলছে, এখন কি চৌধুরী সাহেব ওদের হাতের কোনো জিনিষ নিতে আছে।' 'বিষ দিয়েছে'…'থোকার মুখ নীল হয়ে গেল'…ছে চ্তলা দিয়ে পাড়ার মেয়েরা একে একে এসে বাড়ীর ভেতর গেল…কোঁস কোঁস কারার মধ্যে ফিস্ ফিস্ কথা •বিষ…বিলিভী বিষ…চৌধুরী ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়াতে সফীক তাকে তুলে বাড়ির ভেতর ঠেলে দিলে।

গলি থেকে বেড়িয়ে বড় রাস্তায় পড়তেই বিজ্ञনের সঙ্গে দেখা…'তুমি ?' বিজ্ञন—'খবর এসেছে, লরি বোঝাই লোক আসবে।' সফীক-—'তাই নাকি।'

বিজন নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে অন্তুমনক্ষভাবে বল্লে, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে ?' সফীক উত্তর দিলে না, খাঁ সাহেবের কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে, 'আজ দেখাতে হবে সন্ সাতাওনের জোয়ান কোন চীজে তৈরী।' খাঁ সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উত্তর দিশে, 'আে ভাই, সেদিন আর নেই, তবে, আমি থাকতে মারপিট হবে না।'

সফীক--'এবার হিন্দু-মুসলমানের হাঙ্গামা নয়। মিলওয়ালারা লরি করে লোক আনছে, তারা এসে পড়লে যারা ধর্মঘট করেছে তাদের অন্ন যাবে।'

খাঁ—'তবে যে শুনলাম মিটমাট হয়ে গেল!'

সফীক—'এখনও হয় নি। তার আগে ওরা নিজেদের লোক এনে ফেলতে চায়, যাতে পরে আর আমরা আসতে পার্ব না কিছুতে। সব ভ্থায় মরবে।'

খাঁ—'যারা লড়তে না পারে তাদের বেঁচে লাভ কি !' করিম এসে পাশে দাঁড়াতে খাঁ সাহেব থতমত খেয়ে গেল। সফীক বল্লে, 'সত্যিই তাই, খাঁ সাহেব, লড়তে হবে। কিন্তু লড়বার জন্মও ত' খানা চাই, তাই যদি যায় তবে হাওয়া খেয়ে কতদিন বাঁচবে মাহুষে, বাল-বাচ্ছা নিয়ে। কি বল, করিম ?'

" করিম—আমি আর কি বলব ! ভাবছি কেবল ওদের বেইমানির দৌড় কডটা। এধারে বোঝা-প্রড়া চলছে, অস্তধারে রাতারাতি লোক আনা!" থাঁ-সাহেব তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'আমিও তাই ভাবছি। এমন বেইমানি বরদাস্ত হয় না।' সফীক—'বেইমানি কেন, খাঁ সায়েব ? আমার মিল্ থাকলে আমিও তাই করতাম। ইমান্ কোথায়, কার সঙ্গে যাদের ইচ্ছং নেই তাদের সঙ্গে ইমান!'

খাঁ সায়েবের চোথে আগুণ। 'কভি নেই হোগা!' ব'লে খাঁ সায়েব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বাৰ্দ্ধকোর কোনো লক্ষণ নেই, কোমর সোজা, হাতের পেশী শক্ত, মুখের চামড়া নিটোল, দীর্ঘ পুরুষ, পা ছটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সমগ্র দেহের ভারে মাটিকে যেন চেপে মারছে। 'বেইমান, বেইমান, খানা চায় কোন্ এই বেইমানদের হাত থেকে!' বিজন তার মুর্তি দেখে সম্বস্ত হল।

় আধ ঘণ্টার মধ্যে মহল্লাময় প্রচার হয়ে গেল যে এখনই লরিভত্তি বাইরের গুণ্ডা জোর করে মিলের মধ্যে ঢুকবে। চৌধুরীর পাড়ার লোক বেশী এল না, তারা মড়া নিয়ে ব্যস্ত। খাঁ সাহেব উপস্থিত লোক থেকে জনকয়েক জোয়ান বেছে নিয়ে বাকী লোকদের প্রতি হুকুম দিলে যেন তারা বাড়ি থেকে খেয়ে ভখনই চলে আসে। খাঁ সাহেবের আদেশে রাস্তার ওপর লোকেরা শুয়ে পড়ল। সফীক একবার বল্লে, 'খাঁ সায়েব, ঐ ধার থেকে লরি আসবে বলে মনে হচ্ছে, প্রথমেই মেয়েদের রাখলে হয় না ?' খাঁ সায়েবের তাতে আপত্তি, তাঁর মতে আওরাত কোথাও না থাকাই ভাল এ-ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে জন-কয়েক ছোকরা মেয়েদের পাশে বদে পড়তে থাঁ সায়েব তাদের ভাডা কু'রে গেল—'ভাগ্ হিঁয়াসে, ভাগ্।' সফীক মিনতি জানালে, 'থাঁ সায়েব, আপনার মতন বীরের কি জাত থাকবে না ?' 'জাত! সব বদ্জাত ব্যাটারা · · হাতে তলোয়ার ধরবে ওরা ৷ যে-হাতে বিঁড়ি ফোঁকে ৷' খাঁ সায়েব একটুঁ কুৎসিত ভাষা প্রায়েশ করাতে সফীক হেসে উঠল, ছেলেরাও হাসল, মেয়েরাও...খা-সায়েন তখন বল্লে 'আছ্ছা, আছো, তবে লেটু যা…যা অর্ডার দেব শুনতে হবে, একদম উঠতে পাবি না, জমির সঙ্গে মিলিয়ে থাকবি, ঘাবড়েছিস ত' মরেছিস আমার হাতে. জানিস ত'! আওরাজদের সঙ্গে কষ্টি নষ্টি করতে পারবি না वरल मिलाम, आमात काथ अफ़ारक भारति ना : लहे या। ' लहे या, दलहे या। কলীব করতে করতে ছোকরার। তায়ে পড়ল। 'মেয়েরা ফাটকের সামনে ্যেন বাস নি, ভেডরের দারোয়ান হঠাৎ ফাটক খুলে ধরে নিয়ে যাবে।

ত্'চারটে বদমাস মাগীকে এখানে রাখলে হত। তুঁ, তারা কি এসেছে! আদমীর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার ফন্দী আঁটছে রস্ফুইখানার ভেতরে।' খাঁ সায়েব ঘুণাভরে থুতু ফেলে ফরসীর নল মুখে নিলে।

সফীক একটা চায়ের দোকানে চুকল, সঙ্গে বিজন কায়েয় দোকানে বিজলী বাতি জলছে, ধূলোর আবডালে হল্দে দেখায় কিলানে। বিজনকৈ দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'এ ক'দিন দেখি নি বড়!' সফীক বল্লে, 'মহ্মান এসেছে জানই ত! তাদের বাড়ি খুঁজছিল। আচ্ছা, বিজন, মহ্মান এসেছে জানই হল কি করে বলেছ ? সে ভারি মজা ক্রেথমে বিনা প্রসায় বিতরণ, তার পর দো-দো প্রসা, এখন শুনেছি এক টাকার ওপর পাউশু কান আব্রো বেশী, বিজন ?'

বিজ্ঞন উত্তর দিলে না।

মহবুব—'আরেকজন ছিল না খাঁ সাহেবের সঙ্গে ?'

সফীক — 'চৌধ্রীর বাড়িতে বিপদ। তার বাচ্ছা মরেছে · · বেচারা · · বিজন, শিশুমৃত্যুর হার কত কাণপুরে ?'

বিজন—'ভারতবর্ষে যত সহর আছে তার মধ্যে প্রায় সব চেয়ে বেশুঁ, কিন্তু বাঁচবার আশাটাও ধরতে হয়! সেটা জন্মালেই সাডে চব্বিশ।'

্সফীক—'বাঁচা গেল! অতদিন আর ভুগতে হল না। সংখ্যায় সান্ত্রনা পাওয়া যায়। বিজন, চা-বাগানের কুলীরা কত পায় ?'

বিজ্ञন—'টাকার দিক থেকে এখানকার চেয়ে কম, কিন্তু অক্স স্থ্রিধা বেশী।'

সফীক—'নিশ্চয়ই, সস্তায় চা, তাতে ক্ষিদে কমে। কিন্তু বৃদ্ধি বাড়ে, যেমন ধর কোলকাতার বাবুদের। মহবুব, ওরা কখন লাস নিয়ে বেরুবে ? এই যে কিষণটাদ। ভাবছিলাম, তোমারও কি মেহ্মান এল ? কিষণ, তুমি ত হিন্দু, ডোমাদের মশান ঘাটের রাস্তা কোথা ?'

িক্ষিণ—'ফ্যাক্টরীর দরজার ভেতর দিয়ে।'

সকলে হেসে উঠল। সফীক বর্দ্মা চুরুট ধরালে, ঠিক মও ধোঁয়া বেক্সছে না, ছিদ আছে নিশ্চয়, থুভূ দিলে সেধানে, তবু ধোঁয়া আসছে না, টানলেও ধোঁয়া বেরোয় না, একটা দিকমাত্র ধরেছে, আঙ্গুল দিয়ে ছিদ চাপতে নীল ধোঁয়া সরল রেখায় ওপরে উঠল, ধোঁয়ার মাথা সাপের মতন বেঁকে যায়, একটা চোখ বুজে সফীক টানতে থাকে, ঘোরাতে ঘোরাতে সিগারের মাথা গোল হয়ে ধরে ওঠে। বিজনের দিকে এক চোখে চেয়ে সফীক বল্লে, 'একবার দেখে এস দিকিন ফাটকের সামনেটা, সকলে শুয়ে আছে কি না। এখানে ছজোত হবে, তুমি…তোমার কি থাকবার প্রয়োজন আছে ?'

বিজ্ঞন—'আমার বিশ্বাস আছে। এখনই আসছি।' বিজ্ঞন চলে যাবার পর সফীক উঠে এসে মহবুবের পাশে বসল, কিষণকে কাছে ডাঁকলে। সিগার টানতে টানতে সফীক জিজ্ঞাসা করলে, 'মশানের রাস্তা কোন দিকে ?'

কিষণ—'এই ধার দিয়েই যেতে হয়।'

সফীক—'অন্য পথ আছে **?**'

কিষণ—'বস্তী থেকে গলি বেরিয়েছে অনেক, কিন্তু বড় রাস্তায় না এসে উপায় নেই।'

সফীক—'মধ্যে মধ্যে ভগবান মানতে ইচ্ছে হয়। ভাল, ভাল, মড়ার রাস্তা আর কুলী মজুরের সড়ক এক হওয়াই উচিত।'

মহবৃব-"দেই সভ্ক দিয়ে আবাব বড় সাহেবের মোটর যায়।'

সকীক—'তোমাদের ট্রাইক ভাঙ্গারও লরি আসে। কিষণ, কিষণ, তুমি চৌধুরীর পাড়ায় যাও। একটু মদৎ দাও তেখাখ, শোন যা বলছি লাসু নিয়ে তুমিই বেরুবে, তুমি হিন্দু, আপত্তি হবে না, একটু ছোটখাট শোভাযাত্রা করলে হয় না ? খাট বইবে তুমি। যখন খবর দেবো তখন এই বড় রাস্তায় আসবে, বুঝেছ ?' সফীক সিগার ট্রানতে লাগল নীরবে।

বিজন এল। কিষণ, বল্লে, 'বিজনও চলুক না ?'

বিজন—'কোথায় ?'

কিষণ—'পাড়ায় চৌধুরী সাহেবের বাচ্ছার স্বর্গলাভ হয়েছে, ওস্তাদ চাইছেন একটা ছোটখাট শোক্যাতা।'

বিজন—'এ-সময়! এখানে আমার যদি কোন কাজ না থাকে, ওভাদের মতে, ভবে যাব।'

স্কীক-'ভূমি যাবে ! যাও!'

বিজন—'ওধারে লরি কখন এসে পড়বে হুড়মুড় করে তার ঠিকানা নেই, আর এখন শোক্যাত্রা!

সকীক—'ওটা সীম্বলিক্, যাওই মা—জিনিষ্টাকে একটু উঁচু স্তরে ভোলা দরকার, ফুল-টুল পাওয়া অসম্ভব ? একটু আর্টের পরশ না হয় এল। ক্ষতি কি ? যা বলছি, তাই শোনো, যাও।'

ি কিষণ ও বিজ্ঞাচলে গেল।

200

কানপুর সহর থেকে পিচ্ ঢালা রাস্তা বরাবর এসেছে রেল-লাইনের জীজের তলা দিয়ে বেশ খানিকটা ঢালু বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে হয়। রাস্তার ত্-পাশে লম্বা থাম্বা, সাদা-কালো দাগ নীচের দিকে, বাঁকের মূথে ও চড়াইএ মোটর যেন ধাকা না খায়, তাত্র আলো রাস্তার উপর, তু-পাশে বস্তী, মাটির তেলের ডিবে জুল্-জুল্ করে চেয়ে থাকে। সন্ধ্যা নামল ধোঁয়ার ওপর, বিজলী বাতির জোর কমল, বস্তীর আলো খুলল। রাস্তার আলো আজ যেন নিপ্সভ, কমতে কমতে নিভে যাবার সামিল। বিজ্ঞলী ঘরেও কি হরতাল সুরু হয়েছে ? ওখানকার মজুরদের বাগানো যায় না সহজে, বলে, অবস্থা ভিন্ন। ভিন্ন কোথায় ৭ একই অনুষ্ঠানের অঙ্গ, একই চাপের পেষাই, একই দারিন্দ্রোর সাম্য, না খেতে পেলে একই রক্মের যন্ত্রণা, রোগে একই ব্যবস্থা, মলে সেই একই মাটি আর আগুণ। সমস্তাগুলোকে খণ্ড খণ্ড ক'রে দেখে জীবনটাই কুকরো তুকরো হয়ে গেল। যতক্ষণ বাঁচা ততক্ষণ এক—এই মোটা কথাটা ধরা শক্ত বটে, কিন্তু বাঁচতে যাবার, তার উপায় আবিষ্কারের পত্থার ঐক্যটা ধরাও কি কৃঠিন ? চৌধুরী আর খাঁ সাহেবের ধাত আলাদা, কিন্তু ছ'জনেই ছ'বেলা ছ'মুঠো থেতে চায়। চৌধুরীটা অকর্মণ্য ♣িছেলে মরেছে বলে একেবারে ঘাবড়ে গেছে। ছেলে মরেছে এই জন্ম কি চন্দ্র সূর্য্য উঠবে না, সহরে ধুলো উড়বে না, মাঠে ফদল ফলবে না, গাছে নতুন পাতা গজাবে না, কল চলবে না, , কর্তাদের মুনাফায় ঘাটতি পড়বে, সভ্যাগ্রহ ধর্মঘট থেমে যাবে! সফীকের হাঁপ লাগে ... বুকটা হুর্বল রয়েই পেল ... থামতে পারে না লড়াই ... যারা জীবন দিয়ে লড়বে না তারা অন্ত কিছু দিয়ে লড়ুক · · অত সহজে ছাড়ন নেই · · বিজন তর্বল, অপদার্থ, মামুষ হবে কি ক'রে ৷ খিদের কামড় নেই, উপ্টে আদর্র আছে, ভাবিজীর কাছে ... সর্বাঙ্গ খলে মায় ভাবতে স্ত্রীলোকের অ-মাতুষ করবার অসীম ক্ষমতা, কথনও প্রয়োজন হয় নি নরম হাতের সেবার ··· হাঁসপাতালে নার্স দেহ ছুঁতে দেয় নি। রিলীফ-ম্যাপের মতন একই স্তরে সমগ্র অতীত প্রলম্বিত হয়, সমতলভূমি ··· উচু নীচু খাঁজ খল্পর বাঁকা চোরা নেই ··· স্ত্রীলোকের কোনো উল্লেখ নেই, নেহাৎ সাদামাটা তামার পাত, কেবল গ্রম। কুঁচকে গেল হঠাৎ, একটা যেন চোঁয়া ··· তার ভেতর দিয়ে কেবল দ্রের জিনিষ দেখা যায়। গড়ান রাস্তার নীচে থেকে ছটো চোখ ধীরে ধীরে উঠছে।

'লরি আরহি…'লরি আরহি'। সফীক বল্লে, 'মহবুব, কিষণকে শীগ্রির লাস নিয়ে এখানে আসতে বল। যেন পাঁচ মিনিটের থেশী না লাগে। খাটিয়ার ওপর চালিয়ে নিয়ে এস…আর কিছু চাই না—ছ'চার জন লোক খাকলে স্থবিধা হয়, বুঝেছ ?' মহবুব ছুটল। 'লরি আরহি, আরহি…' রাস্তায় যারা শুয়েছিল তারা উঠে পড়ছে দেখে সফাক থা সাহেবের কাছে গিয়ে বল্লে, 'উঠলেই সর্বনাশ'—খা সাহেব ঘাড় ধরে ছ-এক জনকে শুইয়ে দিলে। অশ্যেরা শুয়ে পড়ল, কিন্তু মাথা তুলে দেখতে লাগল। সফীক মাথার দিক থেকে গিয়ে পারের পাশ দিয়ে ঘুরে এল। প্রায় শত খানেক লোক রাস্তায় শুয়েছে। 'খাঁ সাহেব, এদেব একটু ওপাশে সরালে হয় না ? যাতে ফাটকের সামনেও লোক থাকে ? যদি ফাটক খুলে ভেতরের দারোয়ানরা বেরিয়ে পড়ে?'

'ওখানে কোনো দরকার নেই। ঘারড়াচ্ছ কেন ? একবার দেখে আসছি।' খাঁ সাহেব ফাটকের সামনে গিয়ে হাঁক দিলে, যদি দরজা খোলা হয় ওঁবে একটা লোক আর আন্ত থাকবে না। খাঁ সাহেব ফিরে এসে শোয়া সোকেদের পায়ের দিকে দাঁড়াল। হাতে লাঠি রয়েছে। সফীক বল্লে, 'ওর দরকার হবে না, খাঁ সাহেব, ওটা আমাকে দিন।'

'কেও জা ? লাঠিতে আমার হাত িও না। যায়, কভি নেহি ছোড় হল।'
জোড়া কয়েক চোথ গড়ান রাস্তা দিয়ে গুঁড়ি মেরে উঠছে। আলো কম,
প্রাইভেট কার্ ? তদারক করতে এসেছে ? গলির ভেতর থেকে ছোট থাট
বেরুল নেরাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সত্য হায়, সত্য হায় সত্য হায় রাম
নাম সত্য হায়। গিয়ার বদলানর কর্ষণ আওয়াল রাম নাম ছাপিয়ে সকলের
কানে মাসে। সত্যের আহ্বানে যারা শুয়ে ছিল তারা উঠে পড়ল। এক
জোড়া চোথ চলে আসছে ওপ্রে। 'খা সাহেব, শুইয়ে দিন।' হঠাৎ চোধ

তৃটো আরো অলে উঠল ে হেড-লাইট ে 'লরি আ-গেই, লরি আ-পেই ে লেট্ যা, লেট্ যা, ডরো মাৎ, রাম নাম সভ্য হ'্য, গোপাল ন'ম সভ্য হায়' · · রাস্তার মাঞ্খানটা ফাঁক হয়ে গেল, মধ্যে খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে, হাতে লাঠি লাবযাত্রা ুসই ফাঁক দিয়ে এগুচ্ছে বিজন রয়েছে কেন এল ? চলে যাক এখান থেকে তের কর্মা নয়, সহা হবে না তর্কল তলরি এসে পড়েছে, খোলা রাস্তা দেখে জোরে আসছে কেষণের গলা শোনা যায় কাম নাম সভ্য হায়, গোপাল বোলে৷ সত্য হয়…সফীক শবযাত্রার সামনে এসে গলায় গলা মিলিয়ে ্রেচাতে লাগল··বাম নাম সত্য হায়, গোপাল নাম সভ্য হয়, সাথ সাথ চলে আয়ু সভা হায় সভা হায়, সাথ সাথ চলে আয়ু, চলে আয়ু, চলে আয়ু...লোক উঠে পড়ল, ফাঁক ভরে গেল…'বিজন, এখনই চলে যাও…অমাক্ত কোরো না আফার কথা ... যাও...' বিজন গেল না...'বিজন, পিছনে যাও,শোন আমার कथा।' विक्रम शिल मा ... भवयां जा मीर्च रल। लित এर्म পড़েছ ... 'क्यां त. রোখলে, রোখলে ' লের থামল না, ডাইভারের পালে ত্'জন গুর্থা, হাতে যেন বন্দুক, ঐ চোঁয়া দেখা যাচ্ছে না ? তার দিয়ে ঘেরা লরি, কালো রঙ্, মাথায় কারা যেন শুয়ে আছে · · হাতে তাদেরও বন্দুকের মজন কি রয়েছে · · বন্দুক · · · গাড়ির ভেতর লোক নেই বোধ হয়…চুপ চাপ, কেবল এঞ্জিনের আওরাজ—ধক্ ধক্ · · রাম নাম সভ্য হায়, গোপাল নাম সভ্য হায়, গোপাল বোলো · · · :হড-কাইটের-আলো চোধ ধাঁধিয়ে দেয়, 'রোধ্লে শালে, রোধ্লে' লববাহকরা থেমে পড়ল লরির সামনে ক্রিজন কেন সামনে ? 'বিজ্ঞন, ইধার আও'...ঘাঁস করে গিয়ার বদলাল ... বিজ্ঞন শুনতে পায় নি, সফীক ছুটে এসে বিজ্ঞনকে ঠেলে थां काँ देश कत्राल, ताम नाम त्याला, त्याला कात्राम ... हेन् किलाव किलावाम ইন্-কিলাব জিন্-দাবাদ ধক ধকানি বন্ধ, এঞ্জিন চলতে সুক হয়েছে • 'রোখো, तारथा'··· मकीक ठाकात मामरम थाउँ थाका मिरत र्काल स्करन मरत माँखान, মড় মড় করে ভেলে গেল যাট প্রসার থাট। সকীক হাক দিলে, 'ইন্-ভিলাব किन्मावाम, भठकर प्रदे तर स्वनिष्ठ रहा। विक्रम नकीरकत मिर्क अक मुद्दे চেয়ে রয়েছে .. 'এখান খেকে যাও' ... 'খুন কিয়া, খুন কিয়া,' 'বাচ্ছাকো মার ভালা'--লরি থামল, চার-ধারে লোক খিরল, বা স্কাহেব এসিয়ে এল---'ভাখো হি রাসে—ভাগো হি রাসে ্নরত এইখানে গোল দেব, এই পাকা সভুকের

ওপর' মহবুব টায়ায়ের ওপর খোঁচা মারছিল ''পেট্রল ট্যাছ আলিয়ে দেব, ওস্তাদ ?' চার ধারে লোক চেঁচাচেছ লারির ভেতরে বিশেষ কোনো শব্দ নেই ' সফীক খাট থেকে মড়া খোকাকে তুলে নিলে ' ' মহবুব, মহবুব, যদি এখ খনই না ফেরে ওরা গাড়িতে পেট্রল আলিয়ে দাও।' পিছন দিয়ে কিষণ লারির ছাতে উঠেছে ' 'ওস্তাদ, বন্দুক নয়, লাঠি, লাঠি ' হো, হো, হো ' 'নেহিজী, বন্দুক ' অসভ্য গালি এল ভিড়ের মধ্যে থেকে ' খাঁ সাহেবের আন্যাজ। এক, তৃই, তিনটে লাঠি পড়ল ওপর থেকে ' কিষণ হাসছে ' ' ওস্তাদ, ওস্তাদ লাঠি কেড়ে নাও ' সফীক মড়াটা বিজনের হাতে তুলে দিয়ে ডাইভারের সামনে এল লারির ভেতর থেকে সামাল্য কোলাহল হচ্ছে ' পিছনের দরজায় খাঁ সাহেব দাঁড়িয়ে শ্রেম ব্রুব একটা মশাল এনেছে আগ্লাগায়ে দেও ' ভেতরে কারা চেঁচিয়ে উঠল, গিয়ার বদলাল, লারি ব্যাক করছে, কিষণ ছাত থেকে লাফিয়ে পড়ল হঠাৎ লারিটা চলতে সুরু করল, পাঁলের লোক সরে দাঁড়াল লারি খোলা রাস্তা পেয়ে ছুটল ভোরে। ' অফ্য লারিগ্রলা মাঝা রাস্তায় ব্যাক্ করে আগে থেকেই সরে পড়েছে।

সকীক বল্লে, 'কিষণ, পাড়ায় পাড়ায় খবর দাও লবি ভর্তি গুণ্ডা আর নতুন মন্ত্র আসছিল এবা বাধা দেয় লেএকটা ছেলে চাপা দিয়েছে ... মন্ত্র সভায় যেন সকলে এখনই ধাওয়া করে ... আর বোলো, অভিশয় শান্তি ও অহিংস পদ্ধতিতে লরি ফেরং দেওয়া হয়েছে, আগুণ লাগান হয় নি মারপিট হয় নি, এমন কি লরির মধ্যে যারা ছিল তারা নির্বিদ্ধে ফিরেছে। সাইকেল নিয়ে যাও ... ক্রনী কাজ লবিজন, লাসটা দাও।' ধরাধরি করে রান্তার পাশে মড়া শোয়ান হল ... চৌধুরী চেঁচিয়ে কাঁদছিল, সকীক ধমকে উঠল . 'মড়াও উপকারে আসে।' কিষণ আওয়াজ দিলে ... ইন্-কিলাব জিন্দাবাদ ... সকীক বল্লে ... মুদ্দাবাদ ... বিজন সামনে থেকে চলে গেল।

ক্রমশঃ ধৃ**র্জা**টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

#### 'এআরোপ্লেন

ঘন নাল নভে দেখেছি বিহার তব।
প্রভাত কিরণে শ্বেতস্থলর দেহ।

শব নির্ঘোষে কি যে আছে কিবা কব।

মুগ্ধ চোখেতে তাকায় যে হোক কেহ।

• ভূল ক'রে যদি বলে কেউ তব গতি
যেন পক্ষীর, যেন মংস্তের মতো ,
রুথা তর্কে কি বলব তাহার প্রতি
মস্ত্রের গতি তার চেয়ে আরো কত ?
বরং স্ক্র মাতরিশ্বার সাথে
তুলনা তোমার দৈওয়া যে তবুও চলে।
পাতলা হাওয়ার চেউ কেটে চল প্রাতে।

অথচ তেমন শক্ত নওকো তুমি।
হঠাৎ যে কেউ ছুঁড়লে একটি গুলী
উড্ডীন পাখা পাখসাটে নেবে ভূমি—
থেমে যাবে ফুদ্যদ্বেয় মোটা পুলি।

অসীম ক্ষমতা জেনেছি তোমার কলে।

আজ অবশ্য ভোমার ভয়েতে সারা।
পৃথিবীস্থদ্ধ ভোমার শত্রু যেন।
বৈশ্বানরের ভাগুবে গৃহহারা-—
( ভার চেয়ে ভাল শ্মশানে বস্তি শ্রেন্ড)।

আমি কিন্তু এ যুক্তিতে না দি' কান না শুনি ভয়ের করুণ আর্তনাদ। পৃথিবীও যদি হয়ে যায় খান খান, তব সম্মানে থাকব অপ্রমাদ। ভূলে যায় ভারা নেই কো ভোমার দোব।
অক্সায় ভাবে ব্যবহার কেউ ক'রে
মুছে কেলে যদি মান্থবের সস্তোয—
সবটা দোহ কি চাপাবো ভোমার পরে।
ভূমি ভো সভ্যি মান্থবের মতো নও
যে, বিবেক বিবেচনায় চলবে কত।
আকাশ পারের কাণ্ডারী ভূমি হও।
খেয়া পারাপার করে যাও অবিরত।
সেখানে ভোমার অবাধ সঞ্চরণ
বুদ্ধিবিহীন জড়যন্ত্রেরই কাজ।
অথচ দেখেছি চেতনার লক্ষণ;
জড় জগতেই উদ্ভব ভার সাজ।

আমিতো কতই বারে বারে বলি তাই তোমার বছল প্রচার হোক না দেশে। কর্মজীবনে কত সাহায্য চাই। কতনা খবর দেবে জানি তুমি এসে।

আমরা তো জান চাই পৃথিবীর দেশ হোক্ একাকার হাদয়ে হাদয় মিলে। সে কাজেতে জানি পাবে না কখনো ক্লেশ শান্তি অথবা বিপ্লবে ভার নিলে।

व्यनक्षात व्यक्तिभागात्र

# কুমকুম

(গ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-কে)

যেখানের মরা পৃথিবী গাছকে
স্থান দেয় না; আজকে
বাহারি হেমস্ত তাকে নিয়ে
ম্ঘে-রৌজের পাত্রে সোনা ভাঙিয়ে
বায়।
শরীর আর মনের অবাধ্যতায়
আমরা চঞ্চল। ইন্দ্র তার বজ্র চালাক,
(জামরা আরো চালাক!)
কঠিন আলোয় শাদ্যয়-কালোয় শাশ্বত কঠের জয়গান।

গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান—
ছুর্লভ স্বপ্ন।
সকালে বাজার, ছুপুরে আপিস, রাত্রে ভাস। নগ্ন
শিশু, ছিন্ন কাঁথা, সুতিকা, ক্ষয়কাশ।
—জীবন জ্যামিভির কাঁস।

হেমভের সূর্যভাঙা সন্ধ্যায় আলোর কুম্কুমে
ক্লান্ত চোথ চমকালো। ঘুমঘুমে
নেশায় নিজেকে ভালো লাগ্লো।
( সূর্য ভোমার এভো আলো!)
পিরামিড্, গণ্ডোলা, হেলেন···
শ্বভির কাঁথায় এলেন
কথর।
সৈনিক সময় বিশার
বুকে সরিস্পের মভ—
সূর্যভাঙা সন্ধ্যায় আলোর কুমকুম ভবু ভো!

কবে নীলকণ্ঠের অগ্নি
স্থালরকে ভস্ম করেছিলো। বিকেলে চিনেবাদাম, ঘুগ্নি
ফেরি করে। শীতে জড়সঙ়।
মনে ঠাণ্ডা সাপ; মাঝেমাঝে খর
রৌজের গান ভেসে আসে।
সমস্ত আকাশ একটি মেয়ের মুখের মত। ছ পাশে
ঠাণ্ডা দিন, ঠাণ্ডা রাত্রি।

একটি

সরু রেখায় মশালের স্রোত আঁকাবাঁকা। একটি—
একটি মান্ত্য: কয়লার পাউডারে, কালির ক্রীমে,
—সারি সারি দ্রে-দ্রাস্তরে, অসীমে।

হে কুমারী মেয়ে আর ঠাণ্ডা সাপ ! কান্তের মত ধারালো গলায় তোমরা জয়গান গাও। হে নীলকণ্ঠ ! তোমার নীল অগ্নি ফুলরকে ভস্ম করে যে পাপ করেছিলো, অস্থলরকে ভস্ম করে আজ তার প্রায়শ্চিত হোক।

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

## নিৰ্বাণ-চতুৰ্দণী

যে দেশে রসিক নেই, রসবস্তু তুর্বোধ্য জটিল পেজুইন মানুষেরা পঙ্গু যেথা বৈদিক বিলাপে কাব্যের আকাশে যেথা স্বর্ণচঞ্চু শ্বেত-শঙ্ক্ষিল স্বাপ্নিক সঙ্গীতে মত্ত অর্থহীন মায়ুরী কলাপে।

বৃথারোবে রুদ্রগান বায়বীয় খড়া আক্ষালন নিরিক্রিয় আয়ানের ব্যর্থপ্রেম রক্তশৃহ্যতায়, প্রজ্ঞার বন্দীকঢাকা জম্বুদ্বীপ স্বায়ন্ত্রশাসন ধ্বংস করে অহমের নির্ধিকন্প নিদ্ধাম চিতায়।

সে দেশে তথাপি মোরা কবিষশংপ্রার্থীদের দল
তত্ত্বময় কাব্য লিখি ফ্যাসী-নাজী-বল্শী-ব্রোক্রেশী,
বৃদ্ধিদীপ্ত প্রতিভায় ভূতাবিষ্ট চেতনা চঞ্চল
ভূলিতে পারি না আজো উর্কশী মেনকা মিশ্রকেশী;

আমাদের মৃত্যু তাই--- পাঠকের পেকুইন বৃকে খ্যামের বংশীর রক্ষে শবাকার শিব-শিঙ্গা-ফুঁকে।

জীবিমলচন্দ্ৰ ঘোষ

### মৃষিক

সোণালী ফসল শেষ: এখন তো পরীর প্রহর ; রুপালী ডানার আলো অয়নের হৃৎপিতে ঝরে। দূরান্তিক অবিচী মৃখর, স্থুল কৃষ্ণ ছকে তার চীতে-ডোরা---পরীদের ডানার ইঙ্গিত। —ভারই মাঝে ভাষ্যমাণ মোমের পুতৃল। রাজ্যলুক্ক বর্বরতা কুঞ্চিকা ঘুরায়, চোখে ভাসে মরুমায়া— ভবিয়োর স্বর্ণ ইতিহাস। সহসা ফুৎকার! নিতলাম্ভ আলোড়িত, 'ভাসমান শিশুক বিমান! স্পান্দমান দিকচক্রে গম্ভীর আরাব। ঝড় উঠে অগ্নি ঝড় গলে যায় মোমের পুতৃল আর এক নিঃসঙ্গ মৃষিক ৮ ক্লীবরক্ত নির্দানন ক্লার, জীবন-সমর শুণ্ প্রায়পোবেশন পুঁজি-ক্ষীত জোঁকের শিকার—। এখন সে শতদ্বির বলি।

মমর মিনার কোথা ;
ইতির্ত মৃক।
মৃত্যু আদে—
প্রতি পলে মৃত্যুর নির্বাণ।
তবুও নিমিল চোখে
উকি দেয়ু—
আগামীর অণোরশীয়ান।

গ্রীঅশোক গুহ

## পুস্তক-পরিচয়

चटরারা— শ্রীঅবনীজনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী-গ্রন্থান্ত্র। মূল্য চুই টাকা।

গ্রন্থখানির প্রথম ও শেষ থেকে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত ক'রে দিলে অবাীজ্র-নাথের রস্বোধের কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি বলেছেন—

"একালে যেন শথ নেই, শথ ব'লে কোন পদার্থই নেই। একালে সব কিছুকেই বলে 'শিক্ষা'। সব জিনিষের সঙ্গে শিক্ষা জুড়ে দিয়েছে। ছেলেদের জ্ঞ গল্প লিখবে তাতেও থাকবে শিক্ষার গল্প। আমাদের কালে ছিল ছেলে বুড়োর শথ ব'লে একটা জিনিস, সবাই ছিল শৌখিন সেকালে; মেয়েরা পর্যান্ত—ভাদেরও শথ ছিল। কত রকমের শথ ছিল এ বাড়িতেই, খানিক দেখেছি, খানিক গুনেছি। যারা গল্প বলেছেন তারা গল্প বলার মধ্যে যেন সেকালটাকে জীবস্ত করে এনে সামনে ধরতেন। এখন গল্প কেউ বলে না, বলতে জানেই না। এখনকার লোকেরা লেখে ইতিহাস। শথের আবার ঠিক রাস্তা ভূল রাস্তা কী। এর কি আর নিয়ন কান্তন আছে।"

"দেখা মনে সব শাকে। সেই ছেলেবেলায় কবে কোন্কালে দেখেছি রাজেন মল্লিকের বাড়িতে নীলে সাদায় নক্সা কাটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, গাঁ-ময় ফুটো, উপরে টাঙিয়ে রাখত। ভিতরে চোঙের মতো একটা কী ছিল তাতে খাবার দেওয়া হোত। পাথিরা সেই ফুটো দিয়ে আসত, খাবার খেয়ে আর এক ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেত। অবাধ স্বাধীনতা, ঢুকছে আর বের হছে। মানুষের মনও তাই। স্থৃতির প্রকাণ্ড জালা, তাতে অনেক ফুটো। সেই ফুটো দিয়ে স্থৃতি চুকছে আর বার হছে। জালা থুলে বসে আছি, কছক বেরিয়ে গেছে কত্ক চুকছে; কতক রয়ে গেছে মনের ভিতর ঠোকরাছে তো ঠোকরাছেই, এ না ভোলে হয় না আবার। মানুষ হিসেবে চায় না, চায় গল্প। হিসেবের দরকার আছে বই কি কিছ এ একট মিলিয়ে নেবার জ্পু, তার বেশি নয়। হিসেবের খাতায় গল্পের খাতায় এইখানেই

তকাং। হিসেব থাকে না মনের ভেতরে, ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যায়, থাকে গল্প। সেই ঘরোয়া গল্পই বলে গেলুম তোমাকে।"

অবনীক্রনাথ শভাবতঃই লাজুক ও বিনয়নীল। গল্প আদায় করে নিতে হয়েছে তাঁর কাছ থেকে, কিন্তু একবার বলতে আরম্ভ ক'রে তাঁর এত কথা মনে পড়লো। যে নিজেই বিশ্বিত হয়ে গেলেন। মহর্ষি দেবেক্রনাথের শৈশবকাল হতে সেদিনকার গৌরী দেবীর নাচ পর্যান্ত বিস্তৃত সময়ের মধ্যে ঘটা অনেক বিচিত্র কাহিনী তাঁর মনে পড়লো। কতক শোনা, কতক দেখা। রবীক্রনাথের প্রথম যৌবনে রচিত অপ্রকাশিত ছড়া। স্বদেশী হজুগ। বাজনা শিক্ষা। সংখর অভিনয়। ভূমিকম্প। লালমোহন ঘোষের বাংলা বক্তৃতা। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উৎকট সাহেবীয়ানা। চরকা কাটার হিড়িক। রাখী বন্ধন-উৎসব। হরেক রকমের সাবেকি সৌখিনতা—সাজ গোজের, বোটে চড়ে বেড়ানোর, খাবারের, ঘুড়ি ওড়ানোর, পায়রা পোষার ইত্যাদি অনেক গল্প তাঁর শ্বরণ এলো আর বলবার আবেগে নিজের কথা এক রকম চাপা পড়ে গেলো। তাঁর স্বদীর্ঘ ও সাফল্যমণ্ডিত শিল্পী-জীবনের বিবৃত্তি এ আলেখ্যে স্থান পায় নি।

যে মাবেগের কথা বললাম সেটা ভাবালুতা নয়। সে হচ্ছে কতকটা আনন্দের আর বাকিটা কোতুকের সংমিশ্রণ। আত্মভোলা শিল্পী যেন সার্থক জীবন যাপন ক'রে এসে সুস্থ ও কোতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছেন অতিক্রান্ত প্রান্তরের শোভা। দীর্ঘ চলার শ্রান্তি আর পথের ধূলি ও কন্টকের কথা বিশ্বত হয়ে তিনি শ্বরণ করছেন সহযাত্রীদের কথা।

তাঁর কাছে সবচেয়ে শারণীয় হয়ে রয়েছে মহর্ষি দেবেক্সনাথ আর রবীক্সনাথের শাতি। জামরা রবীক্সনাথের 'জীবন শাতি' ও 'ছেলেবেলা'-ওে মহর্ষির যেছবির সঙ্গে পরিচিত হই তার ওপর কোন নৃতন রেথাপাত করেন নি অবনীক্সনাথ কিন্তু অনেকগুলি কৌতুহলোদীপক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। বিশেষভাবে মূল্যবান হয়েছে তাঁর 'রবি কাকা'র গল্প। কবির স্বরচিত আত্ম-জীবনীতে এতখানি অস্তরঙ্গ চরিত্র-বর্ণন পাওয়া যায় না।

কবি বিপুল উৎসাহে ডামাটিক ক্লাব চালাচ্ছেন, স্বদেশী আন্দোলনের কর্ণধার হয়ে রাস্তার জনতার সঙ্গে মিতালি করছেন, রাখি বাঁধতে ছুটছেন

242

মসজিদের মধ্যে। কুলিদের নিয়ে সভা করে টাকা তুলছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস সভায় বাংলা ভাষা প্রচলনের দাবী জানাছেন পাশ্চাত্য ভাবাপর নেতাদের আচরণে রুষ্ট হয়ে জব্দ করবার মতলর আঁটছেন। অজস্র গান আর নাটক লিখে অভিনয় করছেন। অনেক নাটক লিখতে হয়েছে প্রয়োজনের ভারিদে সৃষ্টির প্রেরণায় নয়।

সে সময় অবনীজ্ঞনাথ ছিলেন তাঁর বয়ংকনিষ্ঠ পার্শ্বচরদের মধ্যে একজন। ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্বেও ভয় ও ভক্তির ব্যবধান ছিল অনেকখানি। রবীজ্ঞনাথ অন্তরঙ্গ সাহচর্য্য দিতে কার্পন্য করেন নি কোন দিন কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-ম্বাতন্ত্র্য এত প্রবল ছিল যে ভক্তির উত্তেক স্বতোই হতো।

অবনীন্দ্রনাথ নিজের কথা কিছু কিছু বলেছেন অভিনয়ের প্রান্ত এবে ।
মঞ্চসজ্জায় আর হাস্যরসের অভিনয়ে তাঁর উৎসাহ ও আনন্দ ছিল অপরিস্ট্রম।
কথায় কথায় মনে পড়লো বহু বিচিত্র ঘটনা—বুক্ষরোপনের ফলে পিচ্ছিল
রক্ষমঞ্চের সব বিপর্যায় কাশু। অভিনেতাদের প্রজ্ঞাৎপন্নমতিছ। ইউরোপীয়
দর্শকদের প্রতি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তি। এই সব ব্যাপার এমন সরস ভাবে ব্যক্ত
হয়েছে যে পাঠকের শারণে থাকে না যে সে-সকল দিন আজ বিগত।

সে সময় যুবকদের উদ্ধাম দেশ ভক্তি ছিল আর এক প্রকারের কোতুকের ব্যাপার। বাঙ্গালী বেলুন-বীর আর সার্কাস-বীরের কাহিনী জ্যোতি ঠাকুরের জাহাজের ব্যবসার মতই করুণ মনে হয় আজ, কিছু সে সময় ভা' নীতিমজ্জ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করছিল।

এ.ত' গেলো জারনীজানাথের জীবনকালের কথা। তাঁর প্রপিতামহের আমলের গল্পই হচ্ছে গ্রন্থানির শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শোনা গল্প, কিন্তু সে সময় মেয়েরা গল্প বলবার সময় তাঁদের ছেলেবেলাকে জীবস্ত করে এনে, সামনে ধরতে পারতেন। সে সব গল্পের সজীবতা আজও ক্ষু হয় নি। কে একজন আত্মীয়া তাঁর খাগুড়ী ঠাকজাবের তোলা গহনা বার করে ভাখিয়েছিলেন বাদশাহি অভিজাত্যের খোশবা, আজ তা',অস্কৃত মনে হয়। এক সমফ্ ধনী ঘরের মেয়েরা নাকি জলজারের উপর মলমলের ফিতে জড়িয়ে নিমন্ত্রণ বুকা করতে যৈতেন পাছে তাঁদের অক্সমজায় প্রগল্ভতা প্রকাশ হয়ে প্রে বার্কিবালের মত। কোন কোন জায়গার প্রচল্লিত কিবেলন্তা ছিলা স্থারও

অন্তুত। জনৈক ধনী জমিদার নকল বৃন্দাবন রচনা করে তাঁর পুণ্যলোভী মাকে ঠকিয়েছিলেন নাকি।

তখনকার দিনের সৌখিনতার গল্প যে অভিজ্ঞাত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় তার অবসান হয়েছে বছদিন কিন্তু তাই বলে তার মধ্যাদা অনুমাত্রও স্লান হয় নি। একমাত্র ঠাকুর বাড়ির ইতিবৃত্ত অনুসরণ করলে বাংলা দেশের সংস্কৃতির ক্রম-বিকাশ হৃদয়ঙ্গম হ'তে পারে। অরনীক্রনাথ বলেছেন যে মানুষ হিসেব বা ইতিহাস চায় না, চায় গল্প তাই তিনি নিছক গল্প বলে গেছেন এলোমেলো ভাবে, সময় তারিখ বাদ দিয়ে। পড়তে সময় লাগে না। আমি একবার ব'সেই শেষ করে উঠলাম কিন্তু গল্প মনের ভেতর আসন গ্রহণ করলো ছন্দোবদ্ধ ভাবে। গল্পের রেশ শৃত্য স্থানগুলি ভরতি করে নিয়ে বাঙ্গালীর ঐতিহ্যের এক শিক্ষাপ্রদাবিক্রতি রচনা করে বসলো।

শ্রীমতী রাণী চন্দকে অসংখ্য ধৃষ্ঠবাদ জানাতে হয় পাঠকদের তরফ থেকে যে তিনি গল্পগুলিকে আদায় করে নিতে এতখানি পরিশ্রম করেছেন। এন্থ হ'তে শুধু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অংশগুলি উদ্ধৃত করে দিলে এর মূল্য উপলব্ধি হয় কিন্তু সমালোচনার স্বল্ল পরিসরে তা দেওয়া সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ ক্রমেই কিংবদন্তীর ক্ষেত্রে প্রয়াণ করবেন তাতে কোন সন্দেহ নাই, স্বতরাং এই বেলা তাঁর জীবনের ওপর যতটুকু আলোকপাত হয় ভেত্টুকুই লাভ। বর্ত্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি দেখে গেছেন এবং কোন বর্ণনা অভিশয়োক্তিতে হুষ্ট বিবেচনা করেন নি।

শ্রীশ্রামলকৃষ্ণ ঘোষ

রাজেত্যাটক— জ্রীজ্যোতির্ময়ী দেবী। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। মূল্য ছুই টাকা।

"জয়শ্রী"তে লেখিকার বড় গল্প পড়েছিলাম, তখন তাঁর ছোট গল্পের খবর জানতাম না। রাজযোটক বইখানা পড়ে অবাক হয়ে গেলাম—কি স্থলর গল্পপ্রতিল অথচ কত কম লোকেই এদের সন্ধান জানে। প্রথমেই মন টেনে নেয় লেখিকার সরল ও স্বচ্ছ ভাষা, গল্প বলার অপূর্ব সংযম—কোথাও একটু বাছলা নেই, একটি অবাস্তর কথা নেই। অতি অল্প কথায় তিনি বাঙালীর সংসারের প্রতিদিনকার খুঁটিনাটির কথা, জননীর অস্তরের ভাব, মাতৃহারা শিশুর অভিমানক্ষুক্ত মনের ছবি, দরিত্র পরিবারে বিবাহিতা ধনীর হিহিতার আভিজাত্যদৃপ্ত মহিমা, সংসারত্যাগী সাধুর বৈরাগযোগ-সাধনের পথে বাধার কথা, পুরুষের কপট আচরণে বঞ্চিত সরলা মেয়ে সুবালার কথা—এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যে গল্পগুলি মনে দাগ কেটে যায়।

জ্যোতিষীর রাজ্যোটক মিলও যে দম্পতীর মনের মিল আনতে পারে না; একই মায়ের সস্তান হলেও ভাইবোনের স্থার্থে যখন ঘাঁ লাগে, তুচ্ছ অলঙ্কার আর টাকা প্রসা মনের কোমল বৃত্তিগুলিকে কি ভাবে চাপা দিয়ে দেয়; তুঃখকষ্টের মধ্যেও সংসারের চাঝা বর্ত্তমানকে কেন্দ্র করে কেমন ঘুরতে •থাকে, অতীত দিনের স্থান এখানে নেই, "জননীকে কেন্দ্র করে যে আয়োজন, তাতে জননীকে স্মরণ করবার অবসর নেই"; আমাদের জীবনের এসব অতি সাধারণ কথাকেই লেখিকা অন্তরের দরদ দিয়ে এঁকে পাঠকের চোখে উজ্জ্বল করে তুলে পরেছেন—পড়ে মনে হলো নিয়তই সংসারের হাটে এদের সঙ্গে দেখাশোনা— আমাদের আনেপাশের নরনারীরাই যেন গল্পগ্লির মধ্যে মৃত হয়ে উঠেছে।

খুব ভাল লেগেছে জননী আর স্ত্রীধন গল্প ছইটি—এ ধরণের গল্প বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়, আর ছটি গল্প খানিকটা এক ধরণেরও বটে, তবু লেখার গুণে এরা জীবস্ত হয়ে উঠেছে, অনেকেরই নিশ্চয় ভাল লাগবে। স্ত্রীধন গল্পে প্রথমে দেখি জননীর বধ্বেশের ছবি—সঙ্কোচভীক্ষ বালিকা, সকলের স্নেহ-ভালবাসায় তৃপ্ত, কিন্তু সামাশ্য একখানি গহনা অপরকে দেবার অধিকার নেই—মনে ক্ষোভ জাগে, কিন্তু অসহায়—ভারপর দেখি মহীয়সী পৃহিণী, স্বামীর সংসার ও মন ক্রই রাজ্যেরই অধিকারে স্প্রতিষ্ঠ, ঘরকল্পা লোক-লোকিকতা দানধ্যান সকল ব্যাপারেই চরিতার্থতায় স্মুর্থকতায় ভরপুর—ভৃত্রীয় দক্ষায় দেখি বৈধব্যে ক্লিষ্ট জননী—যাবার দিন বেশি দ্রে নয়। উপযুক্ত স্প্রতিষ্ঠ ছেলেদের সংসারী দেখে নিশ্চিন্ত, মনে একট খোঁচ শুধু মেয়ের জন্ম—'গেরিস্থঘরে' যাকে বিয়ে দিয়েছিলেন শুধু ছেলে দেখে—সংসার যার শেষ পর্যান্ত টাকাপ্যসার উচ্ছল হয়ে উঠলো না। মা ভেবেছিলেন ভার 'ল্লীধন' দিয়ে

মেয়েকে পুষিয়ে দেবেন, কিন্ধ এখনও দেখলেন সেই বধুকালের বোনকে গহনা দেওয়ার মৃত্য বিবাহিতা মেয়েকে বিশেষ কিছু দেওয়ার স্থবিধা হলো না— মা যুক্তি তর্ক করলেন না, "শুধু মনে হ'ল, শাখাসিঁত্র প'রে মনের তৃপ্তিতে সে থাক; দিয়ে কে কাকে সমৃদ্ধ করতে পারে ?"

ছননী গলের শেষ অংশটিও করুণ, বিধবা মা, উপযুক্ত পুত্র, বধু, নাতিনাতনী পরিবৃত হয়ে স্বামিবিরহের ব্যথা ভূলতে সচেষ্ট্র, কিন্তু সংসারের চাকা ঘুরে গেছে, স্বামীর সঙ্গেই সৌভাগ্যসূর্য অস্তে গেছে, এখন এসেছে নতুন কাল, জননী নিজের স্থানটি আর বজায় রাখতে পারছেন না, আজ নতুন আমলে তাঁকে যেন না হলেও চলে। দেদিন এল বৈরাগ্য—এ বৈরাগ্য অভিমানের নয়, এ বৈরাগ্য সব বন্ধনের অবসান কামনা। লেখিকা অবশ্য শীগগিরই অবসান ঘটিয়ে দিলেন—হয়তো বা এটা ইচ্ছাশক্তিরই জয়— সমস্ত অন্তর যখন মুক্তি চাইলো তখন ছুটি মিলতে দেরি হোল না—ছেলে মেয়ে দৌহিত্র পৌত্র—সর ব্যন্তেই টান পড়লো, কিন্তু তা সামান্য।

এই গল্পগুলির প্রায় সবই আগে মাসিক পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তথনকার পাঠক-পাঠিকার মনে থাকবার কথা। যাঁরা তথন সন্ধান পান নি, তাঁদের পড়ে আনন্দ হবে। আমরা লেখিকার কাছে এই ধরণের আরো গল্প শুনতে চাই, তাঁর উদার ও গভীর সহামুভ্তির আলোকে অন্তঃপুরের আবছায়া অকুট আশা আক্যেকা ব্যথা বেদনা কল্পলোকে স্পষ্ট হয়ে উঠুক।

ষ্পপ্রভা সেন

্ৰোচনুক্ ইালিন্ত্ৰীরেন দাশ। এস. কে. মিত্র এও বাদার্স। ক্লিক্ত্য।

সামারাদী সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের সংখ্যা বাংলা দেশে হোন হয় সভাই বাড়ছে। কিন্তুপাঠকের কৌত্তল যে পরিমাণে বেড়েছে, লেখকের সভতা ও লিপিকুশলভা সে তুলনায় নগণ্য। যাঁরা এ সম্বন্ধে সভতার সলে পূঁথিগত বিতা অর্জন করেছেন অথবা যাঁরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে এই মতবাদের স্বল্পতম আবাদও করেছেন তাঁরা হয় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লেখক, না হয় নীরব কর্মী। স্ত্তরাং সাধারণ জিজ্ঞাসু বাঙ্গালী পাঠকের পক্ষে ছটি পথ খোলা আছে,—ইংরাজী ভাষায় লেখা ভালো বই-এর সাহায্য গ্রহণ করা কিংবা পঞ্চম মানের দেশীয় মস্তিক্ষের মধ্যস্থতায় প্রতিফলিত মূল বিষয়টির আভাষ আস্বাদনেই সম্ভষ্ট থাকা। শক্তিমান বাঙ্গালী লেখক সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে অবহিত হ'লে সত্যই বাংলা সাহিত্যের উপকার হবে।

শ্রীযুক্ত বীরেন দাশ প্রায় দেড়শো পৃষ্ঠার এই বইটিতে ষ্টালিনকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন। 'লেনিন ও ষ্টালিন', 'ষ্টালিন ও ট্রটিক্ষি', 'ষ্টালিন ও দ্রটিক্ষি', 'ষ্টালিন ও দোভিয়েট' প্রভৃতি অধ্যায়ের নামকরণ থেকেই এ কথা বোঝা যায়। দাশ মহাশয় যে পরিশ্রম করেছেন, সে জক্ত তিনি আমাদের ধক্তবাদ্ধার্হ। এই বইখানির বিরুদ্ধে আমার ছটি আপত্তি আছে। প্রথমতঃ,এর ভাষা ছ্র্বল এবং অনাবশ্যক ইংরেজী শব্দে ভারাক্রান্ত; দিতীয়তঃ এ বই-এর অন্তর্গত একাধিক আলোচনা নতুন জ্ঞানাষ্থেষীকে তিলমান্ত সাহায্য করে না।

হরপ্রসাদ মিত্র

### **ক্ষসল ও অস্থান্য গল্প**—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য। পূর্ববাশা প্রেস।

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের এখানা প্রথম গল্পের বই। ছটি গল্প এতে আছে; ফসল, দাম, পথ, ঋণী, অবাস্তর, খাঁচা। গল্পক'টিকে কোনো মতেই সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে না। স্থাদে এদের পার্থক্য প্রকট। আধুনিক জড়বাদের টানা আর আখ্যানভাগের পোড়েনে এক একটি গল্পের যে ঠাসবুনানি হয়েছে তার বৈচিত্যেই অস্তত হস্তোল্থ পাঠকের খুসি হবার কথা। উপাদান সংগ্রহের জন্মে সমাজের নিম্ন স্তর পর্যাস্ত লেখক নেমেছেন: দেখেছেন তলিয়ে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে পারিপার্শিক ছ্রবস্থার মূল কোথায়। তাই প্রেমের মোলায়েম কাহিনী রচনা করা তাঁর পক্ষে যেমন সম্ভব হয়্ নি, তেমনি বেধেছে প্রত্যক্ষ

্ বাস্তবের একটানা বর্ণনায় মুখর হ'তে। বাংলার জল-হাওয়ার গুণেই বোধ হয় এতোদিন এ-ধরণের গল্প জাতে ওঠেনি। স্থবোধ ঘোষের 'ফসিল' থেকেই নতুন গল্পের স্ত্রপাত বলা যেতে পারে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের গল্পগুলির মধ্যে 'ফসল' আর 'পথ' একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত গল্পের শিল্পপ্রসঙ্গ ছাড়াও বিচার্য্য তার শিল্পপ্রকরণ। কেশন্ কোন্ ঘটনার পাকে ভিক্ষা হ'য়ে দাড়ায় একজনের উপজীব্য এই হ'লো আলোচ্য সংলাপহীন গল্পের শ্রুলার। কিন্তু ভাষার শিথিলভার জন্মে গল্পের রস ভেমন জমতে পাঁয় নি। অবশ্য পরীক্ষা হিসাবে এর মূল্য অনস্বীকার্য্য। 'পথ' গল্পটিতে কৃষক-ছহিভা রাধার জাগরণ শুধুই অনিবার্য্য নয় স্বাভাবিকও বটে। ভূলব না রাধার মানস-বিশ্লেষণ, লেখকের আঙ্গিক সার্থক। 'দাম' মারণ ক্রিয়ে দেয় যুবনাশ্বের গল্পকে। 'অবাস্তর' গল্পের আবেদনও ব্যর্থ হবার নয়। স্থীরের ছর্কলভা সেই শ্রেণীরই মজ্জাগত—বেচারা যার প্রভিভ্নাত্র। আমলের অন্তর্দ্ব ('ঋণী') অথবা বাড়ির খাঁচায় আবদ্ধ ইলার দশা ('খাঁচা') স্বন্দর ফুটেছে। গল্পগুলি অনাত্ম রীভিন্তে লেখা; ইশারউড্-এর বার্লিন-সম্পর্কিত রেখাচিত্রের কথা মনে প'ড়ে যায়। এই ছল্ভি গুণের জন্মে অক্সাক্ত ক্রেটি থাকা সত্ত্বেও বর্তমান প্রস্থানি পড়ে প্রভূত আনন্দ প্রেছি। বস্তুত বাঙালি লেখকরা প্রায়ই ভূলে যান যে, ''অনাত্ম কাব্য ব্যক্তিস্বাভন্ম্যের প্রারপন্থী হ'তে পারে, কিন্তু ব্যক্তিম্বরূপের পরম মৃহত্ব।"

অমিয়কুমার গলোপাধ্যায়

প্রজাপভরে—অচিন্তা কুমার সেনগুপ্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্ত্। দাম ছু'টাকা।

ছোট গল্প লিখে যাঁরা স্থনাম ও স্বকীয়তা অর্জন করেছেন, অচিস্তাকুমার তাঁদেরই অন্যতম। প্রত্যেক ভালো গল্প লিখিয়েরই একটি আপন বৈশিষ্ট্য খাকে, ভাষায়, অথবা গঠন-শিল্পে। তবে উভয় গুণের অভিব্যক্তি ক্রমশঃ অগ্রসর হলে শিল্পীর ভবিশ্বং সম্বন্ধে আশান্তিত হওয়া যায়। অনেক ভালো লেখক আছেন, যাঁদের মৌলিকত্ব একটা ভঙ্গীতে অথবা একটা শিল্পমার্থে এসে থেমে গেছে। পরবর্তী রচনা এস্থলে পুরাতনেই পুনরার্ত্তি হতে বাধ্য। আবার অনেক মাঝারি লেখক আছেন যাঁদের ভাণ্ডার বৃহৎ কিন্তু একটি শক্তির অভাবে তাঁদের গল্প বেশ স্থপাঠ্য হয়, হয়তো মাঝে মাঝে চটকদারও হয় কিন্তু সার্থক হয়ে উঠে না।

অচিন্ত্যকুমার বিস্তর গল্প লিখেছেন এবং নানা ধরণের। 'টুটা-ফুটা' থেকে স্থুক করে 'সঙ্কেতময়ী' পর্যান্ত তাঁর অভিজ্ঞতার ধ্বারা মোটামুটি একই খাতে বয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলি গল্প ভালো বৈরিয়েছে যেখানে অচিন্ত্যকুমারের কল্পনা অস্বাভাবিক নয়, ভাষাও চেষ্টাকৃত কারিকুরিতে আড়ষ্ট নয়। আবার কয়েকটি গল্প পাঠককে নিরাশও করেছে। কিন্তু 'ডবল ডেকার' এর পর থেকে তিনি যে ধারায় রচনার মোড় ফিরিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ টুল্টো দিকে, অর্থাৎ নগরকেন্দ্র থেকে সরে গিয়ে মফঃস্বলের সীমানার চুকেছে। এই কারণে এ বইগুলির গল্প-সমষ্টির একটি <sup>\*</sup>বিশেষ মূল্য আছে। মফংস্বলের আলো-বাতাস অবশ্য অনেক লেখকেরই উপজীব্য, কিন্তু অচিস্ত্যকুমারের চোখে মফঃস্বলের যে রূপটি খুলেছে তা হাস্তকর, বিরক্তিকর হলেও প্রীতিকর নয়। অর্থাৎ অচিন্ত্যকুমারের কথাবস্তু হ'ল আইন-মাদালতের জগৎ এবং এ ছটিকে খিরে যে সমাজ তার ভুচ্ছতা গ্লানি এবং মৃঢ় সম্ভৃষ্টি নিয়ে বাস করে, সেই সমাজ। এখানে ঈর্ব্যা প্রতিশ্বন্দিতা এবং অদ্ভুত রকমের রেষাটুর্বি, আর কল্কাতার পুরাণো বছরের হাল-চালকে সম্রদ্ধ অভিনন্দন। জবরনতি মোটা সরকারী চাকুরের গিরী, সাক্ষী-সাবুদ, সার্কেল অফিসার আর সব্-জজ এই সব মিলে অচিস্তাকুমারের মনকে উত্তেজিত ও পীড়িত করেছে। অচিষ্টাকুমার এঁদের থেকে খুব স্বতন্ত্র সমাজের জীব নন্, যদিও তাঁর দৃষ্টি, তীক্ষতর, বাজ-করুণায় তির্যাক্। কিন্তু বাঙলার মফ:স্বলের এই অন্ধলিকিত, শিক্ষিত্মস্ত এবং সভ্যতাগৰ্কী নর-নারীর চিত্র আমরা পূর্ব্বের ছ'থানি বই-তে যথেট্ট পেয়েছি। অচিস্তাকুমারের মনে যখন একটি জাগ্রত হাওয়া আছে, আশা করতে পারি এর পরে মধ্যবিত্ত জ্বেণীরও নিমু স্তরে যারা বাস করে-অর্থাং যারা প্রকৃত অর্থে মফ:স্বলের মাটির মাতুর এবং যাদের শিকড় শহরমূলী নয়—ভাদের তিনি পঙ্জিতে তুলবেন। তথন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণভর হবে,

তার চিত্রিত সমাজের খণ্ডিত রূপটি সমগ্রতা পাবে, এবং মফ:স্বলের গল্প পূর্ নিপুণ ব্যঙ্গের খোরাক্ না হয়ে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রের একটা অপরিচিত পদ্মার সন্ধানী হবে।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাখ্যায়

সেনভিতেরট দেশ—গোপাল হালদার ও সুকুমার মিত্র—সম্পাদিত প্রবন্ধ সঙ্গলন। সোভিয়েট সুহাদ সমিতির পক্ষ হইতে "পুঁথিঘর" (২২, কর্ণ-ওয়ালিশ ষ্ট্রীট) হইতে প্রকাশিত। মূল্য—দেড় টাকা।

এই বইটির প্রকাশ সময়োপযোগী হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে অবজ্ঞা ও অজ্ঞতা পৃথিবীর সর্বত্রই প্রায় সমান। এদেশে তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, প্রথমত, যখন রাশিয়ার সঙ্গে ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ বাধে, দ্বিতীয়ত, যথন জার্মেনী অতর্কিতভাবে সোভিয়েট দেশকে আক্রমণ করে। আমাদের দেশে এমন লোকের সংখ্যা কম যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না যে হিটপার রাশিয়াকে একেবারে পিষে ফেলবেন। সম্প্রতি একটু সুর বদলেছে, কেননা জার্মান বাহিনীর অপরাজেয়তা সম্বন্ধে যে উপকথার সৃষ্টি হয়েছিল তা যে কতথানি ভূয়ো সোভিয়েট লাল বাহিনী তা প্রমাণ করছে দিনের পর দিন—মাসের পর মাস ধরে। এই অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার ফলে রাশিয়া সম্বন্ধে অবজ্ঞার বদলে সম্প্রতি কিঞিৎ সম্ভ্রম দেখা দিয়েছে রাশিয়ার অপবাদে এক সময়ে যাঁরা শতমুখ ছিলেন তাঁদের মধ্যেও। কিন্তু অবজ্ঞা ঘুচলেও অজ্ঞতা ঘোচেনি; লাল ফৌজের হাতে নাংসি বাহিনীর যে লাঞ্চনা ঘটছে কী কারণে তা' সম্ভব হ'ল, এর পিছনে কী অম্ভূত ও অভিনব সংগঠন-প্রণালী কাজ করছে, কী ভাবে বছরের পর বছর ধরে দেশব্যাপী এই শক্তি গড়ে উঠেছে এই সব ব্যাপার সম্বন্ধে যথায়থ ধারণা খুব কম লোকেরই আছে। 'সোভিয়েট 'দেশ' বৃষ্টি এই অজ্ঞতা দূর করতে সাহায্য করবে।

হীরেজ্ঞনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বিনয় ঘোষ, মন্মথ সাক্যাল,

বিষ্ণু দে প্রভৃতি বাঁদের প্রবন্ধ এই বইতে সংক্তত হয়েছে তাঁরা সকলেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থপরিচিত—ফলে তাঁদের রচনাগুলি শুধু শিক্ষাপ্রদ নয় স্থপাঠ্যও হয়েছে। কিন্তু বইটির উদ্দেশ্য সাহিত্যস্থি নয়—সোভিয়েট সম্বন্ধে যথায়থ তথ্যের প্রচার। এই তথ্যের সংগ্রহে ও প্রকাশে লেখকেরা যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁদের পরিশ্রম সফল হবে আশা করা যায়।

AMERICA FACES THE WAR: I. Mr. Roosevelt Speaks. II. An American Looks at the British Empire. III. The faith of an American. IV. The Monroe Doctrine Today. Oxford University Press. 6d. net each.

এই গ্রন্থনালার উদ্দেশ্য Oxford Pamphlets on World Affairs-এর অমুরাপ। আমাদের দেশের পাঠকদের কাছে এই পুস্তিকাগুলি বিশেষ মূল্য এই যে বর্ত্তমান জগতে, বিশেষ করে বর্ত্তমান যুদ্ধে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান যত, বেশি বড়, আমেরিকার চিন্তাধারা ও রাজনীতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সেই পরিমাণে কম। রাশিয়ার মতন আমেরিকাও আমাদের কাছে প্রায় উপকথা ও কিংবদন্তীর সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উপকথা ও কিংবদন্তীর কুয়াশা ভেদ ক'রে আমেরিকার প্রকৃত পরিচয় এই পুর্ক্তিকামালাম্ম ভিতর দিয়ে অস্তুত খানিকটা ফুটে উঠবে এই আশা হয়।

**এক পয়সায় একটি-**কবিতা-ভবন কন্ত্*ক প্রকাশিত। দাম চার আনা।* 

ষোলো পাতার বইতে ষোলোটি কবিতা—দাম চার আনা, স্থুতরাং নাম 'এক পয়সায় একটি'। কবিতায় মিল না থাকলেও দামে ও নামে এরকম মিল বাংলা সাহিত্যে নতুন সন্দেহ নাই। অন্ত 'সাহিত্যে এর জুড়ি আছে কিনা জানিনা। এই নাম অবলম্বন ক'রে শুধু একটি বই প্রকাশিত হয় নি— হয়েছে ছটি এবং আরো হবে এই আশ্বাস প্রকাশক জানিয়েছেন। অর্থাৎ 'এক প্রসায় একটি' শুধু বই-র নয়, সিরিজের বা গ্রন্থমালার নাম। প্রথম বইটির লেখক বৃদ্ধদেব বস্থা, দ্বিতীয়টির অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। প্রথমটির নাম গ্রন্থমালার নামে, দ্বিতীয়টির উপনাম 'মাটির দেওয়াল':

এই বইটার নাম মাটির দেওয়াল।
হঠাৎ হয়েছিল খেয়াল
আখর আঁকতে
ধুলোর ধসবার আগে থাকতে।
তুদগু রাস্তার লোককে ডাকতে
মাটির আঁচড়কাটা এই মাটির দেওয়াল।

মলাটের দ্বিতীয় পিঠে এই নাম-পরিচয় মুদ্রিত হয়েছে—বোলো পাতায় যে যোলোটি কবিতা আছে তাদের থেকে স্বতন্ত্র ভাবে। স্বতরাং এটি একেবারে ফাউ।

'কবিতা-ভবন' এই বই ত্থানির সঙ্গে যে বিজ্ঞাপন পাঠিয়েছেন তাতে বলা হয়েছে 'এক পয়সায় একটি' এই নামে "কিছু বিজ্ঞপ, কিছু হয় তো ঔদ্ধত্য আছে —তা থাক।"কিন্তু বিজ্ঞপ বা ঔদ্ধত্যর চাইতে যা বেশি আছে তা ব্যবসাবৃদ্ধি। ভার পরিচয় পাই এই বিজ্ঞপ্তিতে: "নিচের ঠিকানায় ( অর্থাৎ কবিতা-ভবনে ) পাঁচ আনার ডাক টিকিট পাঠালে ভারতবর্ষের যে-কোনো ঠিকানায় একখানা বই পাঠানো হবে, ত্থানার জন্ম সাড়ে ন' আনা পাঠাবেন।" স্কৃতরাং এই গ্রন্থমালা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতীয় অন্তর্বাণিজ্যের ইতিহাসেও নতুন উদ্ধানা কবিতা বিকোলে অন্থান্ম প্রদেশের লোকেরা নিজেদের ভাষা ছেড়ে বাংলা ভাষার চর্চা স্কৃক করবে আশা করা যায় কি 

কৈ কিন্তা ব্যার্কাণের উদ্দেশ্যে তারা আবগারী শুক্ষ বসিয়ে 'এক পয়সায় একটি'র প্রবেশ পথ বন্ধ করার ক্ষয়ে ভারতব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করবে 

গ্রেকটি'র প্রবেশ পথ বন্ধ করার ক্ষয়ে ভারতব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করবে 

গ্রেক্তি করবে প্রায় জান্দালনের সৃষ্টি করবে 

বিক্তা ব্যার্কাণ প্রায় করার ক্ষয়ে ভারতব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করবে 

প্রায়েশ্য প্রত্যান্ত ভারতব্যাপী আন্দোলনের সৃষ্টি করবে 

প্রায়েশ্য প্রত্যান্ত ভারতব্যাপী আন্দোলনের স্থান্ত করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ভারতব্যাপী আন্দোলনের স্থান্ত করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ভারতব্যাপী আন্দোলনের স্থান্ত করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ ব্যাক্ষ করবে 

ব্যাক্ষ ব্যা

সৈ যাই হোক, বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেরই কবিতা-ভবনের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এই রকম একটি 'গ্রন্থমালা' প্রবর্তনের জন্মে। কেন না, আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে মতভেদ যতই তীব্র হোক না কেন, বাংলা সাহিত্যে যাঁদের আগ্রহ আছে আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে উদাসীন থাকা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া আধুনিক কবিতা সবই এক জাতীয় নয়। বৃদ্ধদেব বস্থু ও অমিয় চক্রবর্তী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছাঁদের কবিতা লেখেন—এঁদের একজনের কবিতা ভালো না লাগলে, আর এক জনের কবিতাও যে লাগবে না এমন কোনো কারণ নাই। এমন অনেকে নিশ্চয় আছেন যাঁদের কাছে এঁদের হজনের কবিতাই আগ্রহের সঙ্গে পড়বার যোগা, নিছক কাব্যরসের জন্মে না হলেও আজিকের জন্মে। আর্থিক অক্ষমতার দোহাই দিয়ে যাঁরা এই আজিক সম্বন্ধে এতদিন নিজেদের অজ্ঞতা সমর্থন করতেন 'এক পয়সায় একটি' বেরোবার পর তাঁদের এই অজুহাত আর চলবে না।

এই গ্রন্থমালা সম্বন্ধে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য---গঠনসোষ্ঠব। হাতে-ভৈরী কাগজে ছাপা 'এক পয়সায় একটি' হাতে নিলে আনন্দ হয়--ছাপার পারিপাট্যে ও বিশেষ ক'রে মলাটের উপর্ব্বার নক্সার মনোহারিছে।

হিরণকুমার সাল্যাল

গ্রীকুন্দভূষণ ভাছড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা হইতে মুক্তিত ও প্রকাশিত।



## উপনিষদে জড়তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

#### উপনিষদে জতভুর স্থান

্রিপরিচয়ে'র পরিচিত লেখক প্রীযুক্ত হারেক্রনাথ দন্ত বেদান্তর র মহাশয় 'উপনিবদে জড়তত্ব ও জীবতত্ব' নাম দিয়া একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ তুই থণ্ডে বিভক্ত;—প্রথম থণ্ডে উপনিষহক্ত জড়তত্ব এবং বিতীয় থণ্ডে উপনিষহক্ত জীবতত্ব আলোচিত হইয়াছে। উপনিষদের প্রতি দন্ত মহাশয়ের সমধিক পক্ষপাত; তিনি বহু বৎসর ধরিয়া উপনিষদের আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঐ আলোচনার আংশিক ফল স্বরূপ ১০১৮ বঙ্গাকে হীরেক্রবার্ 'উপনিষদ্-ব্রন্ধতত্ব' নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ গ্রন্থের কয়েকটি সংস্করণ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের ভূমিকাম তিনি উপনিষহক্ত জড় ও জীব-তত্ব বিবৃত করিয়া গ্রন্থান্তর রচনা করিবার প্রতিশ্রন্থিত দিয়াছিলেন। এতদিনে সেই প্রতিশ্র্যিত পালিত হইল।

আর্থ ঋষির। উপনিষদের ধনিতে ত্রন্ধ-বিষয়ে যে সকল তত্ত্বত্ব নিহিত রাধিয়া গিয়াছেন, হীরেন্দ্রবাবুর 'উপনিষদ্-ত্রন্ধতত্ত্ব' গ্রন্থে প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা আছে। জড়তত্ব ও জীবতত্ব সম্পর্কে আর্য ঋষিরা যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ উপনিষদের ভাগুরে সঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

'পরিচরে' বিগত বর্ষে হীরেন্দ্রবাব্র ঐ গ্রন্থের দিতীয় খণ্ড হইতে আমরা জীবতন্ত্রবিষয়ক কমেকটি অধ্যায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত, করিয়াছিলান। বর্তমান সংখ্যা হইতে
তাঁহার গ্রন্থে জড়তত্ব বিষয়ে গ্রথিত কয়েকটি অধ্যায় প্রবন্ধাকারে ধারাবাহিক ভাবে
প্রকাশিত করিব। আশা করি 'পরিচয়ে'র পাঠক তন্ধারা যুগপৎ শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিবেন—সম্পাদক] উপনিষদের অকুষ্ঠ উপদেশ এই যে, ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য, ৬২।১)। ব্রহ্ম কেবল এক নন, তিনি অ-দ্বিতীয়—অর্থাৎ তিনি শুধু Unit নন, তিনি Unique।

ন তু তদ্-দ্বিতীয়ম্ অস্তি ততো২লুৎ বিভক্তং যৎ পশ্রেৎ—বুহ, ৪।০।২৩

'তিনি অন্বিতীয়—তিনি ব্যতীত অন্ত কেহ যখন নাই, তখন ন্বিতীয় কিন্ধপে দৃষ্ট হইবে ?'

যন্ত্ৰীৎ পরং নাপরম্ অন্তি কিঞ্চিৎ—শ্বেড, বাম

'তাঁহা হইতে অপর পরতর অন্ত কিছু নাই।'

ইহা ঋথেদের সেই প্রাচীন বাণী—

তত্মাৎ হাগ্যৎ ন কিঞ্নাস-১০।১২৯।২

'তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাস্তি নাস্তি'। এক কথায় তিনি সর্বেসর্বা—বিশ্বে কোন কিছু বিষয় নাই ;—আছেন এক অ-দিতীয় ব্রহ্ম।

স এব অধস্তাৎ স উপরিষ্টাৎ স পশ্চাৎ স পুরস্তাৎ স দক্ষিণতঃ স উত্তরতঃ \* \* \* আত্মৈব অধস্তাৎ আত্মা উপরিষ্টাৎ আত্মা পশ্চাৎ আত্মা পুরস্তাৎ আত্মা দক্ষিণতঃ আত্মা উত্তরতঃ
—ছান্দোগ্য, ৭।২৫।১-২

'তিনিই অধে, তিনিই উদ্ধে, তিনিই সমুখে, তিনিই পশ্চাতে, তিনিই উত্তরে, তিনিই দক্ষিণে \* \* আত্মাই অধে, আত্মাই উদ্ধে, আত্মাই সমুখে, আত্মাই ওড়ের।'

' ব্রক্ষৈবেদম্ অমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ অধশ্চোর্ধং চ প্রস্তম্— মৃত্তক, ২০১০১

'দেই অমৃত ব্ৰহ্ম সম্মৃথে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, অধে ও উদ্ধে।'

ইহা নিপট অদৈতবাদ (Uncompromising Idealism)—যে বাদে 'The Atman is the sole Reality—এক-রস, সর্বাংশে একরপ, নির্দোষভাবে সম পরমাত্মাই সং আর সমস্তই অসং—যে বাদে জড় ও জীব সত্য নয় বস্তু নয়-– প্রভিভাস মাত্র—'The Individual Sou! (জীব) is an apparition as the External World (জড়) is an appearence.' \* —যে বাদে দার্শনিক

<sup>\*</sup> ইহুদি ধর্মগ্রহ জোহরে (Johar-এ) আমরা এই ধরণের কথা শুনিজে পাই—It is a sort of illusion \* \* It is a thing, which merely appears to be but is not.

বিচারের বিষয়ীভূত তত্ত্ত্ত্র — ব্রহ্ম, জীব ও জড়ের মধে ব্রহ্মই প্রমার্থ, জীব ও জড় অবিভার বিজ্ঞান মাত্র—It is all Avidya—'মায়া-মাত্রং তু'।

ফলতঃ দেখা যায় উপনিষদ্ এ ভাবে স্পষ্ট ভাষায় নানাছের নিষেধ করিয়াছেন—নো এতং নানা (কৌষীতকী, ৩৮)। পুনশ্চ—'নেহ নানা হস্তি কিঞ্ন'—'It is not plurality that is real but only Unity.'

এই বচন উপনিষদে অনেকবার দেখা যায়।

মনসৈবান্ত দ্রষ্টবাং নেহ নানাখন্তি কিঞ্চন
মৃত্যো: স মৃত্যুমাপ্লোতি য ইহ নানেব পশুতি ॥
—বৃহ, ৪।৪।১৯

যদেবেহ তদম্ত্র যদম্ত্র ভদম্বিহ।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশাতি ॥
—কঠ ২।১।১০

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাহস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশুতি॥

--कर्ठ २।১।১১

'মনের দারা ইহা দৃষ্টি করা কর্তব্য যে, এখানে কোন কিছু নান। ( বহু ) নাই। যে এখানে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

'যিনি এখানে তিনিই সেখানে, যিনিই সেখানে তিনিই এখানে। যে এখানে নানা দেখে দে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

'মনের দ্বারা ইহা নিশ্চয় করা উচিত যে, এখানে কিছু নানা (বছ) নাই। যে এখনে নানা দিথে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

নৃসিংহ-তাপনীর উপ্দেশ আরও বিস্পষ্ট।

নাত্র কাচন ভিদা-অন্তি, নৈব তত্র কাচন ভিদা অন্তি;
অত্রহি ভিদাম্ ইব মন্থমানঃ \* \* মৃত্যোঃ স মৃত্যুম্ আপ্রোতি
— নৃসিংহ, ৮ম থও।

'ব্রন্ধে কোনরপ ভেদ নাই নাই। যে এখানে যেনুভেদ মনে করে, সে মৃত্যু হুইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।'

এই নানাছ-নিষেধের ভাৎপর্য্য কি ?

It involves that all plurality (consequently all proximity in space, all succession in time, and interdependance of cause and effect, all contrast of subject and object) has no reality in the highest sense.—অর্থাৎ, দৈশিক দ্রান্তিকত্ব, কালিক পূর্বাপরত্ব, নৈমিত্তিক কার্য্যকারণত্ব \* এবং জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয়ের 'ত্রিপুটীরাণী নানাত্ব, পরমার্থ-দৃষ্টিতে অসৎ, অবস্তু—একমেবাদিতীয় অদ্বয়ই বস্তু, সং। ইহার প্রতিধানি করিয়া বাদ্রায়ণ সূত্র করিয়াছেন—

' তথাম্য-প্রতিষেধাৎ—ব্রঃ সূ, এ২।৩৬

'উপনিষদ্ ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত সমস্তের বারণ করিয়াছেন।'

কিন্তু এ নিপট অদৈতে মানব চিন্তা স্থান্তিত হইতে পারে না—এ তুঙ্গ শৃঙ্গে উন্নীত। হইলে তাহার শ্বাসরোধের উপক্রম হয়—'With this thought, a height was reached on which a prolonged stay was impracticable. (Prof. Deussen's Philosophy of the Upanishads, p. 162)। কারণ, প্রতি মৃহুতে ই আমরা বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্য প্রত্যাক্ষ করিতেছি—অতএব 'ইদং'কে, বৈতকে একেবারে প্রত্যাখান করি কিরপে গুলেই জন্ম উপনিষদ্ দৈতকে কথঞ্জিং প্রশ্রয় দিয়া বলিলেন—এই যে 'ইদং' তোমার সমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে, ঐ ইদং বস্তুতঃ উন্ধা—

-Deussen, p 161.

<sup>\*</sup> Not as though God ( ) were to be sought on the other side of the universe, for He is not at all in space; nor as though He were before or after, for He is not at all in time; nor as though He were the cause of the universe, for the law of causality has no application here.

'আত্মাই এ সকল।'

हेनः नर्वम् यनग्रमाञ्चा-द्रह, २।८।७

'এই সব সেই পরমাজা।'

ইহা ঋথেদের সেই প্রাচীন উপদেশ—পুরুষ এবেদং সর্বম্ –ঋথেদ, ১০।৯০।২
—ইহাই উপনিষদের Pantheism ( বিশ্ববিদ্যাবাদ )। \*

এই যে 'ইদং-কে' ব্যাবহারিক (pragmatic) ভাবে স্বীকার করিয়া পার-মার্থিক ভাবে ব্রহ্মের প্রতিপাদন—শ্রুতি কি কৌশলে তাহা নিষ্পন্ন করিয়াছেন ? উপনিষদের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যায়, শ্রুতি কোথাও বলিয়াছেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত — আর কোথাও বলিয়াছেন যে, বিশ্ব ব্রহ্মের বিধা,—এবং এই কথার সমর্থন জন্ম উচ্চ কপ্রে ঘোষণা করিয়াছেন যে, বিশ্ব যাঁহার বিবর্ত বা বিধা—তাঁহাকে জ্ঞাত হইলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়। এ সম্পর্কে বৃহদার মুক্তের শ্বেষি বলিতেছেন—

আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেন ইকং দর্বং বিদিতম্ — বৃহ ২।৪।৫ পরমাত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান হইলে দমস্তই বিদিত হয়।

মুগুক উপনিষদে দেখিতে পাই, শিশ্য গুরুকে প্রশ্ন করিতেছেন—কিমান্
মুগুলনা বিজ্ঞাতে সর্বম্ ইদং বিজ্ঞাতং ভবতি—মুগুক, ১০১০। উত্তরে গুরু
বিললেন—পরাবিতা দারা যে অক্ষর ব্রেমকে জ্ঞাত হওয়া যায় তাঁহাকে
জানিলেই সমস্ত বিজ্ঞাত হয়; সেইজন্ত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া পূর্বতন মহর্ষিরা
বিলিতেন যে অতা হইতে আমাদের আর কোন কিছু অ-শ্রুত, অ-মত, অ-বিজ্ঞাত
রহিল না।

এতং স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংদ আহঃ পূর্বে মহাশালা মহাশ্রোব্রিয়া ন নোহত কশ্চন হ অশ্রুতম্ অমতম্ অবিজ্ঞাতম্ উদাহারিয়তীতি।—ছানোগ্য, ৬।৪।৫

<sup>\*</sup> এ সম্পর্কে অধ্যাপক ডয়্সনের কয়েকটি স্থতিন্তিত বাণী প্রণিধানযোগ্য—

<sup>&#</sup>x27;The universe was still something existing; it lay there before their eyes. It was necessary to endeavour to find a way back to it. This was accomplished without abandoning the fundamental idealistic principle, by conceding the reality of the manifold universe, but at the same time maintaining that this manifold universe is in reality Brhaman. Idealism therefore entered into alliance with the realistic view, natural to us and became thereby Pantheism.

<sup>-</sup>Philosophy of the Upanishads, p. 962.

এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে, যখন সমস্তই ব্রহ্ম, যখন জগং ব্রহ্মের বিবর্ত মাত্র, যখন সমস্ত জাগতিক পরার্থ ব্রহ্মেরই বিধা বা প্রকার-ভেদ মাত্র, তখন ব্রহ্মের বিজ্ঞান হইলে আর কোন কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

প্রথমতঃ প্রামরা বুঝিবার চেই। করি উপনিষদ কিভাবে বিশ্বকে ব্রহ্মের বিবর্ত বিলয়াছেন। ঐরপ উক্তির তাৎপর্য এই যে নানা-দ্বৈত-ভেদ মায়া মাত্র, অসৎ, অবস্তু। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ জড়কে স্পষ্টভাবে মায়া মাত্র বলিয়াছেন—

মায়ান্ত প্রকৃতিং বিভাৎ—শ্বেত, ৪।১০। এই 'মায়া' শব্দটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ঋথেদে প্রথম আমরা এই শব্দের সাক্ষাৎ পাই—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে \* ( ঋথেদ, ৬।৪৭।১৮ )

অথুৰ্ব বেদে হিরণ্যগর্ভকে মায়া দারা ছন্ন বলা হইয়াছে---

যত্র দেবাশ্চ মন্থয়াশ্চ অরা নাভাবিব শ্রিতাঃ। অপাং তা পুস্পং পূচ্চামি যত্র তন্মায়য়া হিতম্॥

- व्यथर्वर्यम ३०१०१०८

\* ঋগ্বেদের এই মন্ত বৃহদারণ্যকের ২।৫।১৯ ব্রাহ্মণে উদ্ধৃত হইয়াছে।

নিত্যানন্দম্নি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ইক্র: পরমেশ্বর: মায়াভি: মায়গ্না ( নাম-রূপ-বিষয়-মিথ্যাভিমানাত্মনা পরিণতয়া ) প্রুররপ: ( বহুরপ: ) ঈয়তে ( প্রতীয়তে )—মিথ্যৈব জন্ম্থ্যবং। মহেশ্বের এই মায়াশক্তির কথা আমরা চুলিকা উপনিষদেও শুনিতে পাই—

বিকারজননীং মায়াম্ অষ্ট্রপাম্ অজাং গ্রুবাম্ ধ্যায়তে২ধ্যাসিতা তেন তগুতে প্রেরিতা পুনঃ॥ পিবস্তে নামবিষয়ম্ অসংখ্যাতাঃ কুমারকাঃ। একস্তু পিবতে দেবঃ স্বচ্ছলেন বশান্তগঃ॥

—চুলিকা, এ৬

মায়াং ধ্যায়তে চিন্তয়তি (ঈশবঃ) জগ্ৎস্ট্যর্থম্ সংভাবয়তি নারীমিব ঋতুস্লাতাম্
( নারায়ণ )

এই সহযোগের ফলে যে সকল সন্ততি উৎপন্ন হয় তাহারা মায়ার শুভ পান করে (drinks from the breasts of the foster-mother, Maya)। কিন্তু ঈশ্বর (মায়া বাহার বশে) ভিনি অচ্ছন্দে সে হয় পান করেন।

নৃসিংহতাপনীও বলিতেছেন—মহাযায়ং মহাবিভৃতি সচিদানন্দমাত্রম্ একরসংপরমেব ব্রহ্ম। জগং মায়াবেষ্টিত বটে—মায়য়া এতং সর্বং বেষ্টিতং ভবতি—কিন্তু ভিনি মায়াতীত— নাম্মানং মায়া স্পুশক্তি। অর্থাৎ 'The flower of the water (Hiranyagarbha) is concealed by illusion (maya)' \*

নৃসিংহ-তাপনীয় উপনিষদ্ও এই বিশ্বকে মায়া মাত্র বলিয়াছেন—

ইদং সর্বং যদয়মাত্রা মায়ামাত্রএব।

পুনশ্চ—তদ্ যথা বট-বীজ-দামান্তম্ একং অনেকান্ স্বাব্যতিরিজ্ঞান্ বটান্ স্বীজান্ উৎপাদ্য তত্র তত্র পূর্ণং সং তিষ্ঠতি, এবনেব এষা মায়া স্বাব্যতিরিজ্ঞানি পূর্ণাণি ক্ষেত্রাণি দর্শয়িত্ব। জীবেশৌ অবভাসেন করোতি—মায়া চ অবিজ্ঞা চ স্বয়মেব ভবতি। সৈষা চিত্রা স্দৃঢ়া বছরক্করা—নুসিংহ-উত্তর (ন্ম খণ্ড)

'এই মায়া বিচিত্রা, স্থদৃঢ়া, বহু-অন্ধ্র সমন্বিতা। যেমন একটি বটবীজ-সামান্ত অনেক স্থ-অভিন্ন স্বীজ বট উৎপাদন করিয়া স্বয়ং পূর্ণভাবে ব্যবস্থিত থাকে, সেইরূপ এই মায়া স্থ-অভিন্ন পূর্ণ ক্ষেত্রসমূহ প্রদর্শন করিয়া জীব ও ঈশ্বরের অবভাস করে এবং নিজে মায়া ও অবিভারণে অবভাসিত হয়।'

এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া পঞ্চদশী-কার বলৈন—মায়াখ্যায়াঃ কামধেনো বিংস্যৌ জীবেশ্বরাবৃভৌ—কামধেমু মায়ার তুইটি বংস্থ—জীব ও ঈশ্বর।

জগৎ মায়া মাত্র (Illusion) বলিয়াই উপনিষদ একাধিক বার বলিয়াছেন
— 'জগৎ যেন আছে' 'দ্বৈত যেন আছে' 'দ্বিতীয় যেন আছে' 'নানা যেন আছে'
( The world exists as it were— ইব ); অর্থাৎ, দ্বৈত দ্বিতীয় বস্তুতঃ নাই—
তাহার ভাণ হয় মাত্র।

ষত্রহি দ্বৈত্যিব ভবতি তদিতর ইতরং জিছতি ইত্যাদি — রুহ, ২।৪।১৪ ষত্র বা অফাদিব স্থাৎ ইত্যাদি— বৃহ, ৪।০।০১ য ইছ নানা ইব পশ্যতি— বৃহ, ৪।৪।১৯, কঠ ২।১।১ ,১১

অন্তত্ত উপনিষদ জীবকে লক্ষা করিয়া বলিতেছেন :—

#### \* অন্তত্ৰ অথৰ্ববেদ বলিয়াছেন—

অসচ্ছাথাং প্রতিষ্ঠি পরম্মিব জনাঃ বিত্য।
উত্তো সন্মন্ত স্থেহবরে যে তে শাধাম্ উপাসতে ॥

— অথববেদ. ১০।৭।২১.

আৰ্থাং 'The common people however do not know this; they regard as the real not the stem but that which He is not—the branches that conceal Him ( আৰক্ষাণাং প্রতিষ্ঠীম )।

### ধ্যায়তীব লেলায়তীব—বৃহ, ৭।৩।৩১ 'জীব ষেন ধ্যান করে, যেন ক্রীড়া করে'।

এই 'ইব' শব্দের প্রতি লক্ষ্য করা আবগ্যক। জ্বগৎ ধদি মায়া-মাত্র না হইত, তবে শ্রুতি জ্বগতের সম্বন্ধে 'ইব' শব্দের প্রয়োগ করিতেন না। ছান্দোগ্য উপনিষ্কে দেখা যায়, শ্বেতকেতু ঋবি-পিতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

যেনাশ্রতং শ্রতং ভবতি অমতং মতং অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতনিতি কথং মুভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ।—ছান্দোগ্য ৬১।৩

'হে ভগবান্! দেই আদেশ (রহস্ত উপদেশ) কি—যদ্ধারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয়।' অর্থাৎ, এমন কি আছে, যাহাকে জানিলে আর কিছু অজ্ঞাত থাকে না।

ঋষি দৃষ্টান্ত দ্বারা সেই বস্তুর উপদেশ করিলেন—

যথা সোঁল্যৈকেন মৃংপিণ্ডেন দ্বং মৃত্যাং বিজ্ঞাতং স্থাদ্ বাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যের সভ্যম্।

যথা সোমৈ্যকেন লোহমণিমা সর্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্থাদ্ বাচারন্তণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্।

যথা সোমৈত্রকন নথনিক্স্তনেন সর্বং কাফায়সং বিজ্ঞাতং স্তাদ্ বাচারভণং বিকারো নামধেয়ং কৃফায়সমিত্যের স্ত্যুম্ এবং সোম্য । স্বাদেশে। ভ্রতীতি।—ছান্দোগ্য ৬।১।৪-৬

"হেন্দাম্য! যেমন এক খণ্ড মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃন্মন্ন বস্তুই জানা যায়, কারণ, ভাহার। মৃত্তিকারই বিকার, বাক্যের যোজনা, নামমাত্র, মৃত্তিকা ইহাই সত্য; যেমন একখণ্ড স্থানিকে জানিলে সমস্ত স্থান্ম বস্তুই জানা যায়, কারণ, তাহারা স্থানেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, স্থাই সত্য; যেমন এক থণ্ড লোহকে জানিলে সমস্ত লোহময় বস্তুই জানা যায়, কারণ, তাহারা লোহেরই বিকার, বাক্যের যোজনা, নাম মাত্র, লোহই সত্য; হে দোম্য! এ আদেশণ্ড সেই রূপ।"

অর্থাৎ এই যে বিবিধ বৈচিত্রময় বিশাল জগৎ, ইহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত মাত্র—
ইহা বাক্যের যোজনা, নামের রচনা, রূপের প্রস্তাবনা মাত্র। একথা আমরা
পূর্বেই ঋষেদের ঋষির মুখে শুনিয়াছিলাম—

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদস্তি—১।১২৪।৪৬

তৈভিরীয় উপনিষদ ইচার প্রতিধানি করিয়াছেন

#### ষদ্ ইদং কিঞ্চ তৎ সত্যম্ আচক্ষতে—১/৬

অর্থাৎ, 'It is a mere matter of speech'. বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্তেও এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া উপদেশ দিতেছেন—

তদনস্তব্ম আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ।—বন্ধস্ত্র, ২।১।১৪

'ব্ৰহ্ম হইতে জগৎ অনন্ত (অভিন্ন)—শ্ৰুত্যক্ত বাচারন্তণ প্ৰভৃতি শব্দ দ্বারা ইহা স্থাচিত হইতেছে।'

> ষণা ন তোয়তো ভিন্না: তরঙ্গা: ফেন-বৃদ্দা: আজানো ন তথা ভিন্নং বিশ্বম্ আবা-বিনির্গতম্॥ 。

'যেমন জলরপী তরক ফেন বৃদ্দ জল হইতে ভিন্ন নহে, দেইরপ ব্রহের বিবর্ত এই বিশ্ব বৃদ্ধ হইতে ভিন্ন নয়।'

'বিশ্ব ব্রহ্মের বিবত'। বিবত' কি ?

অতত্বতোহমুথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহূতঃ

—স্বরূপের প্রচ্যুতি না হইয়া বস্তুর অস্তরূপে যে ভাণ, তাহাই বিবর্ত। ইহার দার্শনিক নাম 'অধ্যাস'—অধ্যাসো নাম অ-তন্মিন্ তদ্-বৃদ্ধিঃ ( শব্ধর )। উহা মিথ্যাজ্ঞান-বিজ্ঞতি—যেমন রজ্জুতে দর্পভ্রম, শুক্তিতে রক্ষতভ্রম, মরীচিতে মরীচিকা (mirage)-ভ্রম। ইহা প্রতীতি মাত্র —'mere matter of seeming' খাতেহর্থং যং প্রতীয়েত (ভাগবত)—ইহার জননী মায়া। \* এইরূপ মায়া-বশেই বন্ধা বিশ্বরূপে বিবর্তিত হইতেছেন—

It had much of glamour-might,
Could make a ladye seem a knight
The cobwebs on a dungeon-wall.
Seem tapestry in a lordly hall;
A nut-shell seem a gilded barge,
A sheeling seem a palace large.
And youth seem age, and age seem youth
—All was delusion, naught was truth.
Sheeling - Shepherd's hut

<sup>\*</sup> এ মায়াকে পাশ্চ'ত্য দেশে 'Glamour' বলে—আমরা এ দেশে বলি ইক্সজান।
মারীচ রাক্ষ্য ঐ ইক্সজাল প্রভাবেই রাম-সীতার চক্ষে স্থা মৃগরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল।
Sir Walter Scott তাঁহার বিখ্যাত কাব্য 'Lay of the Last Minstrel'-এ (Canto III)
Glamour বা ইক্সজালের স্থন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

### প্রতীতিমাত্রম্ এবৈতৎ ভাতি বিশং চরাচরম্।

অর্থাৎ, The entire unfolding in space and time is a merely subjective phenomenon.' এই প্রতীতিকেই এ দেশের দার্শনিক ভাষায় 'বিজ্ঞান' বলে। যাঁহারা বিজ্ঞানবাদী (Idealists)—তাঁহাদের মতের সার এই যে—নাস্তি অর্থ: বিজ্ঞান-বি-সহচরঃ—'বিজ্ঞান'-ব্যতিরিক্ত বস্তুর সতা নাই। \*

এই যে জগতের ভাণ হইতেছে—তাহা কি নিরাধার ? মাধ্যমিক বৌদ্ধ যাহাকে 'শুঅ' বলেন, ইহা কি সেই শৃত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ? ব্রহ্মবাদী ঋষি বলেন—তা নয়—ব্রহ্মই জগৎ-রূপে প্রতিভাত হন—

তদাম্পদং হি ইদং সমস্তং কার্যম্ (শঙ্কর)। অধিকন্ধ প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মত্ব-দর্শনাৎ বিশ্বদাদি প্রপঞ্জে ব্যবস্থিত-রূপো ভবতি (৩।২।৪ ব্রহ্ম স্ব্রের শঙ্কর ভাষ্য) অর্থাৎ, যতদিন না জীবের ব্রহ্মের সহিত ঐকামুভূতি হয়, ততদিন পর্যন্ত আকাশাদি প্রপঞ্চ অ-বাধিত থাকে।

কিছ-বদা সর্বম্ আবৈষ্বাভূৎ বিজানতঃ তদা কং কেন পঞ্ছেৎ-বৃহ, ২।৪।১৩

#### भूमक भवत बिलाखर्चम :--

ন তাবদ উজয়-প্রতিবেধ উপপছতে শৃহ্যবাদ-প্রসঙ্গাৎ! কঞ্চিৎহি পরমার্থম্ আলম্য অপরমার্থ: প্রতিষিধ্যতে যথা রজ্জাদিয়ু সর্পাদয়ঃ। তত্মাৎ প্রপঞ্চমের ব্রন্ধণি কল্পিতং পরিবেধতি, পরিশিনষ্টি ব্রন্ধতি নির্বয়ঃ।

- . অর্থাৎ, জেগৎ ও জগতের আধার—উভ্যেরই প্রতিষেধ উপপন্ন নহে; কারণ, তাহা হইলে শৃশুবাদের প্রদক্ষ হয়। 'পরমার্থ দং' ( ব্রহ্ম ) অবাধিত—তিনি আছেনই। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই অপরমার্থ (প্রপঞ্চ) বাধিত হয়। কিন্তু নির্বাদ ব্রহ্ম কথনও কোনও দিন প্রতিষিদ্ধ হন না—ছইতে পারেন না।

মাধামিক ব্লেন—বিজ্ঞানই বিশ্ব—নাস্তি অর্থঃ বিজ্ঞান-বি-সহচরঃ—আর ঐ বিজ্ঞান ক্ষণিক বিজ্ঞান। বৈদান্তিক বলেন বিজ্ঞানই বিশ্বরূপে প্রভিভাত হন বটে কিন্তু সে বিজ্ঞান ব্রহ্ম—বিজ্ঞানং ব্রহ্ম। তিনি ক্ষণিক নহেন, তিনি পরমার্থ সং—Eternal and Immutable—সেই জন্ম তত্ত্বজ্ঞানের ফলে জনং নিবৃত্ত হইলেও 'অভাব' হয় না, শৃষ্ম হৃষ় না।

<sup>\*</sup> এ-সম্পূৰ্কে মলিখিত 'শহৰ-বেদান্তে বিজ্ঞানবাদ' প্ৰবন্ধে সম্যক আলোচনা'আছে। জিজ্ঞান্ত পাঠক উহা হইতে বিৰন্ধ বাক্ষপদ্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

#### नाकाव छेलनरकः—बः सु, शशक्र

জব্য যে ভাবে আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, উপনিষদের মতে ভাহা ব্যাবর্ত (phenomenon) মাত্র, পরমার্থ (noumenon) নহে। ঐ নশ্বর ব্যাবর্তের পশ্চাতে কিন্তু এক অবিনশ্বর, অজর, অফর পরমার্থ বিভ্যমান আছেন। সেই জন্ম শক্বরাচার্য বলিলেন 'পরিশিনষ্টি ব্রক্ষেতি নির্ণিয়ং'। ঐ পরমার্থসং ব্রক্ষাই বস্তু, আর যাহা কিছু সমস্তই অ-বস্তু।

বস্তুতঃ বিশ্বের এই যে বিবিধ বৈচিত্রা—মূলতঃ উহা কেবল নামরূপের প্রভেদ। যেমন হারে ও কিরীটে নামের ও রূপের ভেদ থাকিলেও উভয়েই স্থবর্গ, সেইরূপ জাগতিক পদার্থ নিচয়ের মধ্যে নামরূপের প্রভেদ সত্ত্বেও সকলেই ব্যাহ্বার বিবত্ত

নামরূপাভ্যাং ব্যক্রিয়ত—বুহ, ।।।।।

কারণ, জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোন কিছু নাই।

সেই জন্ম কৌষীতকী উপনিষদ্ জগতের নানাত্ব নিষেধ করিয়া এইরূপ বলিয়াছেনঃ—

তদ্ যথা, অরেষু নেমিরপিতো নাভৌ অরা অপিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্থ অপিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে অপিতাঃ। স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞান্থা আনন্দোহজ্বরোহমৃতঃ।—
কৌষীতকী এ৮

'ষেমন রথের চক্র অরে অপিত থাকে এবং অর নাভিতে অপিত থাকে, এইরপ ভৃত→ সমূহ ইন্দ্রিয়ে অপিত :আছে এবং ইন্দ্রিয়গণ প্রাণে অপিত আছে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ—অজর, অমর, ব্রহ্ম।'

এইভাবে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিয়াছেন যে, আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তু নাই। আহ্মণ, ক্ষত্ৰিয় লোক, দেব, ভূত যাহা কিছু—এ সমস্তই ব্ৰহ্ম।

ব্রহ্ম তং পরাদাৎ যঃ অন্তত্ত আত্মনো ব্রহ্ম বেদ, ক্ষত্রং তং পরাদাৎ যঃ অন্তত্ত আত্মনঃ ক্ষত্রং বেদ \* \* সর্বং তং পরাদাৎ যঃ অন্তত্ত আত্মনঃ সর্বং বেদ। ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্রং ইমে লোকাঃ ইমে দেবাঃ ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদয়ম্ আত্মা।—বৃহ, ২।৪।৬

এই অর্থ ছান্দোগ্য উপনিষদে ঋষি আরুণি পুত্র-শ্বেতকেতৃকে প্রাকৃতিক ও দ্বৈকি বিবিধ ব্যাপারের (নদীর প্রবাহ, বীজের অঙ্ক্র, জীবের ক্ষর্ণ ও সুষ্প্তি প্রভৃতির) মূল তত্ত্ব অমুসরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন — ₹ 18

স য এব অণিমা ঐতদাত্মামিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ স্বমসি খেতকেতো !— ছান্দোগ্য ৬৮০

'বে সেই অণিমা, তদাত্মক এই সমস্ত—তিনিই সত্য তিনিই আত্মা। তুমিই তিনি, হে খেতকেতৃ !'

অর্থাৎ, জগতে যে কিছু পদার্থ আছে, যে কিছু ব্যাপার ঘটিতেছে, সে স্মস্তই ব্রেক্সের বিবর্ত। তিনিই সব, তিনিই সত্য, তিনি ভিন্ন কোন কিছু নাই।

উপনিষদের ঋষিরা বিশ্বকে কি ভাবে ব্রহ্মের বিবর্ত বলেন, তাহা আমরা কথঞিং বুঝিলাম। বিশ্ব কি ভাবে ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার—আগামী বারে তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব। আজ এই পর্যন্ত।

শ্রীহীরেশ্রনাথ দত্ত

# বৌদ্ধ শৃহ্যবাদ

শৃত্যবাদ সম্বন্ধে সর্বসাধারণের এমন কি পণ্ডিতগণেরও ধারণা বঁড় অস্কৃত। বৌদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেও, বিশেষত পাশ্চাত্য দেশীয়দের মধ্যে অনেকেই ইহা বুঝিতে পারেন নাই, বা ভূল বুঝিয়াছেন।

শৃহ্যবাদকে সর্বনাস্তিত্ববাদ, উচ্ছেদবাদ বা নিহিলিস্ম ( Nihilism ) বলিয়াই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছেন।

দেখা যাইতেছে 'শৃত্য' শব্দটিই শৃত্যবাদকে বুঝিবার বাধা এবং ভূল বুঝিবার কারণ হইয়াছে।

এই 'শৃত্য' শব্দ যে প্রচলিত 'শৃত্য' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই—ইহা যে অভাবাত্মক শৃত্য শব্দ নহে, তাহা শৃত্যবাদী অতি পরিষ্কার করিয়াই বলিয়া গিয়াছেন:—

"প্রতীত্য সমূৎপাদ' শব্দের যে অর্থ 'শৃষ্মতা' শব্দেরও সেই অর্থ। অভাব শব্দের যে অর্থ শৃষ্মতা' শব্দের যে অর্থ শৃষ্মতা' শব্দের যে অর্থ শৃষ্মতা' শব্দের উপর আরোপ করিয়া আপনি অনর্থক আমাদের দোষ দিতেছেন (১)।"

(নাগার্জুন কৃত—মূলমধ্যমককারিকা ২৪।৭)।

অভাব অর্থে যে 'শৃষ্যতা' শব্দের প্রয়োগ হয় নাই তাহা প্রমার্ণিত হইল, স্থতরাং 'শৃষ্যতা' সর্বনাস্তিত্ববাদ বা উচ্ছেদবাদ নহে।

যাহা কিছু আপেক্ষিক (Relative) অন্তসাপেক্ষ অন্তাঞ্জিত পরতন্ত্র (other dependent) যাগারা উৎপাদ, বিরোধ, অস্তিত্ব সমস্তই অন্তের উপর (অর্থাৎ তাহার হেতু ও প্রত্যায়ের উপর) নির্ভর করিতেছে, সেই ভাগ্য প্রপঞ্চের নিরসনই শৃহ্যবাদের উদ্দেশ্য!

"সমস্ত প্রপঞ্চের উপশমহেতু, 'শৃক্ষতার' উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। তুমি,
তাহা না বৃঝিয়া শৃক্ষতার নাস্তিত অর্থ কল্পনা করিয়া প্রপঞ্-জালই বৃদ্ধি

<sup>(</sup>১). এবং প্রতীত্যসম্ৎপাদশবস্থা যোহর্ধঃ স এব শৃত্যতাশবস্থার্ধঃ। ন প্ররভাবনবস্থা যোহর্ধঃ স শৃত্যতাশবস্থার্ধঃ। অভাবশব্দার্থং চ শৃত্যতার্থমিত্যধ্যারোপ্য ভবানস্মান্ত্রশালভতে।

করিতেছ। 'শৃষ্মতার' প্রয়োজন বুঝিতে পারিতেছ না। প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিশীল 'শৃষ্মতা'য় নাস্তিম্ব কোথায় (১) ?"

– মূলমধ্যমককারিকা, ২৪।৭।

প্রশ্ন উঠিবে, প্রপঞ্চের নিরসনই শৃষ্যতার উদ্দেশ্য তাহা তো নোঝা গেল।
কিন্তু প্রপঞ্চাতীত কোনো কিছুর অন্তিত্ব প্রতিপাদন শৃষ্যবাদ করে কিনা, এবং
তাহা করিয়া থাকিলে, সেই কোনো কিছু কি, তাহাব বর্ণনা শৃষ্যবাদী
করিয়াছেন কি ?

শূতাবাদী বলেন— 'প্রপঞ্চাতীতের বর্ণনা সম্ভব নহে। সর্বপ্রকার জ্ঞানের আতীত হওয়ায়, উহা বর্ণনাতীত। কোন প্রকারেই উহাকে বুদ্ধির বোধগম্য করা যায় না। কেমন করিয়া তাহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিব ং"

মর্ব-উপাধি বর্জিত (২) বলিয়া, সেই প্রপঞ্চ-বিনিমু ক্তি পরমার্থ সত্যতত্ত্বকে কোনো প্রকার কল্পনার দারাও ধারণা করা যায় না। কল্পনার অতীত বলিয়া উহা শব্দেরও বিষয়ীভূত নহে। শব্দ হইতেছে কল্পনা বা ভাবের প্রকাশক; যাহা কল্পনা বা ভাবের অতীত, তাহা কেমন করিয়া শব্দের বিষয় হইবে ? অতএব সর্বপ্রকার কল্প, বিকল্প, ভাব, ভাষা, ভাষা, বিহীন হেতু, আরোপ বিরহিত, সংবৃতি-বিবর্জিত, অব্যবহার্থ, অনভিলাপ্য, অনির্বচনীয়, প্রমার্থ-তত্ত্ব কীরূপে প্রতিপাদন করিব (৩) ?

পরমার্থ সত্য যদি কায়, বাক ও মনের বিষয়ীভূত হইত তাহা হইলে তাহাকে আর পরমার্থসত্য বলা যাইত না। তাহা সংরুতি সত্যই হইয়া যাইত। অতএব উহা সর্ব-কল্পনার অতীত। সর্ব-বিশেষণের বহিভূতি, ভাব,

<sup>(&</sup>gt;) আতা নিরবশেষপ্রপঞ্চোপনমার্থ: শৃন্ততোপদিশতে। তক্ষাৎ সর্বপ্রপঞ্চোপনমঃ
শৃক্তায়াং প্রয়োজনং। ভবাংস্ত নান্তিত্বং শৃন্ততার্থং পরিকল্লয়ন্ প্রপঞ্জালমেব সংবর্ধ সমানো
ন শৃক্তায়াং প্রয়োজনং বেতি। অতঃ প্রপঞ্চনিবৃত্তিকভাবায়াং শৃন্ততায়াং কুতো নান্তিত্বং।

<sup>, (</sup>২) দিরপং হি ব্রহ্মাবগমাতে, নামরপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদিপরীতং চ সর্বোপাধি-ব্**লি**ভম্। বেদান্তদর্শন, শাহ্বরভাষ্য, ১৮৮১ ।

কলের তৃষ্টি রপ। একটি চ্ইতেছে নাম-রপ-বিকার-ভেদ-উপাধি-সমন্থিত এবং অস্তটি হইতেছে—তাহার বিপরীত—সর্ব-উপাধি-বর্জিত।

<sup>(</sup>७) निखं ( । वर्ष अनी दर्ग मस्य महा । महास्रात्र , गास्तिभर्व, ०) ।।

অভাব, স্বভাব, পরভাব, সত্য, অসত্য, শাশ্বত, উচ্ছেদ, নিত্য, অনিত্য, স্বশ, ছংখ, শুচি, অশুচি, আত্মা, অনাত্মা, শৃহ্য, অশৃহ্য, একত্ম, অহ্যত্ম, উৎপাদ, নিরোধ ইত্যাদি কোনো বিশেষণই, কোনো শক্ষ প্রমার্থসত্য সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যায় না। উহা অনভিলাপ্য, অনজ্ঞেয়, অপরিজ্ঞেয়, অবিজ্ঞেয়, অদেশিত, অপ্রকাশিত, উহা অ-ক্রিয়, হকরণ ইত্যাদি (১)।"

—বোধিচ্যাবতার, নবম পরিচ্ছেদ। •

ইহা হইতে বোঝা যাইবে, প্রপঞ্চাতীত কোনো তত্ত্বে শৃক্তবাদীর বিশ্বাস নাই বলিয়াই যে সে-বিষয়ে তিনি মৌন রহিয়াছেন, তাঁহা নহে, কিন্তু প্রপঞ্চাতীত পরমতত্ত্ব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব বলিয়াই তিনি সে সম্বন্ধে নীরব থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন।

উপনিষ্দের ঋষিগণ্ড বলিয়াছেন—

"বাক্য ও মন যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া,আসে, (২) যেখানে চক্ষু ধায় না, বাক্য যায় না, মন পৌছায় না—ভাহাকে কেমন করিয়া বোঝান যায়, জানি না, বুঝিতে পারিতেছি ন। ।"

—কেনোপনিষদ, ১।৩।

স্তরাং সেই প্রপঞ্চতীত প্রমত্ত্ব—যাহাকে নিগুণ, নিবিকল্পক, ভূব্রহ্ম বা ইংরাজীতে 'অ্যাবসলিউট' ( Absolute ) সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে অতি সামায় কিছু আভাস দেওয়ার একমাত্র উপায় হইতেছে—তাহা;

- . (১) অদৃষ্ঠ, অশুত, অমত, অবিজ্ঞাত।—বৃহদারণ্যক, ৩।৭।২০। তাঁহার কার্য নাই, করণ নাই। খেতাখতর, ৬৮। তিনি নিক্কিয়। ঐ, ৬।১৯। °
- (২) শ্রুতিতে পাওয়া যায় বাস্কলি বাহবকে ব্রন্ধতত্ত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নীরবভা বা নিরুত্রতার দারাই সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। বেদান্তদর্শন, শাহ্বরভাব্য,

বৌদ্ধ শাস্ত্রেও আছে মঞ্জী অন্বয়তত্ত্বের বিষয় জিজ্ঞাদা করিলে নানা জনে নানা বর্ণনা দিতে থাকেন। কিন্তু বিমলকীতিকে জিজ্ঞাদা করা হইলে—তিনি একেবারে নীর্ব পাকেন। তথন মঞ্জী বলিয়া উঠেন—দাধু, দাধু! আপনিই অন্বয়ত্ত্বে প্রবেশ করিয়াছেন। স্বান্ধ্য ভব্তে প্রবেশ করিলে মাহ্য বাক্য হারাইয়া ফেলে।

-The Eastern Buddhist No. 2. Vol. IV, 1927.

"ইহা নয়" "উহা নয়," 'তাহা নয়," "এমন নয়," "তেমন নয়" ইত্যাদি 'নেতি' বাচক শব্দ বা বাক্যের প্রয়োগ করা। উপনিষদের এবং শৃহ্যবাদের ঋষিগণ তাহাই করিয়াছেন, উদাহরণ স্বরূপ উপনিষদ্ ও শৃহ্যবাদ হইতে কিছু কিছু পাঠ নিয়ে উদ্বৃত করা গেলঃ—

"অস্থূল, অনণু, অহুস্ব, অদীর্ঘ, অ-লোহিত, অ-মেহ, অ-ছায়া, অ-তমঃ, অম্বায়ু, অনাকাশ, অ-সঙ্গ, অ-রস, অ-গন্ধ, অ-চক্ষু, অ-শ্রোত্র, অ-বাগ্, অম্মন, অ-তেজঃ, অ-প্রাণ, অ-মুখ, অ-গাত্র, অনন্তর, অ-বাহা॥" বৃহদারণ্যক, তাচাচ।

"অপূর্ব, অন্পর, অনন্তর, অ-বাহা, অজ-অজর, অমর, অমৃত ॥"

-- वृश्नांत्रगुक, 8181२৫।

"অনাদি, অমধ্য, অনস্ত॥ মহাভারত, শাস্তি, ২০৬৷১০। "অহঃখ, অসুখ॥" ঐ, ২৫১৷২২।

"অ-শব্দ, অ-স্পর্শ, অ-রূপ, র্ম-ব্যয়, অ-রুদ, নিজ্য, অ-গন্ধ, অনাদি, অনন্ত, ধ্রুব।" কঠোপনিষদ্, ১৷১৫।

"সর্ব-ব্যাপী, শুক্র (দীপ্তিমান্), অত্ত্রণ (অক্ষত), অ-স্নায়ু, শুদ্ধা, অপাপ-বিদ্ধা" বাজসনেয়িসংহিতা, ৪০৮।

"অ-দৃষ্ট, অ-ব্যবহার্য, অ-গ্রাহ্ন, অ-লক্ষণ, অ-চিস্ত্য, অ-ব্যাপদিশ্য, একাত্ম-প্রভ্যয়সাক, প্রপঞ্চোপশম, শাস্তু, শিব, অ-দ্বৈত ॥" মাণ্ডুক্যোপনিষদ্, ১।৭।

"নিক্ষল (নিরবয়ব), নিজ্জিয়, শাস্ত, নিরবজ, নিরঞ্জন দগ্ধ-ইন্ধন-অনলোপম॥" বেদাস্তদর্শন, ১।১।১১।

"অ-ম্পর্ল, অ-গ্রাহ্য, অ-ধেত, অ-পীত, অ-রূপ, অকোশোপম, শুদ্ধসভাব, অ-শীতল, অমুষ্ট, অ-কঠোর, অ-কোমল, অ-হুস্ব, অ-দীর্ঘ, অ-বৃত্ত অ-ত্রিকোণ। অ-স্থুল, অ-স্ক্র, অ-কৃষ্ণ, অ-লোহিড, অ-বর্ণ, নির্নাকার অদৃশ্য, শাস্ত। অমুপম, অ-চিস্তা, অদৃশ্যপরমপদ, প্রপঞ্চাতীত, নির্বিকার, প্রভাস্বর॥"

— নৈরাত্ম্য-পরিপৃচ্ছা ( অপ্রঘোষকৃত, বিশ্বভারতী কর্ত্ত্ব প্রকাশিত )।
"অ-নিরোধ, অনুৎপাদ, অনুচ্ছেদ, অ-শাশ্বত, অনেকার্থ, অ-নানার্থ, অনাগম, অ-নির্সম ॥"—মূলমধ্যমককারিকা, ১। "অ-নিরোধ, অনুংপত্তি, অ-শাশ্বত, অনুচ্ছেদ (১)।" —মাণ্ডুক্যকারিকা, ২৷৩২; ৪৷৫৭৷

উপনিষদাদির ও শৃত্যবাদের ঐ বচনসমূহের মধ্যে এরূপ মিল এবং সাদৃশ্য যে একের বচন অত্যের বলিয়া অনায়াসেই চালাইয়া দেওয়া যাইওে পারে।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, যদিও অতি সাবধানী শৃক্যবাদী পরমার্থ সম্বন্ধে অভাবাত্মক ব্যকীত ভাবাত্মক শব্দ প্রয়োগের অত্যন্ত বিরোধী, তথাপি উপনিয়দের ঋষিদেরই মত বোধহর অজ্ঞাতসাহেরই কিংবা ভাবাবেগেই কোণাও কোথাও বলিয়া ফেলিয়াছেন যে তাহা "প্রকৃতিশুন্ধ", "শান্ত", "শিব", "প্রভাষর"।

শৃহ্যবাদ যে ভাবাত্মক তাহ। আরও পরিষ্কার করিবার জন্ম প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার চন্দ্রকীর্তির ভাষ্য হইতে আর একটি পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"পরমার্থ-স্বভাব হইতেছে—সর্বন্তর প্রশমিত, শিবলক্ষণযুত, (শাস্ক-প্রকৃতি), সর্বকল্পনালালিবিরহিত, জ্ঞানজেয় নির্ত্ত স্বভাব-সমন্থিত শিব। পরমার্থ—অজর, অমর, অপ্রপঞ্চ, শৃত্যতা-স্বভাববান্ নির্বাণ। মন্দবৃদ্ধি এবং অক্তিত শাক্তিতাদি (২) মতবাদে অভিনিবিষ্ট, আসক্ত বা আবদ্ধ বলিয়।, অজ্ঞানইহাকে দেখিতে পায় না॥ (মূলমধ্যমককারিকা, ৫।৮)।

সর্বপ্রকার আসক্তির বিনাশ সাধনই হইতেছে শৃন্মতার উদ্দেশু। কেবল ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয়াশক্তি মাত্র নহে, সর্বপ্রকার ধর্ম ও সম্প্রদায়ের গণ্ডি, এবং .. নানাপ্রকার মতবাদের আসক্তি হইতে উদ্ধার করাও শৃন্মবাদের উদ্দেশ্য।

সর্বপ্রকার মতবাদের আসক্তি নিরসনের জন্ম যথন শৃহ্যবাদের উৎপত্তি, তখন শৃন্যবাদের প্রতি আসক্তিও শৃন্যবাদের উদ্দেশ্য-বিরোধী।

শৃত্যাদী বলেন—"সর্বপ্রকার মতবাদের বন্ধন হইতে উদ্ধার করিবার জন্ত

<sup>(</sup>১) ভূলনীয়—এমন অবস্থায় শাখতই বা কি ? আর উচ্ছেদই বা কি ?—মহাভারত শাভিপর, ২৯১।৪১।

<sup>(</sup>২) জনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তয়া সত্চ্যতে। বেদাঁত দর্শন, আহাচেচ।
"সেই অনাদি পর ব্রহ্মকে সদ্ও বলা যায় না অসদ্ও বলা যায় না।"

জিনগণ শূতাতার উপদেশ দিয়াছেন। স্ব্তরাং যাহারা শূতা-মতবাদে আবদ্ধ, তাহাদের মুক্তির আর আশা নাই। উহা সাধ্যের বাহিরে (১)।"

মূলমধ্যমক, ১৩৮ ; বোধিচর্য্যাবতার, পরি, ৯ ; চতুঃশতক, পরি, ১৬।
শৃহ্যতা হইতেছে অত্যন্ত শক্তিশালী একটি রেচক ঔষধ, সর্ব-প্রকার
আভি:স্করিক দ্রিত দ্যিত, কলুষ বাহির করাই ইহার কার্য। কিন্তু তাহা
বাহির করার সঙ্গে সঙ্গে উহাও যদি স্বয়ং বাহির না হইয়া ভিতরে থাকিয়া
যায়, তবে অবস্থা মারামুক হইয়া ওঠে।" (মূলমধ্যমক, ১৩৮। চতুঃশতক
পরি, ১৬)।

এখন প্রশ্ন হইবে, প্রমার্থ যদি প্রাপঞ্চাতীত, বা নিচ্প্রপঞ্জভাব, তবে ক্ষন্ধ, ধাতু, আয়তন, চতুরার্যসত্য, দশপার্মিতা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ইত্যাদির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে কি জন্ম । এ সমস্তই তো তত্ত্বের বিপরীত অ-তত্ত্ব। যাহা অ-তত্ত্ব, তাহা অ-প্রহিত্যজ্য।

শূত্যবাদী বলেন—প্রপঞ্চ প্রমার্থ সত্য বা প্রমতত্ত্ব নহে—ইহা ঠিক; কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে ইহার অন্তিত্ব থাকায় বা লোকচক্ষে ইহা সত্য বোধ হওয়ায় (ইহা প্রমার্থ-সত্য বা Absolute Reality না হইলেও) ইহাকে ব্যবহার সত্য (বা Emperical or Pragmatic Reality) বলা হয় (১) । এই ব্যবহারিক সত্যকে শাস্ত্রে সংবৃতি সভ্য বা লোকসংবৃতি সত্য বলা হইয়াছে। ইহা সংবৃতি, অর্থাৎ আবরণ। কেন না প্রমতত্ত্বকে ইহা স্বৃদিকে আবৃত্ত, আচ্ছাদিত বা সংবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে।

<sup>(</sup>১) , শৃক্তভা পর্বদৃষ্টীনাং প্রোক্তা নিঃসরণং জিনৈ:।

যেষাং তু শ্ন্যভাদৃষ্টিস্তানসাধ্যান্ বভাষিরে।

' সর্বসংকল্পহানায় শ্ন্যভাহমৃতদেশনা।

যক্ত ভক্তামপি গ্রাহস্তয়াসাবসাদিতঃ॥ ।

<sup>ু(</sup>২) জাপ্রত হওয়ার পূর্বে মাহ্য যতক্ষণ স্বপ্ন দেখিতে থাকে, ততক্ষণ যেমন স্বপ্নকে সত্য বলিয়াই অফুডব করে, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত এই হুগৎ ও জাগতিক সর্ব ব্যবহারকে মাহ্য সৃত্য বলিয়াই অফুডব করে। হৃতরাং অদ্বৈত বা অদ্বয় জ্ঞানের পূর্ব পর্যন্ত লোক ব্যবহারও স্ত্যরূপে স্বীকৃত হইতেছে।

এই আবরণ—এই মোহ ছিন্ন করিয়া সেই প্রমন্তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে হইবে।

কিন্তু ব্যবহার ( সত্য ) কে আশ্রয় না করিয়া—্রশ্বীকার করিয়া, প্রমার্থ-সত্যের জ্ঞানলাভ সম্ভব নহে। স্ত্রাং ব্যবহার (সত্য) কে অবলম্বন করিয়াই প্রমার্থ-সত্যে পৌছাইতে হইবে। (মূলমধ্যমক, ২৪।১০)।

কণ্টকের দ্বারা যেমন কণ্টক উদ্ধার করা হয়, বিষের দ্বারা যেমন বিষ নষ্ট করা হয়, সেইরূপ মোহের দ্বারাই মোহকে ধ্বংশ করিতে হইবে।

শূতাবাদী বলেন—"মোহ ছুই প্রকার, এক প্রকার মোহ , সংসার প্রবৃত্তির কারণ — আর অভ্য প্রকার মোহ সংসার নিবৃত্তির কারণ।" (বোধিচ্যাবভার, ৯।৭৭)।

এই জুই মোহের মধ্যে দিতীয় মোহকে অবলম্বন করিয়াই—সর্বমোহাতীত, সর্বতঃখাতীত, প্রমার্থ-সভ্য লাভ করিতে হইবে (১)।

জীবের প্রতি, করুণাকে শৃহ্যবাদী এই দ্বিতীয় প্রকার মোহের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা মোহ—কেন না পরমার্থও জীব বলিয়া কিছু নাই। মোহের দ্বারা কল্লিত এক "কল্লিত বস্তু" হইল জীব। স্ত্তরাং তাহার প্রতি করুণা, মোহ ব্যতীত আরি কিছু নহে। কিন্তু কন্টক যেমন কন্টক উদ্ধার করে। সেইরূপ এই মোহই সর্ব মোহ হইতে উদ্ধার করিবে।

এই করুণা ব্যাপকভাবে সর্ব-জগতের সর্ব-জীবের প্রতি করুণা। বলা হইয়াছে—সমস্ত বৃদ্ধ-ধর্ম এই করুণার অন্তর্গত। করুণা যেখানে সমস্ত বৃদ্ধ-ধর্ম সেখানেই। বোধিচ্যাবতার, ১।৭৬।

এই করুণা কিরূপ ? আতে সুত ইব পিতৃঃ প্রেম জগতি"—আত পুর্ত্তের প্রতি পিতার যেমন প্রেম, সমস্ত জগতের প্রতি সেইরূপ প্রেমই, হইল এই করুণা। (বোধিচ্যাবতার ১)।

### (:) অবিভয়। মৃত্যুং ভীত্বা বিভয়ামুক্তমশুতে ॥

় বাজসনেয়িসংহিতা, ৮০।১৪।

ইহা মোহ অ-বিভা বা অ-জ্ঞান অধাৎ প্রমার্থজ্ঞান না হইলেও ইহা দারাই মৃত্যু পার হইয়া প্রমার্থজ্ঞান লাভ করিবে। এবং তাহার পর সেই প্রমার্থজ্ঞান বা যথার্থ বিভার <sup>9</sup>দারা অমৃত উপভোগ করিবে। এই মহা করুণা যাঁহার মধ্যে উৎপন্ন হয় তাঁহার স্বার্থবৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। তিনি যাহা কিছু করেন সমস্তই পরের জন্ম।

"তাঁহার ধর্মজীবন, তাঁহার চরিত্র রক্ষা, স্বর্গের জন্ম বা ইন্দ্রছ লাভের জন্য নহে; নিজের কোনো ভোগ, কোনো ঐশ্বর্য দেহের কোনো বর্ণ, রূপ,বা সৌন্দর্য লাভের জন্য নহে; যশের জন্য নহে; কিংবা পশু জন্ম বা নরকাদির ভয়েও সহে; সর্বজীবের হিতের জনা, সুখের জনা, কল্যাণের জন্যই তাঁহার ধর্ম জীবন—তাঁহার চরিত্র রক্ষ।"

—শিক্ষাসমূচ্চয়, পরি, ৭, পূ, ১৪৭; মৈত্রীসাধনা, পূ, ১৮।

"তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের পরম কল্যাণের উৎস পর্যন্ত, জীবগণকে দান করেন। অথচ তাহার কোনো প্রকিদান আকাজ্জা করেন না। "তিনি সর্ব প্রথম জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীর জন্য বোধি আকাজ্জা করেন—নিজের জন্য নহে।"

—শিক্ষাসমুচ্চয়, পরি, ৭। নৈত্রীসাধনা, পূ, ১৭।

গুণবান একমাত্র পুত্রের উপর যেমন কোনো গৃহস্বামীর মজ্জাগত প্রেম—মহাকরুণা লাভ করিয়াছেন যিনি, তাঁহারও সমস্ত প্রাণীর উপর সেইরূপ মজ্জাগত প্রেম।"

— শিক্ষা, পরি, ১৬, পূ, ২৮৭। মৈত্রীসাধনা, পূ, ১৬।

"দেইজন্য যখন তাঁহার দেহ ছিন্ন হইতে থাকে, তখনও তিনি সর্ব প্রাণীর উপর মৈত্রী বিস্তার করেন।

"যাহারা তাঁহার দেহ ছিন্ন করিতে থাকে, তথনও তাহাদের উদ্ধারের জন্যই তিনি শাস্তভাবে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেন।"

—শিক্ষা, পরি, ৯, পূ, ১৮৭। মৈত্রী, পূ, ১৮।১৯।

তিনি বলেন—"জীবজগতের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আমার সর্ব জন্মের সর্ব দেহ, সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু, অতীত, ভবিষ্যুৎ, বর্তমান সর্বকালের কুশল কর্ম নিরাপক্ত হইয়া ত্যাগ করিতেছি।"

—বোধিচর্যাবভার, ৩।১০। শিক্ষা, পরি, ১। মৈত্রী, পূ, ২৩। "সর্বজীবের যথেচ্ছ সুখ লাভের জনাই আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিন্দা করুক, ধূলির দ্বারা আছেন্ন করুক, ক্রীড়া, হাস্ত, বিলাসাদি তাহাদের স্থাকর যে-কোনো কার্য তাহারা করুক, তাহাদিগকেই এই দেহ সমর্পন করিয়াছি, নিজের সুথ তুঃথের চিস্তার আর আমার কী অধিকার।

"যাহারা আমাকে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবে, যাহারা আমার শারীরিক ও মানসিক অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে, বিদ্রূপ করিবে, নানা প্রকারে লাঞ্চিত করিবে, তাহারা এবং অবশিষ্ট অন্য সকলেও যেন সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন বোধি লাভ করে।"

শক্ত মিত্র সকলকেই সমান ভাবিব কেমন করিয়া ? আমার সর্বনাশ করিয়াছে যে, কেন আমি তাহাকে ক্ষমা করিব ? আমার পরম শক্তকেও ভালবাসিব কেন ? কেন তাহার মঙ্গল আকাজ্ঞা করিব ?

আমাদের মনে স্বভাবতই এই সব প্রশ্ন জাগিয়া থাকে। শূন্যবাদী অতি মধুর মম স্পাশী ভাবে ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন :--

"ক্রুদ্ধ ও প্রমন্ত মানব, কউকাদির দারা নিজে নিজেকে আঘাত করে, আহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকে। কেহ উদ্ধানের দারা, কেহ উচ্চ স্থান হইতে নিজেকে নিম্ন প্রদেশে নিক্ষেপ করিয়া, কৈহ বিষাদি ভক্ষণ করিয়া, আত্মহত্যা করে।

"কাম ক্রোধাধির অধীনতাহেতু হতভাগ্য জীব, যখন সংসারের সর্বাপেক্ষা প্রিয় আপনাকেই এই ভাবে আঘাত করে, তখন অপরকে আঘাত করিবে না, ইহা কিরূপে হইতে পারে ?

"পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি, নানারপ ক্ষতিকর কার্য করিলেও আমরা তাহার উপর ক্রুদ্ধ হই না। বরং তাহার উপর আমাদের দয়াই হয়। তাহা হইলে কাম-ক্রোধরপ পিশাচের দারা গ্রস্ত যে সমস্ত ব্যক্তি উন্মন্ত হইয়া ঐ ভাবে, অথবা পরাপকারাদি পাপাচরণের দ্বারা আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে, তাহাদের উপর দয়া না হইয়া ক্রোধ হয় কী রূপে গ্

(বোধি, ৬।৩৫-৩৮। মৈত্রীসাধনা, পৃ, ৩২-৩৫)।

"যথন কেহ কোনো দণ্ড বা সেইরূপ অন্য কোনো অন্ত নিক্ষেপ করিয়া

আমাকে আঘাত করে, তথন আমি ঐ দণ্ডাদি অস্ত্রের উপর ক্রুদ্ধ হই না। ঐ দণ্ডাদি অস্ত্র যাহার দারা প্রেরিত হয় তাহার উপরেই ক্রুদ্ধ হই। অতএব দেখের দারা প্রেরিত জীব, যখন আমাকে আঘাত করে, তখন জীবের উপর দ্বেষ না করিরা দ্বেষের উপরেই আমার দ্বেষ করা উচিত।

"যাহার দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয়, সেই অস্ত্র এবং যেখানে আমি আঘাত পাই, সেই দেহ, এই উভয়ই তঃথের কারণ। অস্ত্রধারী অরি, এবং দেহধারী আমি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব।"

( বোধিচর্যাবতার, ৬।৪১,৪৩। মৈত্রীসাধনা, পু. ৩৭)।

"যাহাদিগকে শামি অপকারী মনে করি, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া—
অর্থাৎ তাহাদিগকে বহুবার ক্ষমা করিতে করিতে—আমার চরিত্রের উৎকর্ষ হয়,
আমার পরম প্রয়োজনীয় ক্ষমা গুণ অজিত হয়—এবং সেইজন্য আমার সকল
দূরিত—সকল কলুষ দূর হইয়া যায়।

"এদিকে আমাকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের হিংসা ছেষাদি উৎপন্ন হয়। তাহাদের মানসিক অবনতির অন্ত থাকে না—দীর্ঘকাল তুঃসহ তুঃখদায়ী নরক-যন্ত্রণা তাহারা ভোগ করে।

"তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমি যাহাদিগকে অপকারী মনে করি— বস্তুত তাহারা আমার উপকারী এবং আমিই তাহাদের অপকারী। ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া, হে খল চিত্ত। কেন তুমি ক্রেদ্ধ হইতেছ।"—( বোধি, '৬।৪৮-৪৯। মৈত্রী, পু. ৩৮)।

"স্তুতি, যশ ও সম্মানাদি আমার কী কাজে লাগে ? উহা আমার কল্যাণ নাশ করে। আমার ধর্মভাব ধ্বংস করে। গুণীগণের প্রতি মাৎসর্য সৃষ্টি করে। "আমার গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক, আমারই সকল সম্পদ পাওয়া উচিত" —এই মনোভাব সৃষ্টি করিয়া অন্তের সম্পদে ঈর্ষা ও ক্রোধ উৎপাদন করে।

' "আমি মুক্তিকামী, লাভ ও সম্মানাদিত বন্ধন আমার যোগ্য নহে, যাঁহারা আমাকে এ বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কী ক্পে?

"তুঃখে প্রবেশকামী আমার দ্বার তাঁহারা কন্ধ করিলেন—উহা যেন মহা

কারুণিক বুদ্ধের করুণা বশতই হইল। এইরূপ উপকারী যাঁহারা তাঁহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কি রূপে গ

ইহা দ্বারা আমার পুণাের বা সংকার্যের বিদ্ধ হইল, এইরূপ মনে করিয়াও কাহারও উপর কুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কেননা ক্ষমার সমান পুণা বা, সংকার্য নাই, এবং এই ব্যক্তির জন্মই সেই পুণা বা সংকার্যের সুযোগ উপস্থিত হইল।

"অসহিষ্ণু আমি তখন যদি নিজের দোষে তাহাকে ক্ষমা না করি, তরে আমার দ্বারাই আমার পুণােুর বা সংকার্যের বিদ্ন হইল। পুণােুর বা সংকার্যের সুযোগ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আমি পুণা অর্জন করিলাম না। •

"দাতার যথন দান করিবার ইচ্ছা হয়, তখন যাচক উপস্থিত হইলে, তাহার দানের বিত্ম হইল—ইহা যেমন বলা যায় না, সেইরূপ যথন আমি পূণ্য অর্জন করিতে চাই, তখন সেই ক্ষমারূপে মহা পুণ্যের কারণ অপরাধী উপস্থিত হইলে তাহার দারা পুণ্যের বিত্ম হইল, এমন কথা কেমন কিয়া বলি গ

"দানেচ্ছু ব্যক্তির যাচকের অভাব হয় না,' যাচক সংসারে সহজেই লাভ করা যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি কখনে। কাহারো প্রতি কোনো অপরাধ করে না; সকলকে যে ভালবাসে, সকলের যে উপকার করে, তাহার অপকারী পাওয়াই ছলভি!

"সেই তুর্ল ভি বস্তু অ-শ্রম-উপার্জিত নিধির স্থায় স্বয়ং গৃহে আবিভূতি হইয়াছে। বোধিচর্যার সহায় হেতু রিপু আমার পরম আকাজ্জার ধন।" (বোধি, ৬।৯৮—১০৭। মৈত্রী, পূ. ৪১-৪৪)।

এই মহা-কারুণিক মহা মানবগণের চরিতসমূহ অপূর্ব, অলৌকিক ! শক্ত যখন হত্যার উদ্দেশ্যে আচার্য আর্থদেবের মর্মন্থলে মারাত্মক অস্ত্রাঘাত করিল, তখনও সেই পরম শক্তের জীবন রক্ষার জন্ম তিনি প্রশান্ত মূথে তাহুাকে প্রামর্শ দিলেন—"বংস! আমার কাষায় বস্ত্র ও ভিক্ষাপাত্র লইয়া শীঘ্র ঐ পার্বত্য অঞ্চলে প্লায়ন কর। আমার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই এখনো অজ্ঞান, ভাহারা ভোমাকে ধরিয়া ফেলিয়া রাজভারে প্রেরণ করিবে।"

মুমূর্ আচার্যকে দেখিয়া শিশ্বগণ যখন রোদন করিতে করিতে প্রশ্ন করিল—
"কে হত্যা করিল ?" "এমন নৃশংস অত্যাচার করিল করি ?" তখন গুরু বুলিয়া
উঠিলেন:—

নাহি প্রাণ—নাহি প্রাণী, নাহি হত্যা, নাহি অত্যাচার, জন্ম নাহি, মৃত্যু নাহি, নাহি স্থথ হুঃখ হাহাকার!
কে তোমার প্রিয় জন ? কার তরে কর অঞ্চপাত ?
কে মারিল ? কে মরিল ? কে কারল কারে অস্ত্রাঘাত ?
ছিন্ন হোক মোহবন্ধ সব ? মিথাদৃষ্টি হোক তিরোহিত
মহা ব্যোম-সমান-শৃত্যতা! শান্ত, শিব, প্রপঞ্চ-অতীত!

Vide Chinese Catalogue by B. Nanjio,

No. 1340, 1462.

শৃহ্যবাদের ভিত্তির উপর এই মহা করুণাকে—এই মহা মৈত্রীকে দেখিতে হইবে। তাহা হইলে ইহার মহত্ব, গভারত্ব ও মধুরত বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে। শৃহ্যবাদের অনাসক্তিরসেই—এই মহাকরুণা, এই মহামৈত্রী সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

সাধারণ প্রেমে যেমন স্থু পাওয়া যায়, তেমনি তুঃখও পাইতে হয়। তাহার কারণ উহা আসক্তিযুক্ত, প্রেম যদি আসক্তিমুক্ত হয় তবে তাহা তুঃখ বর্জিত আনন্দরস ঘন হইয়া উঠে। শূক্সবাদীর প্রেমে আসক্তি, নাই, ভাই উহা প্রম আনন্দের উৎস।

কর্মক্ষেত্রে আসজিহীনভার কী প্রয়োজন কী মূল্য ভাহা কর্মী ও জন-সেবকগণ অবগত আছেন। ফলের আসজি ভ্যাগ করিয়া কর্ম করিছে না পারিলে প্রায়ই ভগ্না-ছাদ্যে কর্মক্ষেত্র পরিভ্যাগ করিতে হয়। সেই দিক হইভেও শৃশ্যবাদ কর্মীর জীবনে অপরূপ বল সঞ্চার করে।

সর্বশেষে আর একটি কথা বলিবার আছে, উহা আমার নিজের কথা স্থৃতরাং অতি ভয়ে ভয়েই বলিতেছি। জীব প্রেম, জীব সেবা অতি মহৎ, অতি উচ্চ। ইহার তুলনা নাই, কিন্তু ইহা কর্ম। কেননা প্রেমের অভিব্যক্তি সেবায় এবং সেবা কর্ম ব্যতীত আব কিছু নহে।

আমার বক্তবা হইতেছে এই যে—কেবল কর্ম লইয়া মানুষ থাকিতে পারে না। সে আরও কিছু চায়। তাহা ছাড়া কর্মের ময়েও মালে মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন স্ষ্টিতেও দেখিতে পাই, দিনের পর আনে রাত্রি মানব দেহের স্থায় মানব মনও স্থপ্তিতে মগ্ন হইতে চায়। যোগ সমাধিই হইল এই স্থপ্তি।

সেইজন্ম এই প্রপঞ্ময় জগৎ হইতে সেই প্রপঞ্চাতীত পরমতবৈ নিমশ্ব হইবার প্রয়োজন আছে।

বুদ্ধের সেবাধম ও উপনিষদের অধ্যাত্ম-ধর্মের অপূর্ব মিলন হইয়াছে এই শুন্যবাদে। এই শুন্যবাদ জগতের বহু শুন্য স্থাব করিতেছে।

শ্রীস্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়

## রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার

"One day I shall have to fight my way out of my own reputation." (Letters from Abroad).

১৯১৩ সালটি সব দিক দিয়েই ছিল সাধারণ—-বৈশিষ্ট্যহীন। শুধু ইংল্যাণ্ডেই বারো হাজারের উপর বই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯১৪ সালের প্রথম ভাগে একজন সাংবাদিক পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন "এমন কোনো বই-ই এ সময় বেরোয়নি যেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (১)।" এই ঘটনাবাছলাহীন বংসরে সব চেয়ে বেশী বিক্রি হয়েছিল—The Diary and Antartic Journals of Captain Scott এবং Roald Amundsen-এর The South Pole। এ থেকেই বোঝা যায় এ সময়ে মুরোপীয় পাঠক-সমাজে বৃহত্তর জগণকে জানবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠছিল। বৈজ্ঞানিক উন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে তা'রা তাদের বিশ্বাস হারায়নি। কিন্ত তা'দের সাহিত্যিক রুচির সম্পূর্ণ অভাব এই ঘটনায় বেশ পরিফুট হয়ে উঠেছিল। এই বংসারেরই অক্সান্থ শ্রেষ্ঠ বই-এর মধ্যে আমরা পাই--Trevelyan-এর John Bright, A. E. W. Mason-and The Witness for the Defence, Theodore Roosevelt-এর Autobiography, August Bebel-এর My Life এবং E. T. Cook-এর Life of Florence Nightingale! Cardinal Newman-এর Sermon Notes, Thomas Hardyর Tales এবং Winston Churchil-এর The Inside of the Cupe বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। ১৯১০ সালের শ্রেষ্ঠ বইগুলির মধ্যে কবিতার বই ছিল মাত্র একটি-রবীন্দ্রনাথের "গীতাঞ্জলি" (২)। এই নির্বাচন প্রণালীটা অন্তত সন্দেহ নেই: রাজনৈতিক ও জীবনী সাহিত্যই প্রাধান্ত লাভ করেছিল এই নির্বাচনে, অবশ্য ভ্রমণ কাহিনী হুটো ছাডা। তার পরে ক্রেমে হালকা উপন্যাস, ধর্ম সংক্রে ছোটো এক খণ্ড বই ও সকলের শেষে ইংরাজ পাঠক সমাজের প্রায় অজ্ঞাত এক লেখকের ইংরাজিতে অনুদিত মাত্র এক খণ্ড কবিভার বই

<sup>(.)</sup> The Scotsman, 3. 1. 1914.

<sup>( )</sup> Book Monthly, December, 1913.

রবীজ্ঞানাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিকে পরে এই ভাবে অনেকে ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলেন যে আলোচ্য বংসরটি ছিল বিশেষভাবে ঘটনাবিহীন এবং এ জন্মই যুরোপীয় শিক্ষিত সমাজ যে কোনো রকম বৈদেশিক সাহিত্য-প্রচেষ্টাকে সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল। জনসাধারণের কাছে জীবন ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে উঠছিল: বৈজ্ঞানিক উন্নতিকে এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে একটা ফাঁকা আশাবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা আত্ম-প্রবঞ্চনায় অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল। ১৯১০ সালটি ছিল তাদের মতে—"a good average year for fiction, rather less so for the drama, and rather more so for science. The distinctive achievements of the year have been in the science and art of aviation, which is acquiring mastery of the air with triumphant acceleration of speed. In politics our finest achievements of the year is the maintenance of the peace of Europe, with a good second to it in the notable improvement of our relations with Germany." (১)

এটা কিছুটা ঠিকই যে এই সময়ে শুধুইংল্যাণ্ডেই নয়, সমগ্র য়ুরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায় যে কোনো রকন প্রাচ্য প্রভাবে প্রভাবাহিত হয়েছিল। সাহিতো, শর্শনে, ভাস্কর্যো, অঙ্কনে এবং সংগীতে—ভারতের বাইরে রবীক্সনাথের নাম প্রচারিত হবার এনেক আগেই—এই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তবুও একজন ভারতীয়কে হঠাৎ নোবেল প্রস্কার দেওয়াতে উচ্চশিক্ষিত-সম্প্রদায়ও চম্কে গিয়েছিলেন। প্রথমে তাঁরা ঘটনাটা বিশ্বাসই করতে চাইলেন না, পরে যখন সংবাদপত্রে এই অভুতনামা (২) ভারতীয় নোবেল প্রস্কার বিজেতার জীবনী প্রকাশিত হ'ল ক্ষিত ভারা রবীক্রনাথের কবিতার দোযগুণ সম্বন্ধে দীর্ঘ এবং জটিল আলোচনা আরম্ভ করলেন। এই আলোচনা-গুলির সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে বিশেষ ছু'টি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত "Who's Who"তে রবীন্দ্রনাথের নাম প্রকাশিত হয় নি—ইংল্যাণ্ডের অনেক সংবাদপত্রই এ বিষয়ে উল্লেখ করেছিল। এবং Cambridge History of English Literature, Vol.

<sup>(5)</sup> Daily Telegraph, 26. 2. 1914.

<sup>(</sup>२) মুরোপীয়দের রবীক্রনাণের নাম উচ্চারণ করা একটা সমস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

XIV-এ (১৯১৬তে প্রকাশিত) "Anglo-Indian" সাহিত্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ আছে তা'তে অতীতের অনেক বিখ্যাত ভারতীয় লেখকের নাম আছে, কিন্তু রবীক্রনাথের উল্লেখন নেই:

"But until its full results are made manifest, Anglo-Indian literature will continue to be mainly what it has been with few exceptions, in the past, literature writen by Englishmen and Englishwomen who have devoted their lives to the service of India." (3)

মনে হর রবীক্সনাথের নোবেল পুরস্কার পাবার পরেও অনেচেই এই ঘটনায় মনোযোগ দিতে অনিচছুক ছিল, যদিও রবীক্সনাথের বই এ সময়ে 'best-seller" হয়ে উঠেছিল।

১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয়াধে ইংল্যাণ্ডে, যুরোপে ও আমেরিকায় প্রধান সংবাদপত্রগুলি রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিল। পুরোপুরি সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোনো প্রবন্ধই রবীন্দ্রনাথকে বিচার করেনি। কারণ অনেক লেখকই রবীন্দ্রনাথের লেখার সক্তে—এমন কি তা'র ইংরাজী অনুবাদের সংগেও পরিচিত ছিল না। অনেকেই W. B. yeats-এর 'গীতাঞ্জলির" জন্য লেখা ভূমিকা থেকে কোনো কোনো অংশ পুণমুণ্ডিত করেছিল মাত্র নিজস্ব কোনো সমালোচনা যোগ না করেই। ইংবাজী সংবাদপত্রগুলি রবীন্দ্রনাথের ধর্ম এবং জাত সম্বন্ধে আশ্চর্য রকম নীরব ছিল: এটা প্রশংসনীয় যে এরা—রবীন্দ্রনাথ যে "শ্বেডজাতির" অন্তর্গত নন, একজন "পরাধীন ভারতীয়" মাত্র—এ বিষয়ে কোনো রকম উচ্চবাচ্য করেনি। এটা তাদের নিরপেক্ষভারই নিদর্শন কিনা পরে আলোচনা করা যাবে। আমেরিকা ও ক্যানাডার সংবাদপত্রগুলি অনেক বেশী স্পাই-বাদিতার পরিচয় দিয়েছিল। এই পত্রিকাঞ্জিতে ক্রেসিয়ানদের" <sup>খ</sup>ভারতীয়দের" থেকে বড় বলেই প্রচার করা হয়<sup>়</sup> এই মনোভাবের জন্য Kipling-এর লেখাই দায়ী না আমেরিকার বর্ণসংঘর্ষ দায়ী ভা' বলা কঠিন।

<sup>(5)</sup> Cambridge History of English Literature, Vol. XIV. Chap. X: Angle-Indian Literature, by Prof. E. F. Oaten, M.A., LL. B., 1. E. s., 1916.

যাই হোক, এই মনোভাবটি আমেরিকায় বিশেষ প্রাধান্যলাভ করেছিল। একটা উদাহরণ দিলে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবেঃ

"The awarding of the Nobel prize for literature...to a Hindu has occasioned much chagrin and no little surprise among writers of the Caucasian race. They cannot understand why this distinction was bestowed upon one who is not white." (5)

প্রায় দশ বংসর পরে জার্মানিকেও এই রক্ম অন্তুত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েরবীক্রনাথকে বিচার করতে দেখা গিয়েছিল। তবে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সময়ে শুধু সংকীর্ণমনা আমেরিকান ও ক্যানাডিয়ানরাই জগৎ সাহিত্যে একজন বিদেশীর অনধিকার প্রবেশ লাভ করাতে অপমানিত বোধ করেছিল।

"It is the first time that the Nobel prize has gone to any one who is not what we call 'white'. It will take time, of course, for us to accommodate ourselves to the idea that any one called Rabindranath Tagore should receive a world prize for literature. (Have we not been told that the East and the West shall never meet?) The name has a curious sound. The first time we saw it in print it did not seem real." (2)

১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান সম্বান্ধ মন্তব্যগুলি পড়লে এটা স্পষ্টই বুঝা যায় যে যুরোপীয় জনসাধারণ এবং রাজনীতিকদের কাছে রবীজ্ঞানাথ একটি বাজনৈতিক ও ভৌগলিক সংজ্ঞা ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। প্রায় রাজাবাতিই রবীজ্ঞানাথ সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন ভারতের—যে ভারতবর্ষ প্রাগ্ যুদ্ধ যুরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে কম গুরুতর অংশ গ্রহণ কঁরেনি। বাস্তবিক, রবীজ্ঞানথের খ্যাতিপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ এত গভীর যে কখনো কখনো রবীজ্ঞানাথের আতিপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ এত গভীর যে কখনো কখনো রবীজ্ঞানাহিত্যের অতি খাঁটি সমালোচনা থেকেও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, ঔপনিবেশিক নাতি, অথবা ইংলাও, জার্ম্যানী, আমেরিকা অথবা জাপান কর্ত্বক ভারতবর্ষের বাজার (Indian market) দখল ইত্যাদি পৃথক্ কর্মী কঠিন হয়ে পড়ে। পশ্চিমে রবীজ্ঞানাথের খ্যাতি অর্জন সম্বন্ধে আলৈচনা

<sup>(3)</sup> News, Macon, Ga, 20. 11. 1913.

<sup>(3)</sup> The Globe, Toronto, Canada, 16. 6. 1914.

করতে গেলে সমালোচকদের বিশেষ অস্থ্রিধায় পড়তে হয়, কারণ তা'হলে রবীন্দ্রনাথ,সম্বন্ধে যুরোপে যত প্রবন্ধ অথবা মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে সবেরই উল্লেখ করতে হবে, আর তথনকার আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্রিতা, (গত তিরিশ্ব বছরে এর 'মনেক পরিবর্তান হয়েছে) উপনিবেশিক নীতি ও Stock Exchange সম্বন্ধেও আলোচনা করতে হবে।

হুঁছাগ্যক্রমে নোবেল পুরস্কার প্রদান সম্বন্ধেও একই কথা বলতে হয়।
কারণ ১৮৯০ সালে দৈনিক পত্রিকাগুলি রবীন্দ্রনাথকে যে প্রশংসা করেছিল
এবং W. B. Yeats লিখিত "গীতাঞ্জলি"র ভূমিকা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে
আনেকগুলি মন্তব্যে—যেগুলি বেশীর ভাগই এসেছিল Continent থেকে—
সর্ব প্রথম রবীন্দ্রনাথকে যুরোপের পঙ্কিল রাজনীতিতে জড়ান হয়েছিল।
পাঁচটা দেশ এই প্রসঙ্কে উল্লেখযোগ্যঃ হল্যাগু, ভার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে
এবং তখনকার অষ্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গ ক্ষুদ্র চেক প্রদেশ।

জনসাধারণ ও রাজনীতিকদের মনে প্রশ্ন জেগেছিল—রবীন্দ্রনাথকে কেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'ল ? রবীন্দ্রনাথ "ককেশিয়ান" ছিলেন কিনা Continent-এ এ প্রশ্নের কোনো মূল্য ছিল না। কিন্তু তিনি যে একজন ভারতীয় মর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধিবাসী—এই তথ্যের যথেষ্ট তাৎপর্য ছিল। এক বিখ্যাত উদারনৈতিক পত্রিকা ও বিষয়ে লিখেছিল ঃ

"Has the award of the prize been due to the exotic Buddhistic fashion or has England's policy in India not been, perhaps, in favour of the crowning of the Bengali poet? This will remain the secret of the judges in Stockholm." (3)

প্রত্যুত্তর দিতে ইংল্যাগুও অবশ্য দেরি করেনি।

জার্মান বংশের একজন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান যুবরাজ Prince William of Sweden ১৯১২ সালে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এই সময়ে জোডাসাঁকোতে তিনি কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছিলেন। পরে য়ুরোপে ফিরে গিয়ে তিনি ভারতবর্ষ সম্বাদ্ধ তাঁর মতামত ব্যক্ত করে একখানা বই লেখেন, রবীক্রনাথের সঙ্গে

<sup>(&</sup>gt;) Neue Freie Presse, Vienna, Nov. 1913.

<sup>(</sup> জামনি ও ফ্রেঞ্চ অংশের অহ্বাদ লেগকের)

তার সাক্ষাতের কথাও এতে উল্লেখ করেন। কিন্তু, নরওয়ে-বাসীরা সম্রাট এডোয়ার্ডের কন্সা ও জামাতাকে তাদের রাজা ও রাণীরূপে অভিষিক্ত করবার পর থেকেই স্কুইডেনের সঙ্গে ইংল্যাগ্ডের সখ্যভাব চলে যায়। স্কুইডেন-বাসীদের মতে ডেনমার্কের রাণী লুইসার জন্মই এই নির্বাচন সম্ভব হয়েছিল।

স্ক্যান্তিনেভিয়ার রাজপরিবারের এই জটিল ইতিহাস থেকেই Prince of Sweden-এর ইংল্যাণ্ড সম্বন্ধে প্রতিকৃল মন্তব্যের অর্থ বোঝা যায়। উপরোক্ত বইটি থেকে একটু অংশ তুলে দেওয়া হ'ল; জোড়াসাকোর শিল্প সংগ্রহের প্রশংসা প্রসঙ্গে ও ভারতীয় সংগীত শোনবার সময়ে যুবরাজের সঙ্গের পরিবারের রাজনৈতিক আলোচনাণ্ড হয়েছিল।

"Now and then contemporary India was mentioned in our conversation. And then it always seemed as though a painfully repressed fire bagan burning in the heart of the brothers. Their eyes were glowing, and they spoke of hatred, hatred against Englishmen. And with dread and awe I thought of the time when this hatred will express itself in deeds." (1)

এই বর্ণনা দিয়ে বিচার করলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল ইংল্যাণ্ডের প্রতি নয় জামানির প্রতি সমুগ্রহ প্রকাশ করে। অনেকেই তথন বিশ্বাস করতেন যে Prince of Sweden-এর জন্মই রবীন্দ্রনাথ পুরস্কারটা পেয়েছিলেন। ইংরাজদের পক্ষ থেকে এ সহস্কে যা' বুক্তব্য—
Prince Williams-এর ভারত ভ্রমণের এবং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার রাজ-পরিবারের সম্মালোচনায় তা' ফুটে উঠেছে ঃ

"Prince William's visit to Calcutta, Swedes have said, brought about the award of the Nobel Prize to Rabindranath Tagore. This Bengali poet, in the opinion of the French and other Orientalist scholars, is hardly a typical Oriental, but rather an Anglo-Indian hybrid—at any rate as a poet... After descanting on his host's loathing of British rule, Prince William

<sup>(3)</sup> Prince William of Sweden: Wo die sonne scheint (Where the sun shines), 1913. (Extract quoted in Leipziger Neneste Nachrichtez Leipzig, 18, 12, 13).

writes: 'In all my life I never spent moments so poignant as at the house of the Hindoo poet Rabindranath Tagore." (5)

জার্মান কিন্তু ইতিমধ্যে তার উদ্দেশ্য বাঁচিয়ে চলছিল। কারণ জার্মানি থেকে Rosegger নামে একজন কবি ও উপসাসিক নাবেল পুরস্কার প্রাথী-কাপে দাঁড়িয়েছিলেন। তুর্ভাগাবশতঃ তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ দেশভক্ত, যদিও ঠিক জার্মানিতে তিনি বাস করতেন না। তিনি বাস করতেন Austriaর একটা অংশে, যেখানে অনেক জাতি একসঙ্গে বাস করতো; সংখায় অবশ্য 'চেক'রাই বে্শী ছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে নোবেল পুরস্কার প্রদানের ঘোষণার ঠিকা একদিন আগে, অর্থাৎ ১৩ই নভেম্বর, ১৯১৩, এক জার্মান খবরের কাগজ সমস্ত ভেক্তে দিল:

"It is still in our memory how Czechoslovakian associations protested with the Academy at Stockholm against the coming award of the prize to Rosegger because he belongs to the most ardent well-wishers of the German schools in those parts of Austria with a mixed population, and because, should it be awarded to him, he will use it as a means of attack against Slavonic culture. This overhasty interference makes the award of the prize for literature to the young (sic!) Indian poet altogether insignificant."

তথ্যকার জার্মাননের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে নোবেল পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা তা'দের প্রাথীরই সব চেয়ে বেশী—ইংলাাণ্ডে তথন Thomas Hardy ও France-এ Anatole France থাকা সত্ত্বেও। সারা ফেব্রুয়ারী (১৯১৩) ধরে "চেক"দের অনধিকার চর্চা সম্বন্ধে কথা চল্লো; একটা থবরের কাগজে বেরলো যে অদিও অল্প সংখ্যক এক জাত Rosegger-এর বিরুদ্ধতা করছে, রবীজ্ঞনাথের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে সমগ্র য়ুরোপন ("The protest of all European nations will be raised against Rabindranath Tagore.") (২)

<sup>(5)</sup> Truth, London, 24. 11. 1918.

<sup>(</sup>a) Basler Angeiger, Basel, 15. 11. 1913.

জামনিদের এরকম পরাজয়ে ফ্রান্স ও বেলজিয়ম যে উল্লসিত আনন্দে মেতে উঠবে, এ সহজেই অনুমেয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে কোনো মন্তব্যই প্রকাশিত হয়নি, হয়তো তারা ভেবেছিল Rosegger-এর জন্ম এত কষ্ট করবার প্রয়োজন নেই।

"The press notice which announced a few days ago that the fortunate winner of the Nobel prize would be the German novelist in Styria, Mr. Peter Rosegger, who is an ardent defender of the German cause in that country, was in too great a hurry". (3)

কিন্তু শুধু জামানিই হতাশ হ'ল না। তখনকার সাহিত্যিক মহলে দেখা গেল Stockholm সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস গড়ে উঠেছে। তারা ভাবলেন— একজন "Hindu poet whose name few people can pronounce, with whose work few in America are lamiliar, and whose claim for that high distniction still fewer will recognize"-কে (২) নোবেল পুরস্কার দিয়ে বিচারকবৃন্দ আমেরিকা ও য়ুরোপের নবীন সাহিত্যকদের অলুং-সাহিত ক্লরেছেন। এ ছাডাও দেখা গিয়েছিল অনেক স্তুসাহিত্যিকই Swedish Academy র দারা সম্মানিত না হয়েই মারা গিয়েছেন অথবা যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরাও এত বৃদ্ধ যে তাঁদেরও একই দশা ভোগ করবার সম্ভাবনা ছিল। ইটালির Carducci ও জামানির Paul Heyse-এর নাম খুব কম লোকই শুনেছিল, কাজেই এর। যখন নোবেল পুরস্কার পেলেন বিশেষ অসম্ভোষের সৃষ্টি হ'ল: Tolstoy, Zola এবং Strindberg তাঁদের প্রাপ্য সম্মান Stockholm থেকে পেঁলেন না । ১১১৩ সালে সকলের মুখে Thomas Hardy এবং Anatole France-এর নামই লেগে ছিল। যদিও এঁরা তু'জনেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজেদের স্থ্রপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, উনবিংশ শতাকীর মধাভাগের আদর্শে গ্রি: অনেক প্রাচীনপন্থী সাহিত্যিকট Hardyর "নৈরাক্স-বাদ" ও Anatole France-এর Scepticism সহজে মেনে নিজে পারলেন না।

<sup>(2)</sup> L' Independence Belge, Bruxelles, 24. 11. 1913.

<sup>(1)</sup> Times, Los Angeles, 15. 11. 1913.

এর ফলে 'Hardy কখনও নোবেল পুরস্কার পেলেন না, এবং Anatole France-কেও তাঁর মৃত্যুর এক বংসর পূর্ব পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল নোবেল পুরস্কারের জন্য। যেদিন Nobel Prize Committeর সিদ্ধান্ত ইংল্যাণ্ডে ঘোষণা করা হয়েছিল সেদিন একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল। এই প্রবন্ধ বলা হয়:

"Perhaps there is here evidence of a change of the temper of thought, for the opinions and tendencies of writers are not disregarded by the Nobel Committee when they are weighing their literary merits. On no other hypothesis can be explained the persistence with which the claims of Anatole France, assuredly the living writer with the most universal reputation, have been passed over. Or, again, their blindness to Hardy's pre-eminence, for Hardy is no longer a purely insular classic: no continental critic worth his salt or heedful of his reputation now dares ignore Hardy. The Nobel Committee is a conservative body, and the scepticism of Anatole France and the pessimism of Hardy are too unorthodox to find favour." (5)

কিন্তু এই নোবেল পুরস্কার প্রদানের ফলে শুধু বিদ্রূপাত্মক সমালোচনাই যে দেখা গিয়েছিল—এই ধারণা পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। উদ্ধৃত মন্তব্যগুলিতে শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন সমগ্র ভারতের প্রতি য়ুরোপের যে মনোভাব ফুটে উঠেছে সেটা বিশেষ অর্থপূর্ণ। কয়েকজন নবীন লেখক যে বিশ্বেষভাবাপয় ছিলেন, তা' সত্যি; বিশেষ করে যখন দেখা গেছে এঁদেরই একজন সিদ্ধান্ত করেছেন—"any one of us could write such stuff ad libitum but nobody should be deceived into thinking it good English, good poetry, good sense or good ethics." (২) কিন্তু, অক্সদিকে আবার দেখতে পাই যে ববীন্দ্রনাথকে যে সন্মান দেওয়া হ'ল তা বিশেষভাবে সতের গান্তীব মধ্যে আবদ্ধ ছিল। রবীন্দ্র-প্রতিভা যাচাই করা হয়েছিল কয়েকটি রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সাহিত্যিক 'পূর্ব ধারণা'র মাপকাঠিতে।

<sup>(:)</sup> Daily News and Leader, London, 14. 11. 1913.

<sup>(</sup>a) New Age, London, 20. 11. 1913.

একটা বিষয় সব চেয়ে বেশী বিবেচা। নোবেল পুরস্কারের ফলে মুরোপের পাঠক সমাজ মেনে নিতে বাধ্য হ'ল যে অক্য আরো একটা সংস্কৃতি আছে, যা গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ স্বকীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে, তারা বুঝলো যে মুরোপীয় প্রভাবের গণ্ডার বাইরেও অনেক নতুন শক্তি চলাফেরা করছে— তাদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি হারালে চলবে না। এর পরের দশ বছরের যে সমস্থাগুলি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের স্থাম্মন্ধকে প্রতিহত করেছিল সেগুলি ঠিকমন্ত বোঝা সম্ভব হয়েছিল তখনই যখন একজন দক্ষ ফরাসী সাহিত্যিক এই নতুন বোধশক্তির সঞ্চার করেছিলেন ১৯১৩ সালে।

"That the very name of a poet who in his country enjoyed such a reputation should have been almost ignored by the whole of Europe until these last few years, goes to prove the limits of human glory. It also proves the narrowness of our civilization and points out—whatever one may say—its provincialism. The knowledge that these ideals are different from ours, at least makes us aware of the relativity of our European concepts. We do not sufficiently realize that millions of human beings are fed on different ideas from ours and yet live." (5)

এই কথাগুলি যে সারা য়ুরোপের বুদ্ধিজাবীদের মনে প্রতিধ্বনি জাগাবে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য ঐতিহাকে অাকড়ে যে প্রতায়গুলি ছিল তা'দের 're-valuation'-এর এই স্চনা। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের পুনর্মিলনের পথে যে সব সমস্তা দেখা দিয়েছিল এই তার পুনক্জি। হঠাৎ ভারতবর্ষ তাদের কাছে আর একটা রাজনৈতিক সংজ্ঞা থাকল না। লোকের মন জিজ্ঞামু.হয়ে উঠলো। তারা ভাবলো—"প্রাচ্য কী ? কী রকম দে দেশটি যা এমন একজন প্রতিভাবান কবির জন্ম দিল যা'র তুলনা আমাদের দেশের 'Dante, Shakespeare ও Goethe-এর সক্ষেই করা চলে ?"

এই নতুন আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে চলার কাজ স্থুরু হ'ল যুদ্ধের অবসানে । তবে এই প্রণালীটি ক্রেমেই জটিল ও কষ্টকর হয়ে উঠছিল, অবশুই ররীক্ষ্রনাথের

<sup>(</sup>১) Jean Guehenno: Le Message de 'L'Orient.—Rabindranath Tagore, (In: La Revue de Paris, 1. 9. 1919). রবীক্রনাথ সম্বন্ধে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাপ্য প্রশংসার কথা বাদ দিতে হবে। ফলে অনেক বিভিন্ন মতাবলম্বী দল গড়ে উঠলে। মুরোপের শিক্ষিত সম্প্রদায়ে। একদল স্বেক্সায় নিযুক্ত হ'ল মুরোপের স্বার্থ বজায় রাখবার কাজে: মহ্যদল প্রাচ্যের আলোকে বরণ করে নিল মুরোপের মুক্তির একমাত্র নিদর্শনরূপে। কোনটা নিশ্চিত, কোনটা প্রকৃত এর খোঁজেই কাটলো ব্যর্থ বিশটি বছর—এতে রবীক্সনাথের ও ভারতের প্রভাব অপ্রিমেয়।

( সর্বসত্ত রক্ষিতি)

[ ডক্টর এ. এারন্সন্, এম. এ. (ক্যাণ্টাব), পি-এইচ. ডি. অধ্যাপক, বিশ্বভারতী কর্ত্ব পরিকল্পিত ("Rabindranath through Western Eyes" নামক পুস্তকের পাণ্ড্লিপির একটি অংশ হইতে শ্রীযুক্ত সমর সিংহ ও শ্রীযুক্ত স্থভাষ সেন কর্ত্বক অনুদিত ১]

আমাদের বাসায় ইত্র এত বেড়ে গেছে যে আর কিছুতেই টেকা যাচ্ছে
মা। তাদের সাহস দেখে অবাক হতে হয়। চোখের সামনেই যুদ্ধক্ষেত্রে
সৈক্ষদলের স্থচতুর পদক্ষেপে অগ্রসর হওয়ার মতো ওরা বুরে বেড়ার,
দেয়াল আর মেঝের কোণ বেয়ে-বেয়ে তর্ তর্ করে ছুটোছুটি করে। যথম
সেই নির্দিষ্ট পথে আকস্মিক কোনো বিপদ এসে হাঞ্জির হয়, অর্থাৎ কোনো
বাক্ষ বা কোনো ভারী জিনিসপত্র সেখানে পথ আগলে বসে, তথন সেটা
অনায়াসে টুক্ করে বেয়ে তারা চলে যায়। কিন্তু রাত্রে আরও ভয়ংকর। এই
রিশেষ সময়টাতে ভাদের কার্থকলাপ আমাদের চোখের সামনে বুড়ো আঙালুল
দেখিয়ে স্থক হয়ে যায়। ঘয়ের যে কয়েকখানা ভাঙ্গা কেরোসিন কাঠের
যাক্ষ, একটা কেরোসিনের অনেক পুরনো টিন, কয়েকটা ভাঙ্গা পিঁড়ি আর
কিছু মাটির জিনিসপত্র আছে, সেখান থেকে অনবরতই থুট্ খুট্ টুং টাং ইত্যাদি
মানারকমের শব্দ কাপে আসতে থাকে। তখন এটা ময়ুমান করে নিতে
আর বাকি থাকে না যে এক ঝাঁক য়ুজ্বদেহ অপদার্থ জীব ওই কেরোসিন
কাঠের বাক্ষের ওপরে এখন রাতের আসর থুলে বসেছে।

যাই হোক, ওদের তাড়নায় আমি উত্যক্ত হয়েছি, আমার চোধু কপালে উঠেছে। ভাবছি ওদের আক্রমণ করবার এমন কিছু অন্ত্র থাকলেও সেটা এখনো কেন যথাস্থানে প্রয়োগ করা হছে না ? একটা ইছুর-মারা কলও কেনার পয়সা নেই ? আমি আশ্চর্য হবো না, নাও থাকতে পারে !

আমার মা কিন্তু ইত্রকে বড়ো ভয় করেন। দেখেছি একটা ইত্রের বাচচাও তাঁর কাছে একটা ভালুকের সমান। পায়ের কাছে দিয়ে গেলে তিনি তার চার হাত দ্র দিয়ে সরে যান। ইত্রের গন্ধ পেলে তিনি সম্ভ্রন্ত হয়ে ওঠেন, ওদের যেমনি ভয় করেন, তেমনি ঘৃণাও করেন। এমন অনেকেশ খাকে। আমি এমন একজনকে জানি যিনি সামাল্য একটা কেঁচে। দেখলেই ভয়ানক শিউরে ওঠেন, আবার এমন একজনকেও জানি যাঁর একটা মাকভুসা প্রেশ্বেই ভয়ের আর সম্ভ্রু থাকে না। আমি নির্ভেও জোন বার একটা দাকণ ভন্ন পাই। ছোটোবেলায় আমি যখন গরুর মতো শাস্ত এবং অব্ব ছিলাম, তখন প্রায়ই মামাবাড়ী যেতুম, বিশেষত গভীর বর্ষার দিকটায়। তখন সমুদ্রের মতো বিস্তৃত বিলের ভিতর দিয়ে যেতে বর্ষার জলের গদ্ধে আমার বৃক্তত্বে এসেছে, ছই-এর বাইরে এসে জলের সীমাহীন বিস্তার দেখে আমি অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছি, শাফ্লা ফুল হাতের কাছে পেলে নির্মাভাবে টেনে তুলেছি, কখনো উপুর হয়ে হাত ডুবিয়ে দিয়েছি জলে, কিন্তু তখনি আবার কেবলি মনে হয়েছে, এই বৃঝি কামড়ে দিলো।—আর ভয়ে-ভয়ে অমনি হাত তুলে নিয়েছি। সেখানে গিয়ে যাদের সঙ্গে আমি মিশেছি, তারা আমার স্বশ্রেণীর নয় বলে আপত্তি করবার কোনো কারণ ছিল না, অন্তত সে রক্ম আপত্তি, আশঙ্কা বা প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগে নি।

সেই থেলে বেলার বন্ধুরা মাঠে গরু চরাতো। তাদের মাথার চুলগুলি জলজ ঘাসের মতো দীর্ঘ এবং লালচে, গায়ের রং বাদামী, চোখের রংও তাই, পাগুলি অস্বাভাবিক সরু-সরু—মাঝখান দিয়ে ধনুকের মতো বাঁকা, পরণে একখানা গামছা, হাতে একটা বাঁশের লাঠি, আঙুলগুলি লাঠির ঘর্ষণে শক্ত হয়ে গেছে। তাদের মুখ এমন খারাপ, আর ব্যবহার এমন অল্লীল ছিল যে আমার ভিতর যে স্থা যৌনবোধ ছিল, তা অনেক সময় উত্তেজিত হন্দে উঠতো, অথচ আমি আমার স্বশ্রেণীর সংস্কারে তা মুখে প্রকাশ করতে পারতুম না! তারা আমাকে নিয়ে ঠাটা করতো, আমার মুখ লাল হয়ে যেতো। তাদের মধ্যে একজন ছিল যার নাম ছিল ভীম। সে একদিন খোলা মাঠের নতুন জল থেকে একটি প্রকাশ্ত জোঁক তুলে সেটা হাতে করে আমার দিকে চেয়ে হাসতে-হাসতে বললে, সুকু, তোমার গায়ে ছুঁড়ে মারবো ?

আমি, ওর সাহস দেখে অবাক হয়ে গেলুম, ভয়ে আ্মার গা শিউরে উঠলো, আস্তে-আস্তে বৃদ্ধিমানের মতো দ্রে সরে গিয়ে বললাম, ভাখ্ভীম, ভালো ছবে না বলছি, ভালো হবে না! ইয়ার্কি, না ?

ভীম হি হি করে বোকার মতো হাসতে হাসতে বললে, এই দিলাম,
দিলাম—

সেদিনের কথা আজো মনে পড়ে, ভীমের সাহসের কথা ভাবতে আজো অবাক লাগে। অনেকের অমন স্বভাব থাকে—যেমন অনেকে কেঁচো দেখলেও ভয় পায়। আমি কেঁ.চা দেখলে ভয় পাইনে বটে, কিন্তু জোঁক দেখলে ভয়ে শিউরে উঠি। এসব ছোটখাটো ভয়ের মূলে বুর্জোয়া রীজিনীতির কোনো প্রভাব আছে কিনা বলতে পারি নে।

একথা আগেই বলেছি যে আমার মা-ও ইত্র দেখলে দারুণ-ভীত হয়ে পড়েন, তখন তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে। ইত্র যে কাপড় কাটবে সেদিকে নজর না দিয়ে তখন তাঁর দিকেই নজর দিতে হয় বেশী। একবার তাঁরই একটা কাপড়ের নীচে কেমন করে জানিনে একটা ইত্র আটকে গিয়েছিলো। সে থেকে-থেকে কেবল পালাবার চেষ্টা করছিলো, ছড়ানো কাপড়ের ওপর দিয়ে সেই প্রয়াস স্পষ্ট চোখে পড়ে। মা পাঁচ হাত দ্রে সরে থেকে ভাঙ্গা গলায় চীংকার করে বললেন, সুকু, সুকু!

প্রথম ডাকে উত্তর না দেওয়া আমার একটা অভ্যাস। তাই উত্তর দিয়েছে এই ভেবে চুপ করে রইলাম।

স্কু ? স্কু ?

এবার উত্তর দিলুম, কেন ?

মা তাঁর হলুদ-বাটায় রঙিন শীর্ণ হাতখানা ছড়ানো কাপড়ের দিকে ধরে ।
চোখ বড়ো করে বললেন, ওই স্থাধ!

আমি বিরক্ত হলুম। ইতুরের জালায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর কি ! এত ইতুর কেন ! পরম শত্রু কি কেবল আমরাই ! আফ্রি কাপড়টা ধরে সরাতে যাচ্ছি অমনি মা চেঁচিয়ে উঠলেন, আহা, ধরিসনে, ওটা ধরিসনে।

খেয়ে ফেলবে না তো!

আহা, বাহাছরি দেখানো চাই-ই!

মা, তুমি যা ভীতৃ !—ই তুরটা অনবরত পালাবার চেষ্টা করছিলো, বললাম, আছো মা, বাবাকে একটা কল আনতে বলতে পারো না ? কোনদিন দেখবে আমাদের পর্যস্ত কাটতে সুক্ষ করে দিয়েছে!

আহা, মেরে কী হবে ? অবোধ প্রাণ, কথা বলতে পারে না ডো ! আর কল আনতে পয়সাই বা পাবেন কোথায় ? মা'র গলার স্বর কিছুমাত্র, কাঁডর হলো না, কোনো বিশেষ কথা বলতে হলেও তাঁর গলার স্বর এমনি অকাডর খাকে এবং অভ্যন্ত সংক্ষেপে শেষ হয়ে যায়। শেষ হওয়ার পর আর এক মিনিটও ভিনি সেখানে থাকেন না। ভিনি নমনি চলে গেলেন।

একটা ইত্র-মারা কল কিনতে প্রসা লাগবে, এটা আমার আগে মনে ছিল না। তাহলে আমি বলতুম না। কারণ এই ধরণের কথায় এমন একটা বিশেষ অবস্থার ছবি মনে জাগে যা কেবল একটা সীমাহীন মরুভূমির মউন। মরুভূমিতেও অনেক সময় জল মেলে, কিন্তু এ-মরুভূমিতে জল মিলবে, এমন আশাও করিনে। এই মরুভূমির ইতিহাস আমার অজানা নয়। আমার পায়ের নীচে যে বালি চাপা পড়েছে, যে বালুকণা আশে-পাশে ছড়িয়ে আছে, ভারা ফিস্ ফিস্ করে সেই ইতিহাস বলে। আমি মন দিয়ে শুনি। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আঠারো বছর বয়েস অবধি এগিয়ে আবোল-তাবোল অনেক ভেবেছি, কিন্তু আবোল-তাবোল ভাবনা মন্তিক্ষের হাটে কখনো বিক্রিহর না। স্পারের প্রতি সন্দেহ এবং বিশ্বাস, তুই-ই প্রচুর ছিল, ভাই স্থারকে ক্ষেত্ব বলে নামকরণ করে ডেকেছি, হে কৃষ্ণ, এ পৃথিবীর স্বাইকে যাতে একেবারে বড়লোক করে দিতে পারি ডেমন বর আমাকে দাও। রবীক্রনাথের পরশ্বানির কবিতা পড়ে ভেবেছি, ইস্, একটা পরশ্বানি যদি পেতুম। সঙ্গেদ্দাক অনেক লোককে সত্যই জিজ্ঞেস করে বসেছি, আছো, পরশ্বানি পাথর আজকালও লোকে পার। কোথায় পাওয়া যায় বলবে ?

আমি যখন ছোনো ছিলুম, আমাদের বৃহৎ পরিবারের লোকগুলির নির্মাল দেহে তথনো অর্থহীনতার ছায়াটুকু পড়েনি। বুর্জোয়ারাজের ভাঙ্গনের দিন তথনো ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যায় নি। শুরু না হওয়ার আমি এই মানে করেছি যে তথনো অনেক জনকের প্রসারিত মনের আকাশে তার ছেলের ভবিষ্যুৎ শারণ কুরে গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়নি। আমাকে আশ্রয় করেই কম আশা জন্ম নিয়েছিল। অথচ সে সব আশার শাখা-প্রশাখা এখন কোথায় পূ আমি বলতে দিয়া করবো না, সে সব শাখা-প্রশাখা ভো ছড়ায়ই নি, বরং মাটির কর্তে দিয়া নিয়েছে। একটা স্থবিধা হয়েছে এই যে পারিবারিক স্বেচ্ছা- ছারিতার অক্টোপাস খেকে রেহাই পাওয়া গেছে, আমি একট্ নিরিবিলি থাকভে পেরেছি।

কিন্তু নিরিবিলি থাকতে চাইলেই কি আর থাকা যায় গ ই ছররা আমায়

পাগল করে তুলবে না ? আমি রোজ দেখতে পাই একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স বা ভাঙা টিনের ভিতর চুকে ওরা অনবরত টুং টাং শব্দ করতে থাকে, ক্ষীণ হলেও অবিরত এমন আওয়াজ করতে থাকে যে অনতিকাল পরেই সেটা একটা বিঞ্জী সংগীতের আকার ধারণ করে এবং সক্ষে সঙ্গে তুধু আমার কেন অনেকেরই বিষম বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একটা কুকুর যখন কঁকিয়ে-কঁকিয়ে আস্তে-আস্তে কাঁদতে থাকে, তথন সেটা কেউ সহা করতে পারে ? আমি অস্তত করিনে। অমন হয়। যখন একটা বিঞ্জী শব্দ ধীরে-ধীরে একটা বিঞ্জী সংগীতের আকার ধারণ করে তখন সেঁটা অসহা না হয়ে যায় না। ই ছেরগুলির কার্যকলাপও আমার কাছে সেরকম একটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

আর একদিন মা চীংকার করে ডেকে উঠলেন, সুকু! সুকু!

বলেছি তো প্রথম ডাকেই উত্তর দেওয়ায় মতো কঠিন তংপরতা আমার নেই।
মা আবার আত্সিরে ডাকলেন, সুকু ?

আর তৃতীয় ডাকের অপেক্ষা না করে নিজেকে মার কাছে যথারীতি স্থাপন করে জাঁর অন্থলি-নির্দেশে যা দেখলুম তাতে যদি বিশ্বিত হবার কারণ থাকেও তব্ও বিশ্বিত হলুম না। দেখলুম, আমাদের ক্ষচিৎ-আনা হুধের ভাঁড়টি একপাশে হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে আছে আর তারই পাশ দিয়ে একটি শাদা পথ তৈরি করে এক প্রকাণ্ড ই হুর ক্রেত চলে গেল। এখানে একটা কথা বলে রাখি, কোনো বিশেষ খবর স্থনে কোনো বিশেষ উত্তেজনা বা ভাবান্তর প্রকাশ করা আমার স্বভাবে নেই বলেই বার-বার প্রমাণিত হয়ে গেছে। কাজেই এখানেও তার অভিনয় হবে না, একথা বলাই বাহুল্য। দেখিতে পেলুম, আমার, মা'র পাতলা কোমল মুখখানি ক্রেমন এক গভীর শোকে পাণ্ডুর হয়ে গেছে, চুোখ ছটি গরুর চোখের মতো করুণ, আর যেন পদ্মপত্রে কয়েক কোঁটা জল টল্ টল্ করছে, এখুনি কেঁদে ফেলবেন। হুধ যদি বিশেষ একটা খাত হয়ে থাকে এবং তা যদি নিজেদের আর্থিক কারণে পাকস্থলীতে প্রেরণ করবার অ্যাগ্য হয়, তবে অকস্মাৎ কোনো কারণে পাকস্থলীতে প্রেরণ করবার অ্যাগ্য হয়, তবে অকস্মাৎ কেঁদে ফেলগের ব্যাপার নয়। মা অমনি কেঁদে ফেল্লেন, আর আমি চুপ করে

দাঁড়িয়ে রইলুম, এমন একটা অবস্থায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া সার কোনো উপায়ই নেই। মার ছেলেমান্থবের মতো ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কারা আর বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা আমার চোখের দৃষ্টিপথকে অনেকদ্র পর্যন্ত প্রারিত করে দিলো, জারও গভীর করে তুললো। আমি দেখতে পেলুম আকাশে মধ্যাহের সূর্য প্রচুর অগ্লিবর্ষণ করছে, নীচে পৃথিবীর ধৃলিকণা আরও বেণী অগ্লিবর্ষী। আমার হাদয়ের ক্ষেত্তও পুড়ে-পুড়ে থাক হয়ে গেল। একটি নীল উপত্যকান দেখা যায় না, দ্রে জলের চিহ্নমাত্র নেই, জলস্তম্ভও নেই, মরীচিকাও দিয়েছে ফাঁকি। ভাবলুম স্বামী বিবেকানন্দের অম্ল্যা প্রস্থারাজি কোথায় পাওয়া যায় ? শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাবলী অমূল্য। সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণব্রতী শ্রীঅরবিন্দ পৃথিবীর অস্ত্রম প্রেষ্ঠ মহাপুরুষ (তখনো ভাবতুম না দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ কখনো স্কুরু হবে)! আমার মুখভিদ্ধ চিস্তাকুল হয়ে এলো, হাঁটু ছটি পেটের কাছে এনে কুকুরের মতো শুয়ে আমি ভাবতে লাগলুম—ঘরের সমস্ত দরজানজানা বন্ধ করে নিয়েছি ভালো করে ভাবার জন্যে—ভাবতে লাগলুম, এমন কোনো উপায় নেই যাতে এই বিকৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ?

সন্ধ্যার পর বাবা এলেন, খবরটা শুনে এমন ভাব দেখালেন না যাতে মনে হয় তিনি হতভম্ব হয়ে গেছেন অথবা কিছুমাত্র হুঃখিত হয়েছেন, ববং তাড়াতাড়ি বলতে আরুম্ভ করলেন —যদিও ভাড়াতাড়ি কথা বলাটা তাঁর অভ্যাস নয়,— বেশ হয়েছে, ভালো হয়েছে! আমি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলুম এমন একটা কিছু হবে। আরে, মানুষের জান নিয়েই টানাটানি, ছুধ খেয়ে আরকী হবে বলো!

দেখাছে, পোরের ভারী জামাটিও ঘামে ভিজে ঘরের ভিতর গন্ধ ছড়িয়ে িয়েছে।
এমন একটা বিপর্যয়ের পরেও তাঁর এই অবিকৃতপ্রায় ভাব দেখে আমি আশস্ত
হনুম। এই ভেবে যে ক্ষতি যা হয়েছে হয়েছেই, তার আলোচনায় এমন একটা
অবস্থা যার কোনো পরিবর্তন নেই বরং একটা মস্ত গোলযোগের স্ত্রপাত হবে,
সেই থেকে রেহাই পাওয়া গেল, থ্ব শীগ্গির আর আমার মানসিক অবনতি
ভাবে না।

কিন্তু বাবা কিছুক্ষণ পরেই স্থুর বদলালেন: ভোমরা পেলে কী ? কেবল ফুর্ভি আর ফুর্ভি ! দয়া করে আমার দিকে একটু চাও। আমার শরীরটা কি আমি পাথর দিয়ে তৈরি করেছি ? আমি কি মানুষ নই ? আমি এত খেটে মরি আর ভোমরা ওদিকে ফুর্ভিতে মেতে আছো ! সংসারের দিকে একবার চোথ খুলে চাও ? নইলে টি কৈ থাকাই দায় হবে।

আমার কাছে বাবার এই ধরণের কথা মারাত্মক মনে হয়। ভাঁর এই ধরণের কথার পেছনে অনেক রাগ ও অসহিফুত। সঞ্চিত হয়ে আছে ব'লে আমি মনে করি।

সময়ের পদক্ষেপের দক্ষে স্বরের উত্তাপও বেড়ে যেতে লাগলো। আমি
শক্ষিত হয়ে উঠলুম। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই কঠিন উত্তপ্ত
আবহাওয়ায় যে অভুত নগ্নতা প্রকাশ পাবে, তাতে আমার লজ্জার আর সামাপরিসীমা থাকবে না। এমন অবস্থার দক্ষে, আমার একাধিকবার পরিচয়
হলেও আমার গায়ের চামড়া তাতে পুরু হয়ে যায় নি, বরং আশক্ষার কারণ
আরও যথেই পরিমাণে বেড়েছে। যে পৃথিবীর দক্ষে আমার পরিচয় তার
ব্যর্থতার মাঝখানে এই নয়তার দৃশ্য আরও একটি বেদনার কারণ ছাড়া আর
কিছুই নয়। বাবা বললেন, আর তর্ক করো না বলছি। এখান থেকে যাও,
আমার সুমুখ থেকে যাও, দূর হয়ে যাও বলছে !

মা বললেন, অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। চেঁচামেচি করে পৃথিবী-শুদ্ধ লোককে নিজের গুণপনার কথা জানানো হচ্ছে, খুব সুখ্যাতি হবে।

শুনতে পেলুম, এর পরে বাবার গলার স্বর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে বোমার মতো ফেটে পড়লো!— তুমি যাবে ? এখান থেকে যাবে কিনা বলো ? গেলি তুই আমার চোখের সামনে থেকে ? শরতান মাগী…! বাবা বিড় বিড় করে আরও কতো কী বলহোন, আমি কাণে আঙুল দিলুম, বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম একটি অসার মৃতদেহ হয়ে, আমার চোখ ফেটে জল বেরুলো, বিপর্যয়ের পথে বর্ধিত হলেও আমার মনের শিশুটি আজন্ম যে শিক্ষা গ্রহণ করে এসেছে তাতে এমন কোনো কথা লেখা ছিল না। মনে হলো মেন আজ এই প্রথম বিপর্যয়ের মুহুত গুলি চরম প্রহরী সেজে আমার দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে। আগে এমন দেখিনি বা শুনি নি। তবু আমার অমুভৃতির

এই শিক্ষা কোথেকে এলো ? বলতে পারি আমার এই শিক্ষা অতি চুপি-চুপি জন্মলাভ, করেছে, মাটির পৃথিবী থেকে সে এমনভাবে শ্বাস ও রসগ্রহণ করেছে যাতে টু শব্দও হয় নি। ফুলের সুবাস যেমনি নিঃশব্দে পাথা ছড়িয়ে থাকে তেমনি ওর চোথের পাথা ছটিও নিঃশব্দে এই অদ্ভুত থেলার আয়োজন করতে ছাড়ে নি। আরও বলতে পারি আমার মনের শিশুর বাঁচবার বা বড়ো হবার ইতিহাস যদি জানতে হয় তবে ফুলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু সেই শিক্ষা আজ কাজ দিলো কই ? বরং আরও কমহীনতার নামান্তর হলো, আমার কাঁচা শরীরের হাত ছটি কেটে ভাসিয়ে দিলো জলে, ছই চোথকে বাষ্পাকৃল করে কিছুক্ষণের জন্ম কানা করে দিলো। আমি কী করবো ? আমার কিছু করবার আছে কি ?

শয়তান মাগী, যা বেরিয়ে যা।

আবার ভেসে এলে সেই অদ্ভুত কথাগুলি। এসব আমি শুনতে চাইনে তবু শুনতে হয়। বাতাসের সঙ্গে খাতির করে তা ভেসে আসবে, জোর করে কাণের ভিতর ঢুকবে, আমার তুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমার মনের মাটিতে সজোরে লাথি মারবে।

যা বলছি!

গোলমাল আরও খানিকটা বৈড়ে গেল।

কিছু-পরে মা বাম্পাচ্ছন্ন স্বরে ডাকলেন, সুকু! সুকু!

ঠিক তথুনি উত্তর দিতে লজ্জা হলো, ভয় করলো, ভবু আন্তে বললাম, বলো,

মা বললেন, দরজা খোল্।

ভয়ে ভরে দরজা খুলে দিলুম, ভয় হলো এই ভেবে যে এবার অনেক বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, যা শুনতেও ভয় পাই ঠিক ভারই সামনে এক গুজীর বিচারপতি হয়ে সমস্ত উত্তেজনাকে শুগ্রে বিসর্জন দিয়ে রায় দিতে হবে !

কিন্তু যা ভেবেছিলুম তা আর হলো না। মা ঘরের ভিতর চুকেই ঠাণ্ডা মেনের ওপর আঁচলখানা পেতে শুয়ে পড়লেন। পাত্লা পরিচ্ছন্ন শরীরখানে বেঁকে একথানা কাস্তের আকার ধারণ করলো। কেমন অসহায় দৈখালো ওঁকে। ছোটো বেলায় যাঁকে পৃথিবীর মতো বিশাল ভেবেছি, তাঁকে

এমন ভাবে দেখে এখন কভো ফীণজীবী ও অসহায় মনে হচ্ছে! যাকে বৃহত্তম ভেবেছি, সে এখন কত ক্ষুদ্র, সে এখনো শৈশব অতিক্রম করতে পারেনি বলে মনে হচ্ছে। আর আমি কত বৃহৎ, রক্তের চঞ্চলতায়, মাংসপেশীর দৃঢ়তায়, বিশ্বস্ত পদক্ষেপে কত উজ্জ্বল ও মহৎ, ওই হরিণের মতো ভীক ছোটো দেহের রক্ত পান করে একদিন জীবন গ্রহণ করলেও আজ্ঞ আমি কতে। শক্তিমান! আমাকে কেউ জানে ? এমনও তো হতে পারতো, আজ লওনের কোনো ইতিহাস-বিখ্যাত য়ুনিভার্সিটির করিডরের বুকে বিশ বছরের যুবক সুকুমার গভীর চিস্তায় পায়চারি করছে, অথবা থেলার মাঠে এপ্রচুর নাম করে সকল সহপাঠিনীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, অথবা ত্রিশ বছরের নীলনয়না কোনো খাঁটী ইংরেজ মহিলার ধীর গভীর পদক্ষেপ ভীকর মতো অমুসরণ করে একদিন তাঁর দেহের ছায়ায় বসে প্রেম যাজ্ঞা করেছে! এমন তো ২তে পারতো, তবে সোণালী চুল, দীর্ঘ পক্ষাবৃত চোখ, দেহের সৌরভ—আহা, কে সেই ইংরেজ মহিলা ? সে এখন কই ৽ ে আর সেই স্বর্ণাভ রাজকুমার স্কুমারের মা ওই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর সামাত্য কাপড় বিছিয়ে শুয়ে ? এখান থেকে কতো ছোটো আর অসহায় মনে হয় ' এক অর্থহীন গর্বে বুকটা প্রশস্ততর করে আমি একবার মার দিকে তাকালুম। ডাকলুম, মা ? ও মা ?

কোনো উত্তর নেই। গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে কোনো ভগ্ন নারীকণ্ঠই আমার কাণের দরজায় এসে আঘাত করলো না। ঘুমিয়ে পড়েন নি তো ?

পরদিনও আবহাওয়ার গভারতা কিছুমাত্র দূর হলো না। মার এমন অস্বাভাবিক নীরবতা দেখে আমার ছোট ভাইবোনেরা প্রচুর আস্কারা পেয়ে গেছে দেখতে পাল্ছি। তারা নয়গাত্র হয়ে য়থেচ্ছ বিচরণ করতে লাগলো। স্কুলহীন ছোটো বোনটি তাুর নিত্যকার অভ্যাস মত প্রেমকুসুমান্তার্ণ এক প্রকাণ্ড উপত্যাস নিয়ে বসেছে, অন্তাদিকে চাইবারও সময় নেই। সেদিন অনেক রাত্রে সারা বাড়ী গভার ধোয়ায় ভরে গেল, সকলের নাক মুখ দিয়ে জল বেকতে লাগলো, দম বন্ধ হয়ে এলো। ছোটো ভাইবোনদের খালি মাটিতে পড়ে ঘুমুতে দেখে রায়াঘরে গিয়ে মাকে জিজেন করলুম, এখনো রায়া, হয়ন, মাণ্

চোখের জলে ভিজে উনানের ভিতর প্রাণপণে ফুঁদিতে দিতে মা বলগেন, না। এখন চড়াচ্ছি।

এত দৈরি হলো কেন ?

মা চুপ করে রইলেন।

বুঝতে পারলুম। সেই পুরনো কাস্থন্দি। বুঝতে পারলুম এ জিনিয এড়াতে চাইলেও সহজে এড়াবার নয়,—ঘুরে-ফিরে এসে চোখের সামনে দাঁড়ায়, পাশ কাটাতে চাইলে হাত চেপে ধরে, কোনো রকমে এডিয়ে গেলেও হাত তুলে ডাকতে থাকে। এই ডাকাডাকির ইতিহাসকে যদি আগাগোডা লিপিবন্ধ করি তবে সারা জীবন লিখেও শেষ করতে পারবো না, কেউ পারবে না, তাতে কতকগুলি একই রকমের চিত্র গলাগলি করে পাশাপাশি এসে দাঁড়াবে, আর সৌথিন পাঠকের বিরক্তিভাজন হবে। আমি তো জানি পাঠকশ্রেণী কে ? তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে কালাকাটির স্থাকামি চলবে না, কিংবা কিছুটা লিখলেও টাকার হিসাবটাকে স্যত্নে এড়িয়ে যেতে হবে বা হাসিমুখে বরণ করতে হবে। যেমন আমার বাবা অনেক সময় করেন— প্রচুর অভাবের চিত্রকেও এক দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে পরম আনন্দে ঘাড় বাঁকিয়ে হাসতে থাকেন। কিংবা যেমন আমাদের পাড়ার প্রকাণ্ড গোঁকওয়ালা রক্ষিতমশাই করেন— ঘরে অতি শুকনো স্ত্রী আর একপাল ছেলেমেয়েদের ষ্ঠভুক্ত রেখেও পথে-ঘাটে রাজা-উজির মেরে আসেন। বা আমাদের প্রেস-কম চারী মদন—শৃষ্ঠতার দিনটিকে উপবাসের তিথি বলে গণ্য করে, কখনো পদ্মাসন কেটে বলে নিমীলিত চোথে ছই শক্ত দীর্ঘ বাহু দিয়ে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে ঈশ্বরকে সশরীরে ডেকে আনে। এমন হয়। এ ছাড়া আর উপায় কী ? স্বর্কের হলে মধ্পথে এদে দাড়াই, জীবন্ আমাদের কু জিগত করলেও জীবনকে প্রচুর অবহেলা করি, প্রকৃতির করাুঘাতে ডাক্তারের বদনাম গাই, অথবা উপ্রবাহু সন্মাসী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করি। এসব দেখে আমি একবিন সিদ্ধান্ত করেছিলুন যে তুঃখের সমুদ্রে যদি কেউ গলা পর্যন্ত ডুবে থাকে তবে এই মধ্যবিত শ্রেণী। মধ্যবিতের নাম করতে গিয়ে যাদের জিহ্বায় জল আসে সৈদিন আমি তাদেরই একজন হয়েছিলুম। বন্ধুকে এক ধোঁছাটে রহস্তময় ভাষায় চিঠি লিখলুম: "এরা কে জালো ? এরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সন্তান

বটে, কিন্তু না খেয়ে মরে। যে ফুল অনাদরে শুকিয়ে ঝ'রে পড়ে মাটিতে এরা তাই। এরা তৈরি করছে বাগান, অথচ ফুলের শোভা দেখে নি! পেটের ভিতর সুঁচ বিঁধছে প্রচুর, কিন্তু ভিক্ষাপাত্রও নয়। পরিহাস! পরিহাস!…" ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অজ্ঞতায় নিজের মনে যে কল্পনার সৌধ গড়ে তুললুম, ভাতে নিজের মনে-মনে প্রচুর পরিতৃপ্ত হলুম। যে উপবাসকৃশ বিধবারা ভাদের সক্ষম মেয়েদের দৈহিক প্রতিষ্ঠায় সংসার যাত্রার পথ বেয়ে-বেয়ে কোনোরকমে কালাতিপাত করছেন, ভাদের জন্মে করণা যেমন হলো, মানুন-মনে পূজো করতে লাগলুম আরও বেশী।

কিন্তু সে সব ক্ষণিকের ব্যাপার। শহতের মেঘের মড়ো যেমনি এসেছিলো তেমনি মিলিয়ে গেল, মগজের মধ্যে জায়গা যদিও একটু পেয়েছিলো বেশীদিন থাকবার ঠাই পেলো না। আজ ভাবছি আমাকে মুক্তি দিয়ে গেছে। নইলৈ এক অসম্পূর্ণ সংকীর্ণ পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় হয়ে, থাকতো, তথন সে শাবনা নিয়ে মনে-মনে পরিত্পু থাকতুম বটে, কিন্তু গভির বিরুদ্ধে চলতুম, এক ভীষণ প্রতিক্রিয়ার বিষে জর্জারিত হতুম।

এমন দিনে এক অলস মধ্যান্তের সঙ্গে আমি সাংঘাতিক প্রেমে পড়ে গেলুম। সেই তুপুবটিকে যা ভালো লেগেছিলো কেবল মুথে বললে তা যথেষ্ট বলা হবে না। সেদিন যতটুকু আকাশকে দেখতে পেলুম তার নীলকে এত গভীর মনে হলো যে চোথের ওপর কে যেন কিছু শীতল জলের প্রালেপ দিয়ে দিলে। ভাবনার রাজ্যে পায়চারি করে আমি আমার মীমাংসার সীমান্তে এসে পোঁছলুম সেই মধ্যাতে, সেখানে রাখলুম দৃঢ় প্রভায়। আকাশের নীলিমায় তুই চোখকে সিক্ত করে আমি দেখতে পেলুম চওড়া রাস্তার পাশে সারি-সারি প্রকাণ্ড দালান, তার প্রতি কক্ষে সুস্ত সর্বল মান্তুয়ের পদক্ষেপ সিঁড়িতে নানারকম জুল্ভার আওয়াজ, মেয়েপুক্ষের মিলিত চীৎকার ধ্বনি, পৃথিবীর পথে-পথে বলিষ্ঠ নিঃশ্বাদ বলিষ্ঠ ত্য়ারে হানা দেহ, বলিষ্ঠ মান্তুয় প্রেম্ব করে, আমি দেখতে পেলুম ইলেকটিক তারে টেলিগ্রাফ তারের অরণা, টাক্টর চলেভে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে—অবাধ্য জনিকে ভেঙে-চুড়ে দলেশ্যুচ্ডে, সেশগার ফসল আনন্দের গান গায়, আর যন্ত্রের ঘর্ষণে ও মান্তুষ্বৈর হর্মবনিতে এক অপুর্ব সংগীতের সৃষ্টি হলো। একদা যে-বাতাস মাটির

মান্থবের প্রতি উপহাস করে বিপুল মটুহাসি হেসেছে, সেই বাতাসের হাত আজ করতালি দেয় গাছের পাতায়-পাতায়। কেউ শুনতে পায় ৽ যারা শোনে তাদের ন্মস্কার।—তাই ফলস মধ্যক্ষকে মধুরতম মনে হলো। দেখলুম এক নম্প্রেলিক রাস্তার মাঝখানে বসে এক ইটের টুকরো দিয়ে গভীর মনো-যোগে আঁক কষছে। কোন্ বাড়ী থেকে পচা মাছের রায়ার গন্ধ বেরিয়েছে বেশ, এক সঙ্গীত-পিপাস্থর বেস্থরো গলার গান শোনা যাছে হারমনিয়মসহযোগে এই স্নসময়ে, রৌদ্র প্রচণ্ড হলেও হাওয়া দিছে প্রচ্র, ও বাড়ীর এক বধু রাস্তার কলে এইমাত্র সান করে নিজ বুকের তীক্ষতাকে প্রদর্শনের প্রচুর অবকাশ দিয়ে সংকৃচিত দেহে বাড়ীর ভিতর চুকলো, কারখানার ছটি মজুর কোনরকমে খাওয়া-দাওয়া সেরে কয়লা-মলিন বেশে আবার দৌড় দিছে। এ দৃশ্য বড়ো মধুর লেগেছে—অবশ্য কোনো বুর্জোয়া চিত্রকরের চিরন্তনী চিত্র ব'লে নয়। এ চিত্র যেমন আক্রাম দেয়, তেমনি পাড়াও দেয়। আমার ভালো লেগেছে এই শ্বরণীয় দিনটিতে এক বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির রাজ্যে খানিকটা পায়চারি করতে পেরেছি নলে। চমৎকার! চমৎকার!

অনেক রাত্রে ই ছরের উংপাত আবার স্থক হলো, ওরা টিন ুুুুুুুুুুুুরুর কাঠের বাক্সে দাপাদাপি স্থক করে দিলো, বীরদর্পে চোখের সামনে দিয়ে ঘরের মেকে অতিক্রম করতে লাগলো, কোথাও কোনো বাক্সের ভেতর থেকে লেজ বার করে দ্রিণ উপহাস করতে লাগলো:

বারা শেষ করে এসে মা সকলকে ডাকাডাকি স্থুরু করে দিলেন, ওরে মন্টু, ওর্বে ছবি, ওরে নারু, ওঠ বাবা, ওঠ্!

মন্টু উঠেই প্রাণপণে চাংকার আরম্ভ করে দিলো। ছবি যদিও এতক্ষণ তার উপতাসের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে ছিলো এখন বই-টই ফেলে চোথ বুজে শুয়ে পড়লো।

ভূবে ছবি, খেতে আয়, থাবি আয়!

🗸 বার বার ডাকেও ছনি টু শব্দটি করে না ।

মা ভগ্ন কঠে ব । কেন, খানার কী দোষ বল্ ং আমার ওপর রাগ করিস কেন ? গরিব হয়ে জন্মালে · · · · · মার চোথ ছল্ ছল্ করে উঠল, গলা কেঁপে গেল। আমি রাগ হয়ে বললুম, আহা. ও না খেলে না খাবে, তুমি ওদের দাও না ?

মধারাত্রির ইতিহাস আরও বিস্ময়কর।

এক অনুচ্চ কণ্ঠের শব্দে হঠাৎ জেগে উঠলুম। শুনতে পেলুম বাবা অতি নিমুস্বরে ডাকছেন, কনক, ও কনক, ঘুমুচ্ছো ?

বাবা মাকে ডাকছেন নাম ধরে ! ভারি চমংকার মনে হলো, মনে মনে বাবাকে আমার বয়স ফিরিয়ে দিলুম, আর আমার প্রতি ভালোবাস। কামনা করতে লাগলুম তাঁর কাছ থেকে। যুবক সুকুমার একদিন তাব বৌকেও এমনি নাম ধরে ডাকবে, চীংকার করে ডেকে প্রত্যেকটি ঘর এমনি সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত করে তুলবে।

কনক ? ও কনক ?

প্রোচা কনক তো অনেককণ প্রয়ন্ত কোনো উত্তর দিলেন না, কোনোবার কঁকিয়ে উঠলেন, কোনোবার উঃ, আঃ করলেন। আমি এদিকে রুদ্ধনিংখাদে নিমুগামী চলুম। বালিশের ভিতব মুখ গুঁজে হারিয়ে যাবার কামনা করতে লাগলুম। লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠলুম, শরীর দিয়ে ঘানের বলা ছুটলো।

ওদিকে মধারাত্রির চাঁদ উঠেছে আকাশে, পৃথিবীর গায়ে কে এক শাদা
মস্লিনের চাদর বিভিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে এনেছে ঠাণ্ডা জলের স্রোতের মতো
বাতাস, আমার ঘরের সামনে ভিথিরী কুকুরদের সাময়িক নিজামুফুতায় এক
শীতল নিস্তর্কতা বিরাজ করছে। কিন্তু মাঝে মাঝে ও বাড়ীর ছাদে নিজাহীন
বানরদের অস্পষ্ট গোডানি শোনা যায়। মধারাত্রের প্রহরী আমায় ঘুম
পাড়িয়ে দেবে কখন ?

অবশেষে প্রোঢ়া কনকলতার নীরবতা ভাঙ্গলো, তিনি আবারে আপন
মহিমায় উজ্জল হয়ে উঠলেন, জল্ল একটু ঘোমটা টেনে কাপড়ের প্রচুর দৈর্ঘ্য
দিয়ে নিজেকে ভালো ভাবে আচ্ছাদিত করলেন, তারপর এক অশিক্ষিতা
নববধুর মতো ধীর পদক্ষেপে অগ্রদর হতে লাগলেন। অঙ্গ-ভঙ্গির সঞালশে
যে সঙ্গীতের স্থাই হয় সেই সঙ্গীতের আয়নায় আমার কাছে সমস্ত স্পত্ত হয়ে
উঠলোং। আমি লক্ষা করলুম হুই জোড়া পায়ের ভীক্ত অথচ স্পত্ত আধ্রাজ্ঞ

অনেক রাত্রে বাবা গুন্ গুন্ স্থ্রে গান গাইতে লাগলেন। চনংকার মিষ্টি গলা বেহালার মতো শোনা যাচছে। সেই গানের খেলায় আলোর কণাগুলি আরও শাদা হয়ে গেছে, মনে হয় এক বিশাল অট্টালিকার সর্পিল সির্দিড় বেয়ে-বেয়ে সেই গানের রেখা পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচছে। শেষ রাত্রির বাতাস অপূর্ব স্নেহে মন্থর হয়ে এসেছে। একটা কাক বোকার মতো ডেকে উঠেছে। বাবাকে গান গাইতে আরও শুনেছি বটে, কিন্তু আজকের মতো এমন মধ্র ও গভীর আর কখনো শুনিনি। তাঁর মৃত্-গন্তীর গানে আজ রাত্রির পৃথিবী যেন আমার কাছে নত হয়ে এলো। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন কার প্রাণ খোলা হাসিতে ঘুম থেকে হঠাং জেগে উঠলুম । হাসির 
ঐশ্বর্থে বাড়ীর ইটগুলিও কাঁপছে। বাবা বললেন, পণ্ডিত মশাই, ও পণ্ডিতমশাই, উঠুন । আর কতো ঘুমুব্বন । সকালে না উঠলে বড়লোক হওয়া যায়
কি । উঠুন ।

আমি অনেক কণ্টে চোধ মেলে চেয়ে দেখলুম, কখন ভোর হয়ে গেছে। বাবার স্নেহময় কথায় আমি কখনো হাসিনে, কেমন বাধে, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে কিনা, এক কুড়ি বছর তো পেরিয়ে চললুম।

মশারির দড়ি খুলতে-খুলতে বাবা বললেন, পৃথিবীতে যত গ্রেট মেন দেখতে পাছেনা, স্কলেরই ভোরে ওঠার অভ্যাস ছিল। আমার বাবা, মানে তোমার ঠাকুরদারও এমনি অভ্যাস ছিল। আমরা যতো ভোরেই উঠি না কেন, উঠেই শুনতে পেতৃম বাইরের ঘরে তামাক খাওয়ার শক্ষ হছে । অমন অধ্যবসায়ী না হলে আর একটা জীবনে অত জমি-জমা অত টাকা পয়সা করে যেতে পারেন! তিনি ভো সবই রেখে গিয়েছিলেন, আমরাই কিছু রাখতে পারলুম না। কিন্তু উঠুন পণ্ডিত মশাই, যারা ছ্ম থেকে দেরি করে ওঠে জীবনে তারা কক্ষনো উন্নতি করতে পারে না।

অত্টা মাতকারি সহা হয় না, জীরনে একদিন মাত্র সকালে উঠেই বাড়ী-শুদ্ধ লোক মাথায় তুলেছেন।

সমস্ত বাড়ীটা খুশির বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠল। ওদিকে মন্টু সেলুনে চুল ছাটবার জন্ম পয়সা চাইতে স্কুক করেছে, ঘন্টাখানেক পরেও পয়সা না পেলে মেঝেয় আছাড় খেয়ে তারস্বরে কাঁদরে। নারু পরু-পরু বাক্য বর্ষণ করে সকলের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টায় আছে। ছবি এইমাত্র তার উপৃস্থাসের পৃষ্ঠায় নায়িকার শয়ন ঘরে নায়কের অভিযান দেখে মনে-মনে পুলকিত হয়ে উঠছে।

বাবা দারুণ কম্ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, এঘর ওঘর পায়চারি করতে লাগলেন।

ওক সময় আমার কাছে এসে বললেন, তোমরা থিয়োরিটা বার করেছো ভালোই, কিন্তু কার্যকরী হবে না. আজকাল ওসব ভালোমার্মুষি আর চলবে না। এখন কাজ হলো লাঠির। হিটলারের লাঠি, বুঝলে পণ্ডিত মশাই ং

আমি মনে-মনে হাসলুম। বাবা যা বলেন তা এমন ভাবে বলেন যে মনে-মনে বেশ আমোদ অনুভব করা যায়। তাঁর কি জানি কেন ধারণা হয়েছে, আমরা সব ভালোমানুষের দল, নিজের থেয়ে পরের চিন্তা করি, শুক্ষমুখ হয়ে শীতল জল বিতরণ করতে চাই, নিজেরা স্বর্গচুতে, অথচ পরের স্বর্গলাভের পথ আবিষ্কারে মন্ত।

আবার বললেন, তোমাদের রাশিয়া কেবল সাধুই জন্ম দিয়েছে, অসাধু দেয় নি। কৈবল মার খেয়ে মরবে। লেনিন তো মস্ত বড় সাধু ছিলেন, যেমনি টলষ্টয় ছিলেন। কিন্তু ওঁরা লাঠির সঙ্গে পারবেন কি ? কক্ষনো নয়!

বলতে ইচ্ছা হয়, চমংকার ! এমন স্বকীয়তা, এমন নতুনত আরু কোথাও চোথে পড়েছে ? এমন করে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারেন না, এটা জোর করে বলতে পারি। তিনি একবার যা বললেন তাঁ ভূল হলেও তা থেকে একচুল কেউ তাঁকে স্রাবে, এমন বঙ্গ সন্তান ভূ-ভারতে দেখিনে। এক হিটলারি দস্তে তাঁর মুখ উজ্জল হয়ে উঠলো।

কিন্তু একমাত্র আশার ক্রা এই যে এসব ব্যাপারে তিনি মোটেই সীরিয়স্
নন, একবার যা বলেন দ্বিভীয়বার তা বলতে অনেক দেরি করেন। নইলে
আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। পৈত্রিক অধিকারে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি
তার অপব্যবহার করতেন সন্দেহ নেই।

ওদিকে কর্মব্যক্ত মাকে দেখতে পাচ্ছি। গভীর মনোযোগে তিনি তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন, কোথাও এতটুকু দৃষ্টিপাত করবার সময় নেই যেন। কাঁধের ওপর ছই গাছি খড়ের মতো চুল এলিয়ে পড়েছে, তার ওপর দিয়েই ঘন-ঘন ঘোনটা টেনে দিচ্ছেন, পরণে একথানা জীর্ণ মলিন কাপড়, ফর্সাপা-ছটি জলের অত্যাচারে ক্ষত-বিক্ষত শীর্ণ হয়ে এসেছে। পেছনে-পেছনে নাক ঘুরে বিড়াচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বাজনাতি চেড়ে বাবা এবার ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দিলেন। নাক্ষকে ডেকে বললেন, নাক্ল, বাবা, তোমার কী চাই বলো ।

নাক তার ছোটো-ছোটো ভাঙা দাতগুলি বের করে অনায়াসে বলে ফেললো, একটা মোটর-বাইক। সাজেন্টরা কেমন স্কর ভট্ভট্করে ঘুরে বেড়ায়, না বাবা ?

কিন্তু নিয়ে কামানের মতো হয়ে বললে, বাবা, এই ছাথো খ

দেখতে পাওয়া গেল, তার পেছনটা ছিঁড়ে একেবারে কত বিক্ষত হয়ে গেছে। বাবা হো হো করে হেদে উঠলেন, বললেন, বাঃ বেশ তো হয়েছে, মন্টুবাবুর যা গ্রম, এবার থেকে ছটি জানালা হয়ে গেল, বেশ ভো হলো। এবার থেকে ছ ভ করে কেবল বাতাস আস্বে গার যাবে, চমংকার, না গু

মণ্টু সকল ক্রাট-বিচ্যুতি ভুলে বুদ্ধিমানের মতো হেসে উঠলোঁ, নারু তার ভাঙ্গা দাত বের করে আরও এশি করে হাসতে লাগলো, বাবাও সে হাসিতে যোগ দিংলন। আমাদের সামাত্ত বাসা এক অসামাত্ত হাসিতে নেচে উঠল, শুম্ গুম্ করতে লাগলো।

হাসলুম না কেবল আমি। শুধু মনে মনে উপভোগ করলুম। ভাবলুম আনন্দের এই নিমলি মুহুত্তিলি যদি দীর্ঘয়োই হয় তবে খুশির আর অন্ত থাকে না। মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে।

বাবার পরবর্তী অভিযান হলো রান্নাঘরে। তাকখানা পিঁড়ি পেতে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হাসিমুখে বাবা বললেন, আজ কী রাধ্বে গো ?

মুখ ফিরিয়ে অজস্র হেদে মা বললেন, তুমি যা বলবে !

বাবাকে এবার ছেলেমানুষিতে পেয়ে বসলো— আমি যা বলবো, ঠিক তো গ বলি, রাধ্বে মাংস, পোলাও, দই, সন্দেশ গ রাধ্বে চাটনি, চর্চরি কই মাছের মুড়ো গ রাধ্বে গুরাধ্বে আরও আমি যা বলবো গ ও মাগো। থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। মা ছই হাত তুলে মাথা নাড়তে লাগলেন, খিল খিল করে হেসে উঠলেন।

ব্যাপার দেখে নারু দৌড়ে গেল, ত্জনের দিকে ত্ইবার চেয়ে তারপর মাকে মৃচ্কে হাসতে দেখে বললে, মাগো কী হয়েছে ? অমন করে হাসছো কেন ? বাবা তোমায় কাতুকুতু দিয়েছে ?

আরে, নারে না, অত পাকামি করতে হবে না। খেল গে যা—বাঁ হাড় তুলে মা বাইরের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

একট্ প্রকৃতিস্থ হয়ে বাবা আবার বললেন, আচ্ছা, তোমার্কে যেদিন প্রথম দেখতে গিয়েছিলুম সেদিনের কথা মনে পড়ে ?

একটুও চিন্তা না করে মা বললেন, আমার ওসর মনে-টনে নেই ! আহা, বিলের ধারে মাঠে সেই যে গরু চরাচ্ছিলে ?

মার চোখ বড়ো হয়ে গেল—ওমা, আমি কি ভদরনোক নই গে৷ যে মেয়েলোক হয়েও মাঠে-মাঠে গরু চড়াবো গু

গরু চরানোটা কি অপরাধ ? দরকার হলে এখানে-সেখানে একটু নেড়ে-চেড়ে দিলে দোষ হয় ? আসল কথা তোমার সবই মনে আছে, ইচ্ছে করেই কেবল যা-তাবিলছো।

হ্যা গো হ্যা, সব মনে আছে, সব মনে আছে !

মৃত্-মৃত্ হেসে বাবা বললেন, নৌকো থেকেই দেখতে পেলুম বিলের ধারে কে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার রাত্রে একটি মাত্র দীপশিখার মতো, নৌকো থেকে নেমেও দেখলুম, সেই মেয়ে তার জায়গা থেকে এতটুকুও সরে দাঁড়াছে না বা পাখির মতো বাড়ীর দিকে উড়ে চলে যাছে না বরং আমাদের দিকে সোজাসুজি চেয়ে আছে, অপরিচিত বলে এতটুকু লজ্জা নেই, কাছে গিয়ে দেখলুম ঠিক যেন দেবী প্রতিমা, খোলা মাঠে জলের ধারে মানিয়েছে বেশ, গভীর বর্ষায় আরও মানাবে। তারপর এক ভাঙা চেয়ারে বসে ভাঙা পাখার বাতাস খেয়ে যাকে দেখলুম সে-ও সেই একই মেয়ে, কিন্তু এবার বোবা, লজ্জাবতী লতার মতো লজ্জায় একেবারে মাটির সৃক্ষে মিশে যাছে ।—বাবা হা বাবে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। কতককণ পরে বললেন, ভোমার কী চাই—বললেনা ?

আমার জন্মে একখানা রান্নার কাপড় এনো। লাল রডের ? হাঁ।

ভারপর কার জন্মে কী এনেছিলেন খবর রাখিনি, কিন্তু নিজের জন্মে ছ' আনা দামের এক জোড়া চটি এনেছিলেন দেখেছি। মাত্র ছ'আনা দাম। বাবা এ নিয়ে অনেক গর্ব করেছেন, কিন্তু একেবারে কাঁচা চামড়া ব'লে কুকুরের আশস্কাও করেছেন।

ক্কুরের কথা জানিনে তবে কয়েকদিন পরেই জুতো জোড়ার এক পাটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ বলতে পারে না। আশ্চর্য!

পরদিন তুপুরবেলা রেলওয়ে ইয়ার্ডের ওপর দিয়ে যেতে কার ডাকে মুখ কিরে তাকালুন। দেখি শশধর ড্রাইভার, হাত কুলে আমায় ডাকছে। এখানে ইউনিয়ন করতে এসে আমার একেবারে প্রথম আলাপ হয়েছিলো এই শশধর ড্রাইভারের সঙ্গে। সেদিন সঙ্গে কমরেড বিশ্বনাথ ছিল। তথন গভীরভাবে শশধর বলেছিলো, দেখুন বিশ্ববাবু, সায়েব সেদিন আমায় ডেকেছিলো।

## কেন ?

শালা বলে কিনা, ডাইভার, ইউনিয়ন ছেড়ে দাও, নইলে মুস্কিল হবে বলছি। শুনে মেজাজটা জবর খারাপ হয়ে গেল। মুথের ওপর বলে এলুম, সায়েব অাুমার ইচ্ছে আমি ইউনিয়ন করব। তুমি যা করতে পারো করো। এই বলে তথুনি ঠিক এইভাবে চলে এলুম। আসবার ভঙ্গীটা দেখাবার জত্যে শশধর হোঁটে অনেকদ্র পর্যন্ত গেল, তারপর আবার যথাস্থানে ফিরে এলে।। আমার প্রথম অভিজ্ঞতায় সেদিনের দৃশ্যটি আমার চমৎকার লেগেছিল। আমার সেই ম্থাচ্ছের ট্রাক্টর স্বপ্লের ভিৎ পাকা করতে আরম্ভ করলুম সেই দিন থেকে। একথা বলাই বাহুল্য যে ইতিহাসূ যেমন আমাদের দিক নেয়, আমিও ইতিহাসের দিক নিলুম। আমি হাত প্রসারিত করে দিলুম জনতার দিকে, তাদের উষ্ণ অভিনন্দনে আমি ধন্য হলুম। তাদেরো ধন্যবাদ, যারা আমাকে আমার এই অসহায়তার বন্ধন ধেকে মুক্তি দিয়ে গেছে। ধন্যবাদ, ধন্মবাদ! সেবাত্রত নয়, মানবতা নয়, স্বার্থপরতা অথচ শ্রেষ্ঠ উদারতা নিয়ে এক ক্লান্তিহীন বৈজ্ঞানিক অয়ম্পীলন!

আমি শশধরের কাছে গেলুম। শশধর বললে, উঠুন। সে আমাকে তার এঞ্জিনে উঠিয়ে নিলো। তারপর একটা বিজি হাতে দিয়ে বললে, খান, সুকুমারবাব।

বিকেলের দিকে একটা গ্যাঙের সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। একটা মীটিং অ্যারেঞ্জ করবার ছিল। ওরা আমার দিকে কেউ তাকালো, কেউ তাকালো না। অদূরে এঞ্জিনের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। পয়েন্টস্ম্যান-গানারদের চীৎকার আর হুইসিল শোনা যাচ্ছে।

ইয়াসিন এডদিন পরে ছুটি থেকে ফিরেছে দেখলুম। আঁমাকে দেখে কাজ থামিয়ে বললে, ওরা কী বলছিলো জানেন ?

(श्राम वनन्य, की १

বলছিলো আপনি একটা ব্যারিষ্টর হলেন না কেন ?

সকলে হো হো করে হেনে উঠলো, আমিও হাসতে লাগলুম।

্মট্ সু<েন্দ্র গন্তীরভাবে বললে, ভোমার কাছে আমাদের আর একটি নিবেদন আছে, ইয়াসিন মিঞা! আমরা সবাই মিলে চাঁদা তুলে ভোমায় ইস্কুলে পড়াতে চাই।

এবার হাঁসির পালা আরও জোরে। কাজ ফেলে সবাই বসে পড়ল।

ইয়াসিন রেগে গেল, বললে, বাঃ, বাঃ, বাঃ, খালি ঠাটা আর ঠাটা, ঠাটা, না । চারটে প্রসা দিয়েই খালাস, না । চারটে প্রসা দিলেই ব্লিপ্র হবে, না । বিপ্লব আকাশ থেকে পড়বে, না ।—একটু শান্ত হয়ে ইয়াসিন শেষে একটা গল্প বললে। গল্পটি হচ্ছে এইঃ সে এবার বাড়ী গিয়ে ভার গাঁয়ের চাধীদের একটা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলো। সেই বৈঠকে যে-লোকটা বক্তৃতা করেছিলো, সে হঠাৎ ভার দিকে চেয়ে বললে, ভাই ইয়াসিন, ভোমাদের ওখানে ইউনিয়ন নেই । ইয়াসিন বুক ঠুকে বললে, আলবং আছে। এবং সঙ্গে স্বক পকেট থেকে একখানা রসিদ বের করে দিলো। লোকটা তখন ভ্য়ানক খুলী হয়ে বলেছিলো, তুমি যে আমাদের কমরেড, ভাই ইয়াসিন। তুমি যে আমাদেরই। ইয়াসিন তখন বিচক্ষণের মতো হেসেছিলো।—ছন্য়ার স্বাই এরক্ম একজোট হচ্ছে, আর আমরাই কেবল চুপ করে বসে থাকবো, না । চারটে প্রসা দিলেই খালাস, না । বলতে বলতে ইয়াসিনের ঘ্যান্তি

মুখ আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কিন্তু প্রকণেই আবার সে কাজে লেগে গেল, গভীর মনোযোগে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে কাজ করতে লাগলো।

আমি ফিরে এলুম। সাম্বাদের গর্ব, তার ইম্পাতের মতে। আশা, তার সোনার মণ্ডো ফদল বুকে করে আমি ফিরে এলুম। এখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঝির ঝিরে বাতাসের দঙ্গে শেড-ঘর থেকে তেল আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ আসছে বেশ। আমি বাঁ দিকে শেড-ঘর রেখে পথ অতিক্রম করতে লাগলুম। একটু এগিয়ে দেখি লাইনের ওপর অনেকগুলি এঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে, মনে হয় গভীর ধ্যানে বদেছে যেন। আমার কাছে ওদের মানুষের মতো প্রাণময় মনে হলো। এখন বিশ্রাম করতে বসেছে। ওদের গায়ের মধ্যে কতো রকমের হাড়, কতো কলকজা, মাথার ওপর ওই একটি মাত্র চোখ, কিন্তু কতো উজ্জ্বল। মানুষ ওদের স্প্রতিকর্তা! হাসি নেই, কান্না নেই, কেবল কর্মীর মতো রাগ। এমন বিরাট কর্মী পুরুষ আর আছে! সত্য কথা বলতে কি, এত কলকজার মাঝে, এতগুলি এঞ্জিনের ভিতর দিয়ে পথ চলতে আমার শরীরে কেমন একটা রোমাঞ্চ হলো। আমি হতভম্ব হয়ে তাদের মাংগহীন শরীরের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলুম।

ভারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বাসায় ফিরে এলুম।

ক্ষেকদিন পরে কোনো গভাঁর প্রভ্যুষে একটি ই ত্র-মারা কল হাতে করে আমাদ বাবা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে বোকার মত হাসতে লাগলেন। দারুণ খুশিতে নারু আর মন্টুও তাঁর তুই আঙুল ধরে বানরের মতো লাফাচ্ছিলো। কয়েক মিমিট পরেই আরও অনেক ছেলেপেলে এসে জুটলো। একটা কুকুর দাঁড়াল এসে পাশে। উপস্থিত ছেলেদের মধ্যে যারা সাহসী তারা কেউ লাঠি, কেউ বড়-বড় ই ট নিয়ে বসলো রাস্তার ধারে:

ব্যাপার আর কিছুই নয়, কয়েকটা ই তুর ধরা পড়েছে।

সোমেন চন্দ

# ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

( পূর্বানুর্ত্তি )

( 36 )

ভারতব্যাপী বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠার পর বৌদ্ধদের আঁর সংবাদ পাওয়া 🔭 যায় না। স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, তাহারা কোথায় গেল ? পণ্ডিতেরা অমুমান করেন যে তাহারা হয় এই উদার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হইল, না হয় মুসলমান হইয়া গেল। অনেকের মতে মুসলমান আক্রমণে বৌদ্ধেরাই •অধিক ক্ষতিগ্রস্থ ও নির্মান হয়। বোধ হয়, বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্যবাদীয়দের ন্যায় মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহারা সর্ববে রাজশক্তি বিহীনতার জন্য ছত্ৰভঙ্গ হইয়া থাকে এবং ভজ্জনা ব্ৰাহ্মণ ও মুসলমান উভয়ের আক্রমণ সহা করিতে না পারিয়া অবশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। লামা তারানাথ বলেন, মুসলমান তুরক্ষের আক্রমণের পর, গোরক্ষনাথের যোগী শিস্থেরা (নাথ-সম্প্রদায়) ভীর্থিক (ব্রাহ্মণ্যবাদী) রাজাদের নিকট সম্মান পাইনার জন্ম 'ঈশ্বন-পূজ্ক' হয়, যেহেতু ভাহাদের মতে এতদারা তাহারা, তুরদ্ধদের অত্যাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে। তিনি আরও বলেন যে, কেবল নটেশ্বরের ক্ষুদ্র দলটি বৌদ্ধনতে অট্টা ও অটল রহিল। ("Géschichte des Buddhism"—translated by Schiefner, Pp 255 256)। आर्थामा चेंद्रश्च অত্য পুস্তকে বলিয়াছেন, ভীকভোয় ভাষায় গোৱকনাথের জাবন্দ বৃত্তনত বিশদ-ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই। এনারজনাগও ভাঁচার সম্প্রদান বালানবাদীয় সতের দিকে বু किशाছिल বলিয়াই কি লাগাদের এই ক্রোব ? ("Edelsteinmine"translated by A. Gruenwedel, P 123) 1

বৌদ্ধ গণ-সমূহের মুদলমান হওয়া সম্পর্কে, প্রত্যক্ষ কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই; মুদলমানেরা ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন গ পার্থক্য দেখে নাই; সকলেই ভাহাদের নিকট বৃদপরস্ত (পৌত্তলিক) হিন্দু! কিন্তু বৌদ্ধ সাধারণ যে উদীয়মান বৈষ্ণব সম্প্রদায় মধ্যে আঞ্জয় লইয়া আত্ম-গোপন করে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অমুসন্ধানের কাঙ্গে ইহা দৃষ্ট হইতেছে যে বৌদ্ধ গণ-সমূহ হিন্দু সমাজের নানাস্থানে নানাভাবে লুকাইত আছে; আর যেখানে পতিত বা অস্পৃত্য জাতিদের মধ্যে নৃতন ধর্ম-আন্দোলন হইয়াছে সেখানেই বৌদ্ধধর্মের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায় (:)। মহারাষ্ট্র দেশে এবং গোদাবরী ভীরবর্তী জনপদ সমূহে "বিঠোবা" এবং "বিঠ ঠল" দেবতার পূজা ৺অক্ষয়কুমার দত্তের মতে বৌদ্ধধর্মের শেষ-চিহ্ন রূপে বিভ্রমান আছে। অবশ্য এই ছই ঠাকুর বৈষ্ণণ মতে পুজিত হয় (২)। এই প্রকারে স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ময়ুরভঞ্জে গুরুবাদী মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশিষ্টন একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন (৩)। তাহা ছাড়া, কটক ও পুরী জেলার সরাকী ও রাঢ়ের তাঁতিরা প্রাক্তর বৌদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয়। উডিয়ার বৌদ্ধেরা রাজা প্রতাপ রুদ্রের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম অনেকে চৈতন্মদেবের গৌডীয় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে: কিন্তু তাহারা অন্তরে অস্তুরে বৌদ্ধই ছিল। অচ্যুতানন্দ, বলরাম দাস, জগন্নাথ, এবং চৈত্তুদাস প্রভৃতি বড বৈষ্ণব সাধক এই প্রকারেরই ছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব-নেউ। সনাতন ্গোস্বামীর শিশু অচ্যুতাননদ ভাঁহার শৃত্য সংহিতায় নিজেই বলিয়াছেন দণ্ড-কারণো ভ্রমণকালে রাত্রিতে বুদ্ধ তাঁহার নিকট তাবিভূতি হইয়া বলেন, "কলিযুগে আমি আবার বুদ্ধরূপে আবিভূতি হইয়াছি। কলিযুগে তোমাদের মনের বৌদ্ধ সংস্থার প্রচ্ছন্ন রাখিতে হইবে (৪)।

william ...

<sup>&</sup>gt; 1 Nagendranath Vasu—"Modern Buddhism and its followers in Orissa".—Introduction by H. P. Sastri 2831

২। পাণ্ডারপুরের বিঠ্ঠল দেবতার পূজা নামদেব ও জ্ঞানেশ্বরের ভক্তিমার্গ অন্থ্যায়ী হয় এবং জাতিভেদ রাথিয়াও বিঠোবার পূজায় সকলের অধিকার আছে; ঠাকুরের কাছে সকলে সমান ও ভক্তিধারা মুক্তিলাভ হয়—ইহাই এই পূজা-পদ্ধতির বিখাদ। এই দেবতার পূজা পুরীর জগন্নাথের স্থায়। (C. V. Vaidya—Vol. II, P 427)।

Orissa, P 26.

<sup>8 1 &#</sup>x27;H. P. Sastri—Introduction to Nagendranath Vasu's "The Modern Buddhism and its followers in Orissa", P 126.

উড়িয়ার প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম খৃঃ ১৮৭৫ সালে পুরীর দিব্যসিংহের সময়ে "মহিমাধর্ম" নামে ভীমভইয়ের নেতৃত্বাধীনে আবার মাথা তোলে। এই ভীমভই নিমুক্সাতীয় লোক ছিল এবং দাস্তবৃত্তি করিত। ইনি বলিতেন, "তিনি স্বৰ্গ হইতে বাণী প্ৰবণ করিয়াছেন যে মহিমা ধর্মের পুনরুখনে হইলে জগন্ধাথ যে যথার্থ বুদ্ধ ইহা লোকের নিকট পুনঃ প্রচারিত হুইবে ।" এইজন্ম তিনি ত্রিশটি গ্রামের লোক সমূহকে সশস্ত্র দলবদ্ধ করিয়া পুরী আক্রমণ করিতে যাত্রা করেন। পুরীর রাজা দিব্যসিংহ সংবাদ পাইয়া নিজ লোকজন ও পিপলীর ইংরেজ পুলিশ লইয়া ভীমের অপেক্ষায় রহিলেন। ভীম পুরীতে পদার্পণ করায় উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ হয়। অবশেষে ভীম তাঁহার আকাজকা পূর্ণ করা যে অসম্ভব তাহা বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার শিষ্যদের ঘোষণা করিয়া দিলেন—অহিংসাই তাঁহার ধর্মের প্রথম মন্ত্র, এইজন্ম ভাহারা অপরকে হিংসা করিয়া পাপ করিবে না; আর জগন্ধাথ বৃদ্ধরূপে পুরী ত্যাগ করিয়াছেন এবং এখন তিনি ুঝিয়াছেন যে বুদ্ধের অভিপ্রায় নয় যে তাঁহার মূর্ত্তি আবার লোক-গোচর হয়। এই উব্ভির ফলে মহিমাধর্মীরা ছত্রভঙ্গ ইইয়া পলায়ন করে. কতকগুলি কয়েদ হয়, কয়েদীগুলি ইংরেজ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক দীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয় (৫)। ইহার পর তাহারা অত্যাচারের ভয়ে পলাইয়া গড়জাৎ মহলঞ্জির পর্বত ও জন্মলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

এই ধর্ক্ষেত্র একটি আশ্চর্যা নিরম এই যে, সুজাতিরা (ভিকু) বাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও চণ্ডালনের নিকট হহতে ভিক্ষা করিবে না, কারণ শাস্ত্র তাহাদের অপবিত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে (৬)। ইহারা ছোট ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু "নব (নয় প্রকার) শুজের।" প্রভুর বিশ্বাসী ভক্ত, তাহাদের ঘর হইতে সিদ্ধ ভাত ভিক্ষা নিলে পাপ হয় না (৭)। সর্ববশেষ বস্থু মহাশয় বৈলেন, 'আমরা ইহা দেখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছি যে উড়িয়ার গড়জাৎ মহলগুলির

Nagendranath Vasu—The Modern Buddhism and its followers is
 Orissa, Pp 165—166.

৬। "বশোমভি মালিকা" গ্রন্থ, ১৫২—১৫০ পৃ:।

৭। "যশোমতি মালিকা" গ্রন্থ, ১৫৪—১৫৬ পৃঃ।

মহিমাধর্মীরা বৌদ। মহাযানীদের মতন তাহারা, 'বুদ্ধ আবার অবতীর্ণ হইবেন'—এই বিশ্বাসে দিন কাটাইতেছে" (৮)।

ন্দ্র প্রকারে দেখি, মুসলমান আক্রমণের পর ভারতের চতুর্দিকে হিন্দু সমাজের ভিতরেই একটা অপেক্ষাকৃত সাম্যবাদীয় আন্দোলন উথিত হয়। এই আন্দোলন ভক্তি দ্বারা উপাসনা, ভগবানে নির্ভর, সকলের মুক্তি, জাতিভেদ অস্বীকার, অস্তৃতঃ ধর্মক্ষেত্রে তাহার অস্বীকার, অহিংসা প্রভৃতি সাধারণ লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত। ভারতব্যাপী এই আন্দোলনটি বিভিন্ন প্রদেশে বাহাতঃ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন আকার ধারণ করিলেও, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, আসলে এক। পাঞ্জাবের বাবা নানকের আন্দোলন উত্তরে রামানন্দের কর্মকলের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিলেও তথায় ভারতব্যাপী বৈষ্ণব আন্দোলনের ধারা (১০০০—১২০০ খৃঃ) পৌছিয়াছিল (৯)। এই আন্দোলন বৌদ্ধ ও জৈনদের আপত্তির নিরাকরণ জন্ম অহিংসাবাদ গ্রহণ করে, এবং তজ্জ্ম পশু হত্যা দ্বারা বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড ও মাংস ভোজন নিষিদ্ধ করে। এইজন্য পাঞ্জাবে আজও নিরামিষ খাছাকে "বৈষ্ণব খাছ্য" বলা হয় এবং মাংসকে "মহাপ্রসাদ" (শাক্তের খাছা।) বলা হয়।

আর একটি লক্ষণ দারা এই আন্দোলন বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়—উহা হইল ভক্তিতে উপাসনা। এই আন্দোলন সঞ্জণ ব্রহ্মকে (Personal God), বিষ্ণু নামে দৈদিক নামকরণ করে, কিন্তু আসলে পৌরাণিক শীন্নিকে ভক্তের ভগবান রূপে থাড়া করে। এই দেবতা সঞ্জন, অর্থাং ভক্তের প্রার্থনা শুনিধা তাহার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করেন। এই আন্দোলন শক্ষরভার্থের শন্তেণ ব্রহ্ম মতবাদকে খণ্ডন করিয়া সাধারণের তক্ত একটা Fighting God, অর্থাং ক্রিয়াশীল এবং যুধামান দেবতা সৃষ্টি করে। এইজক্তই বৈফলের কৃষ্ণ না বিষ্ণু, মুরারে মধুকৈটভারে, কংস বিদাশকারী শ্রীকৃষ্ণ, রাবণ-নিধনকারী রাম, নবদ্বীপের কাজীর আস সঞ্চারী ব্রসিংহ প্রভৃতি রূপে কল্পিত হইতে লাগিল। তৎপর এই ঠাকুর ভক্তের জাতি বা বংশ গরিমা গ্রাহ্য করে না; যে তাঁহাকে অবিচলিতভাবে বিশ্বাস করে ঠাকুর তাহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। বোধ

N. N. Vasu-P 180.

<sup>5 |</sup> C. V. Vaidya-Vol. II, P 413.

হয়, ইসলামের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই ভক্তিবাদ উদ্ভূত হয় (১০)। ইসলামের স্বর্থ—ভগবানে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কার্য্য করা, মুদলমান প্রত্যেক কথার জবাবে "ইনসল্লা" ( যদি আল্লা ইচ্ছা করেন ) বলেন, বৈষ্ণবত্ত গীতোঁক "ত্বয়া হৃষিকেষেন হাদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোহন্মি তথা করোমি" বলেন এই প্রকারে নব-বৈষ্ণবধ্ম আক্রমণকারী ইসলামের প্রতি প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া হিন্দু সাধারণকে পুনক্ষজীবিত করিবার জন্ম উদ্ভূত হইল।

এই নব-বৈষ্ণবধর্ম ভারতের গণসমূহকে সম্পূর্ণরূপে মাপনার করিয়া নিতে পারে নাই; কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদের গণ্ডী ইহা সম্পূর্ণভাবে ছাড়িতে পারে নাই। প এই আন্দোলন উদার বুজোয়াদের দ্বারা স্বস্ট আন্দোলন; মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও পেটি-বুজোয়াশ্রেণী (গরীব মধ্যবিত্তশ্রেণী) ইহার দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পাঞ্জাবের নানক সাহেবের শিথ ধর্ম তত্রস্থ ইসলামের প্রতি

২০। অধুনা Archer নামীয় এক ইংরেজ লেথক ও জনকতক গৃষ্টান মিশনারী বলিতেছেন —দক্ষিণের "ভক্তিবাদ" তত্রস্থ খৃষ্টীয় ধর্ম্মগুলী হইতে সংগৃগীত হইয়াছে। বৈষ্ণবদের ভক্তিবাদ ও শ্রীক্ষের জন্ম বৃত্তান্ত দম্পর্কে গল্প, চতুর্তিং, 'তংভাব' ও 'তংসম' মত, কব্ধি অবতার মত প্রভৃতির সঙ্গে খুষ্টার ধর্মের ভক্তিবাদ (devotion), গৃষ্টের জন্ম বৃত্তান্ত এবং মধাযুগীয় গৃগান ধর্ম যাজকদের—'Homoisin বা Homonisin' (ভগবান, যীত ও পবিত্রাত্মা এক ভাবের বা এক কিনা) জগতের শেষদিনে খুটের খেত অধারোহণপূর্বক পৃথিবীতে পুনরাগনন প্রভৃতি মতের সহিত সাদৃত্য আছে। মালাবার কুল সিরিয় খৃষ্টায় মণ্ডলী বহু পুরাকাল হইতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। উপরোক্ত মিশনারীদের মতে তাহাদের মত ও ভাব ্গ্রহণ করিয়াই দক্ষিণে বৈঞ্ব ধর্ম উদ্ভূত হইধ'ছে। পুনঃ, কেনেডি নামে 🕰 ক স্যক্তি বলেন, 🍍 শকদের সহিত মধ্য এদিয়া হইতে খুষ্ঠীয় গল্পগুলি ভারতে আদিয়াছে। কিন্ধু ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে বৈষ্ণবদের মতগুলি ধার কলা নর, ভারতীয় ধর্ম হইতে উদ্ভত। এই বিষয়ে ডা: ব্রজেজনাথ শীলের 'Narada's Visit to Swetadwip' নামক পুষ্ঠক এইবা। এলবার্ট এড ওয়ার্ড নামক জনৈক আনেরিকান লেখক বলেন, গৃষ্ট ধর্মের অনেক মত, খুষ্টের অনেক উপদেশ ও তাঁহার জাঁবন সম্পর্কিত অনেক গল্পও বৌদ্ধর্ম ও বুদ্ধের জন্ম সম্বন্ধীয় প্রচলিত গল হইতে ধার করা। Hopkins (India-Old and New) ইহা অপ্রাকার করেন। আমাদের বোধ হয়, বৈষ্ণব ধর্ম বৈদিক ধর্মেরু ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়া কতক ওলি বিষয়ে ইসলামের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল হয়, অর্থাৎ কতক বিষয়ে ভাহার সাদৃশ্র অবলম্বন • क्द्र।

বেশী প্রতিক্রিয়াশালী হইয়া বিষ্ণুপুজার বদলে "অলখ নিরঞ্জন" (নিরাকার ভগবান) উপাসনা করিতে শিখে এবং গুরু গোবিন্দের সময়ে জাতিভেদ বর্জন করিয়া উহা পাঞ্জাবের জাঠ-কৃষকদের মধ্যে প্রচারিত হয়।

এতদ্বারা ইতিহাসে এই দেখা যায় যে, যে-স্থানে ভক্তিবাদ জ্ঞাতিভেদ বর্জন করিয়াছে সেখানেই ভক্তিমার্গীয় ধর্ম কৃষকাদি গণসমূহের মধ্যে গৃহীত হইয়াছে। দক্ষিণের কৃষক "লিঙ্গায়েং" ও উত্তরের জাঠ "শিখ" উহার প্রমাণ। আর ইহাও এন্থলে দুইব্য যে ভক্তিবাদ, এই চ্ইস্থানে বৈষ্ণবমার্গীয় রূপ ধারণ না করিয়া অন্য আকার ধারণ করিয়াছে।

#### নৃতন ধর্মের আক্ষোলনের অর্থ

মুসলমান আক্রমণ হইতে ভারতের সর্বত্র একদিকে যেমন হেমাজি, বিজ্ঞানেশ্বর, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্থিতিশীল (Conservative) স্থাতিকারেরা হিন্দু সমাজকে বাঁচাইবার জন্ম কমঠ বৃত্তি অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা করিলেন, অন্থাদিকে একদল নেতা সমাজের বন্ধন কতকটা শিথিল করিয়া পতিতদের, এমন কি অহিন্দুকেও তাহার মধ্যে গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত করিছেন। এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, বনিয়াদী স্বার্থের দল গোঁড়ামী অবলম্বন ক্রিলেন, তাঁহারা উদার মতকে আদে আমল দেন নাই। পূর্বেই দেখান হইয়াছে—বীর শৈবদের একটা সম্প্রদায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে আবিদ্ধ হইয়ারহিল; বাসবের চরমপন্থীয় মত (লিঙ্গায়ং) তাহারা গ্রহণ করিল না, আবার বাঙ্গলায় রঘুনন্দনের ব্যবস্থা (১১) বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈভের মধ্যেই গণ্ডীভূত হইয়া আছে; বাকী হিন্দু বাঙ্গলা অন্থান্ম ব্রাহ্মণা বাবস্থা বা বৈঞ্চব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আবার পাঞ্জাবে চরম মত কৃষক জাঠেরাই গ্রহণ করে।

১১। অনেকের ধারণ। নবদীপের রঘুনন্দনের আচার ব্যবস্থা সমগ্র বাঙ্গলায় চলিতেছে;
কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে বে উহা আদৌ সভ্য নহে। পশ্চিম বাঙ্গলার উপরোক্ত
ভিন জাতিনমাত্র রঘুনন্দনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, উত্তর ও পূর্ব্ব বাঙ্গলায় স্থানীর ব্যবস্থা
চলে—আবার বৈষ্ণবদের ব্যবস্থা আলাদা।

ইহার বারা সামাজিক শ্রেণীগুলি কিভাবে এই সব অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট তাহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে সামস্ততাস্ত্রিক হিন্দু **,সমাজ** ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রম আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। দক্ষিণে বিজয় নগুত্ সামাজ্য তথন ব্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রম হিন্দুধর্মের প্রতিভূ হইয়া উঠে। উংকলের প্রভাপরুক্ত চৈতক্তের শিষ্য হইলেও ত্রাহ্মণ্যবাদীয় বর্ণাশ্রমী ধর্ম আঁকিড়াইয়া ধরিয়া থাকেন এবং সাম্যবাদী বৌদ্ধদের উপর উংপীড়ন করেন। রাজপুতনায় বাহ্মণ্যবাদ স্থুদ্ঢ থাকে। ইহার বাহিরে অভিজাতশ্রেণী সর্বত্র সাধারণভাবে বর্ণাশ্রমের গণ্ডীর ভিতর থাকে—ইহা বনিয়াদী স্বার্থকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। বরং মুসলমান আক্রমণের জন্ম "হিন্দু ধর্ম রক্ষা" ও নিজেদের স্বার্থকে একীভূত করে। তখন হইতে জাতীয়তাবাদ অর্থে ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামীকে বজায় রাখা হয়! কিন্তু বৃদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত বা গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীদের মধ্য হইতে সংস্কারকগণ উদ্ভূত হইয়া ধ**র্ম্ম ও সমাজ-সং**স্কাব কার্য্যে লিপ্ত হন। ইহাদের অনেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের বনিয়াদী স্বার্থের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া 'অর্দ্ধং তাজতি পণ্ডিতঃ' বাবস্তা করিতে লাগিলেন। ইসলামীকরণ হইতে হিন্দুকে বাঁচাইতে হইবে, সেইজন্য যতটা সম্ভব তাহার spiritকে অনুকরণ করিয়া তদ্বারা হিন্দুকে পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা হয়, এবং সাধারণকে भूमलभानीकद्रभ इटें एक दक्षा कदिवाद जन्म (हिंडी कंदा द्रशा) भावाद निर्करणत দল বাড়াইয়া ব্যাধিকার জোরে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বৌদ্ধ ও**ইজনদে**র হজম করিবার চেষ্টা করা হয়। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথায় তখন "ভিকু-শুনা বৌদ্ধ-সমাজ এক প্রকার বে-ওয়ারিশ মাল। যে যাহাকে পারে আপুন দলভুক্ত করিতে লাগিল" (১২).৷ আর পতিত গণসমূতের অবস্থা **পূর্বে**ই বলা হইয়াছে—তাহারা হয় মুসলমান হইতে লাগিল অথবা লিঙ্গায়েৎ, শিখ বা চরমপন্তীয় বৈষ্ণব-ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল; অথবা এ-সবের অভাবে পতিত হইয়াই রহিল এবং অনেকস্থলে "অস্পৃষ্ঠা" শ্রেণীসমূহের দল বৃদ্ধি করিল !

#### মধ্যযুগীর রাজনীতিক ইতিহাস

ঐতিহাসিকের। ভারতের মধ্যযুগকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন —হি**ন্দ্** 

২২। হরপ্রসাদ শাল্পী—সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বট্তিংশ ভাগ, ১ম ভাগ <sup>ধ</sup>সভাপভির অভিভাষণ"।

রাজত্বের শেষকাল এবং মুসলমান রাজত্বকাল। মুসলমান শাসনকালকে আমরা আবার তুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি— মুঘল-পূর্বব যুগ এবং মুঘল-শাসন যুগ। বস্তুতপক্ষে হিন্দু রাজত্বের শেষভাগে যখন রাজপুতদের অভ্যুখান হয় সেই ধুন ও মুঘল পূর্বব মুসলমান যুগকে ভারতের সামস্ততান্ত্রিক এবং মধ্যযুগ বলা যাইতে পারে। এই সময়ে সামন্ততন্ত্র পূর্ণমাত্রায় প্রকট ছিল এবং জাতীয় অভিব্যক্তিও মধ্যযুগীয় ছিল। রাজপুনদের উৎপত্তি (১২ক) যাচাই হউক না কেন তাহায়া কৌম প্রথার উপরে উঠিতে পারে নাই; কৌমগত বদলী প্রথা ('tribal feud ), ব্যক্তিগত বদলী প্রথা ( blood feud ) ও মৈত্র ( blood-bond ), কৌমগত রাষ্ট্র (tribal state) এবং কৌমগত নীতির (moral code) উপরে উঠিয়া রাজপুতেরা একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করিতে অক্ষম ছিল (১১খ)। অতি প্রাচীন বৈদিক আর্য্যেরা যে-প্রকারে কৌমগত রাষ্ট্র সংস্থাপন করিয়াছিল এবং কৌম পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল, রাজপুতেরাও তদ্ধেপ সভ্যতার সেই স্তারে গণ্ডীভূত ছিল। ইহার অর্থ এই যে, ভারতের শাসকশ্রেণীগুলি সভাতার পথে পশ্চাল্যামী হইয়াছিল। ভারত কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্য গঠন করিয়া একজাতীয়তা উপলব্ধি করিবার পর পুনঃ বর্বরযুগের কৌম প্রথায় ফিরিয়া যায়।

এইস্থলে ইউরোপের ইতিহাসের সহিত ভারতের ইতিহাসের সৌসাদৃশ্য আছে। ইউরোপ গ্রীসের সহর-রাষ্ট্রের বিবর্তনের পর ম্যাসিডোনীয় সাম্রাজ্যের উত্থান দেখে: পরে সভ্যতার কেন্দ্র পশ্চিমে অপসারিত হইলে রোমের কেন্দ্রৌভূত অন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যের উত্থান দেখে। ইহার পর, উত্তরের বর্বরেরা দক্ষিণে অভিযান করিয়া রোমের সাম্রাজ্য ও সভ্যতা বিনষ্ট করে। তাহার ফলে ইউরোপে "অন্ধকার যুগ" (Dark age) আসে। সভ্যতার উপর হইতে অন্ধকারের আবরণ অপসারিত হইলে ইউরোপে উত্তরাগত বর্বরদের দারা কৌম প্রথা ও কৌমগত রাজনীতি বিরাজ করিতে দেখা যায়; ইহার

\$

১২ক। এই বিষয়ে Dr. B. N. Datta—"The Rise of the Rajputs" in J. B. O R. S. Vol. XXVII, 1941, Pt. I দুইব্য

১২খ। এই বিষয়ে Dr. Ishwari Prasad—"History of Mediaeval India," Pp. 199—200 জইবা।

পর, প্রাচীন সভাতার ধ্বংসাবশেষের সহিত সংস্পূর্ণে আসিয়া যে নৃতন রাষ্ট্রীয় সংগঠন হয় তাহাকে সামস্ততন্ত্রীয় সমাজ বলা হয়। এই সামস্ততন্ত্রীয় যুগের পর ইউরোপের পুনঃ জাগরণ হয় এবং তাহা হইতে আজিকার ইউরোপের বিবর্তন হয়।

ভারতের ক্ষেত্রে প্রাচীন কোম-রাষ্ট্র পদ্ধতি ভাঙ্গিয়া মৌর্যাদের কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য গঠিত হয়; পরে মধ্যে মধ্যে ভারত খণ্ড আকার ধারণ করিলেও হর্ষ-বর্জনের সাম্রাজ্য পর্যাস্ত কৌম-রাষ্ট্র পদ্ধতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্ব্বে ও পরে উত্তর হইতে বর্বের আক্রমণ হইলেও **অদ্ধকার** যুগ আদে নাই। এবং কৌম প্রথারও পুনঃ উদয় হয় নাই। কিন্তু হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর ছুই শতাব্দী বা ততোধিক কাল ভারতের "অন্ধকার যুগ" আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া অমুমিত হয়। কারণ এই সময়ের ইতিহাস বিশেষ পীরিষার নহে; সমাজে কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল তাহাও অজ্ঞাত। কিন্তু নবম শতাকী হইতে আমরা ভারতের সর্বত্র খণ্ড রাজ্যের উত্থান লক্ষ্য করি। রাজপুত নামে একটি জাতি উত্তর ভারতে উদয় হয় এবং তাহা নানাস্থানে বিভিন্ন কৌমের নামে কৌম-রাষ্ট্র সমূহ স্থাপন করে। পরে এই রাষ্ট্র সমূহে আমরা সামস্ততন্ত্র পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত খাকিতে দেখি। এই পরিবর্ত্তনের যুগে নৃতন ভাষা সমূহ ও নৃতন ধর্ম ভারতে উদ্ভুত হয়। ভারতের ইহা একটি সন্ধিকণ ; এই সন্ধিক্তরেই তুর্কু-মুসলমানের আক্রমণ হয়। তাহারা, অর্থাৎ মুঘল-পূর্ব মুসলমান শাসকেরা পূর্বের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বহাল রাখে। কিন্তু পরে 'মুঘল যুগে কেন্দ্রীভূত শাসনতন্ত্র প্রবিত্তিত হয়, হিন্দু ও মুসলমানকে এক অর্থ-নীতিক পদ্ধতি, এক রাষ্ট্র, এক দরবারী প্রথা, এমন কি এক ভাষা ( এই যুগেই হিন্দী ও ফার্সী মিলিয়া 'উর্দ্ধু' ভাষার স্বষ্টি হয় ), সামাজ্যের আমলাভাষের এক স্বার্থ, এমন কি সম্রাট আকবরৈর "দীন-ইলাহি" (১৩) নামে একটি নৃতন ধর্মমত দ্বারা ভারতে পুনঃ একজাতীয়তা বিবর্ত্তিত করার প্রচেষ্টা করা হয়: কিন্তু আওরঙ্গজেবের গোঁড়ামীর জন্ম হিন্দুর পুনঃ জাগরণ হয়। পুর্ব্ব-কঞ্চিত হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলন এই পুনঃজাগরণের সহায়তা করে। হিন্দুর এই পুন: জাগরণের ফলে এবং তৎকালীন মুসলমান শাসকদের অমুদারতীর জন্ম

১৩। स्वातून क्ललात "स्वाक्तर-नामा" अष्टेता।

ভারতীয় একজাতীয়তা বিবর্ত্তিত হইবার পরিবর্তে হিন্দু জাতীয়তার উদয় হয়।
ইহার ফল—বাঙ্গলায় হিন্দু জমিদারদের ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতার জন্ম চেষ্টা,
পাঞ্ছাবে শিখদের, মধ্যদেশে 'সত্মরামী' সম্প্রদায়ের এবং মহারাষ্ট্রে শিবাজীর
অধীনে এবং রাজপুতনায় চিতোরের রাজসিংহ ও মাড়ওয়ারের তুর্গাদাস ও
অজিত সিংহের অধীনে, মধ্যভারতে তুর্জনে শালের অধীনে স্বাধীনতার সংগ্রাম।
ইহার মধ্যে তুর্জনশাল অজেয় ছিল; শিবাজী একটি স্বাধীন হিন্দু মহারাষ্ট্র
সামাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়া যান।

হিন্দুর এই পুনরুত্থানের পর সম্রাট ফররোকসায়ারের সময়ে সৈয়দ **ভ্রাতৃত্বয় মুঘল সাম্রাজ্যকে "জাতীয়" রাষ্ট্র করিবার শেষ চেষ্টা করে। তজ্জগ্য** তিনি মহারাষ্ট্রকে শাহুর অধীনে স্বাধীন বলিয়া মানিয়া নেন; রাতপুতনার স্বাধীনত। স্বীকার করেন এবং এই সঙ্গে ভারতীয় মুসল্মানদের একত্রিত করিয়া বিদেশাগত "মুঘল" আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান। কিন্তু বিদেশী মুদলদের প্রতিনিধি চিন কিলিচ থাঁ ( হায়দ্রাবাদের নিজ্ঞাম বংশের স্থাপয়িতা ) সৈয়দ ভাতৃত্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হত্যার পর মুঘল সাম্রাজ্যকে 'জাতীয়" রাষ্ট্ররূপে বিবর্ত্তিত করিবার শেষ আশা নির্ম্মূল হয় (১৪)। পরে মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতে অপ্রতিহত শক্তিশালী হয়: শেবে ভারতে ইসলামের ভবিষ্যত রক্ষার জন্ম উত্তরের মুসলমান অভিজাতেরা সংঘবদ্ধ হন এবং আফগানী-স্থানের আহ্বদশাহ আবদালীর সাহায্যে মুসলমান সংঘ পানিপ্রথে মহা-রাষ্ট্রীয়দের নিখিল-ভারতীয় মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপন প্রচেষ্টা বিফল হয়। কিন্তু ইহার সাত বংসর পর, উত্তর-ভারত মাধোজী সিদ্ধিয়ার অধীনে আবার মহারাষ্ট্রীয়দের করতলগত হয়: দিল্লীর বাদসাহ সাহ আলম সিদ্ধিয়ার হল্ডের পুতৃল হয়। কিন্তু সেই সময়ে 'মহারাষ্ট্রীয়েরা' পাছে মুসলমান সংঘের পুনরুদয় হইয়া মহারাষ্ট্র শক্তির প্রতিরোধ করে তাহার ভয়ে পুরাতন উদ্দেশ্য ত্যাগ করিয়া সাহ আলমের নামেই উক্ত শাসন করিতে থাকে। এই সময়ে ইংরেজ ভারতে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। প্রবাদ আছে, মাধোজী সিন্ধিয়া দক্ষিণের তিপু ফুলতানের সহিত সন্ধি করিত: একটা নিখিল-ভারতীয়

<sup>&</sup>gt;৪। रिभाम खाक्षासत উদ্দেশ ও কর্ম বিষয়ে কাফী খা, Rapson এবং সরকারের "History of Aurangzeb" सहेवा।

সংঘ সংগঠন করিয়া ইংরেজদের বিপক্ষতাচরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত।
কিন্তু তিপুর মৃত্যুতে সিদ্ধিয়া নিরাশ হইয়া পড়েন এবং তাহার মৃত্যুর সঙ্গে
সঙ্গে সে-চেষ্টাও অন্তর্হিত হয় (১৫)।

অতঃপর উনবিংশ শতাবদীর প্রারম্ভে ইংরেজ ইপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত হিন্দু-মহারাষ্ট্রীয়দের ভারতের আধিপত্য লইয়া সংগ্রাম চলে (১৬)। ক্রমাগত্ত যুদ্ধের ফলে মহারাষ্ট্রীয়েরা পরাজিত হইয়া "মৈত্র" রাজত্বে পরিণত হয়। ইহার পর থাকে পাঞ্জাবের রণজিং সিংহের রাজ্য, তাঁহার মৃত্যুর পর উপযুক্ত নেতার অভাবে ইংরেজের সহিত সংগ্রামে সেই রাজত্বের ধ্বংস হয়। ইহার পর, ইংরেজ ভারতের সার্বভামত গ্রহণ করে। কিন্তু তথাকথিত "সিপাহী বিদ্রোহ" দ্বারা ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতেরা নিজেদের নষ্ট শুক্তি পুনরায়ত্ব করিবার জন্য প্রয়াস পায়। অবশেষে পরাজিত হইয়া ভারতের অভিজাতেরা ইংরেজ-সার্বভামত্ব স্বীকার করে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের একটি অংশেতে পরিণত হইয়াছে।

পরবর্তী ঘটনা হইতেছে ১৮৮৪ খৃঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন। এই সময় হইতে, নবোখিত ভারতীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী জাতীয় কংগ্রেসকে নিজের রাজনীতিক মুখপাত্র করে। এ-বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে।

ক্রমশঃ 🍃

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

Malleson-"Last fight of the French in India."

Ramsay Muir-Making of British India.

### ত্রিধারা

শুধু ভোর হলো, এথনি অন্ধ সুরু ?
সূর্য্যের আলো সময়েরে গুণ করে।
আবোধ শিশুর কলম চলেছে দ্রুত,
কালৈর থাতায় উদ্ধিকরণ হবে।
দ্রুত যে কলম চলে,
রৌদ্রের রঙ্ ফলে,
শুমারের ভিড় কমেছে কথন ফুলে ?
তুমি কি এসেছো ? আরবার বলো, শুনি—
আমারেই চাও প্রাণাস্ত-উত্তাপে ?
আদিম পৃথিবী,—ইভার সমান তুমি।
ইশ্বর দেন ভোগের সরঞ্জাম।

বেলা বুঝি হলো—দিবসের মাঝামাঝি.
আয়ত রৌজে হেন উত্তাপ-শিখা।
থরোথরো করে কাঁপে এই শৃস্তা।
আবোধ শিশুর অঙ্ক হলো কি শেষ,?
হে আদিম দহচরি,
আমারে রেথেছো ধরি ?
শিহরিত লাজ অরণ্য পথ ভরি'।
ছায়া-সঙ্কোচ,বনস্পতির মূলে,
তমালের ভালে অচেতন ছই পাখী,
শিমুলের চূড়া ভালে ফুলে গ্রন্থিল,
ফুলছাড়া ভাল. কাঁটাঘেরা কন্ধাল।

ঈথারের টেউ শৃহ্যতা ভরি' উঠে।
মাথার সূর্য্য প্রোচ কথন হলো ?
অবোধ শিশুর থাতায় নৃতন আঁকে,
লঘুকরণের আয়ন্ত কৌশল।
আলোক মিইয়ে আসে,
গোধূলিতে দিন ভাসে,
কে ফেলেছে ছায়া উদাসীন মেঠো ঘাসে ?
আনাচে কানাচে দেখেছো আগন্তক ?
এলো যে আঁধার, জমে উঠে কার্নিশে।
জান ায় জালো—আঁধার-তাড়ানো আলো
প্রতি বাঁকে বাঁকে দিবস মিইয়ে আসে।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

## একটি প্রেমের কবিতা

জানি তুমি মনে সিন্ধু এবং গিরিশিখর-কে
ভয় করে।

যদি হেঁমন্তে ঝরেই একদা কুঞ্জনন,
সবুজে তথন হলুদ ছিট
কুস্থমে প্রবেশ করেছে কীট
তথন চমকে করপল্লবে দেখবে শির্
ক্ষীত প্রগলভ ধমনী,—মিনারে লাগবে চিড়।

তাই বলে আজ সূর্যকে বলো কেবা ডরায় কোন নাবালক হাতের লক্ষ্মী পায়ে সরায় আজ সকালের নব মুকুলের সৌরভে তোমাকে পেলাম ফের ছিধাহীন গৌরবে। পৃথিবীতে নেই কোথাও সত্য সর্বশেষ ভারও আছে কাল এবং সসীম আছে প্রদেশ।

আমি খুঁজি নাকে। কোনো সুষ্পু নীল বিরাম অঞ্জলি ভরে কিছু মন কিছু দেহ নিলাম। কোনো গণিতের ফাঁকে মাথা দিয়ে

করি না ধ্যান,

চলি পথে তবু সরণী আমার নহে শাশান। এখন আমার সবৃজ্জালতায় ফোটে অসংখ্য

রাঙা কুসুম,

অনেক গভীর সমুদ্রে ফের শৈবালে ঢাকে

অতল ঘুম।

ধর সূর্বের দাহন জানি যে অবগুঠনে ঢাকে না মাত্তিকে ভয় যদি করো, ভীকতে জীবন

রাথে না।

অতএব আমি সন্ধিস্তে বাঁধি শক্ত ও মিত্রে অপরূপ এই বিশ্বকে দেখি কিছু রূপে

কিছু চিত্রে। •

সম্প্রতি খুঁজি সমাধি তোমার অতল মদির গন্ধে, ফের যদি ফিরি কোনো দিন আমি

ফিরবো গো নির্দ্ধ।

মৌমাছি যদি গুঞ্জন করে সরোবরে ফোটে পদা, সবলে ধরুক যুগলের বাহু সেই অখণ্ড অভা॥

ত্রীহরপ্রসাদ মিত্র

#### प्रभा

নাচে বাম চোখ টিকটিকি পড়ে
ভাগ্য বাম
বায়ুমগুলে বিষাক্ত যেন গন্ধ বয়
সাম্যের খাতে বিষমক্ষোড়
গ-সা-গু পাইনা খুঁজে—
মনের ঘনান্ধ যায় বেড়ে,
কাটেনাকো নির্বিরোধ যাম
ভাগ্য বাম।

ঘড়ির দোলক চলে তুলে,
তথ মরে নটক্ষিরে
ডাগর মেয়ের আইটাই
হাঁডি-কলে ডাহুক গোঙার কালসাপ ঘোরে পায়পায়
তুকুলে আগুন জ্বলে অকুলপাথার—
দারুণ শৈতোর মাঝে ঘাম,

ভাগ্য বাম।

বাসনার নিদারুণ চাপ,
দিন-গুজরাণ নিয়ে হাঁপ,
উদরে নিতিই স্থিতি বাড়বানল,
—চলে বাহবাহবি;
মন ভরা হেথা ম্লানিমায়
ফেল কড়ি মাখ তেল বুলি সবাকার
নৈমিষারণ্যের পথ আমি স্মরিলাম—
ভাগ্য বাম।

ত্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

## পুস্তক-পরিচয়

রঙ্গালতর অমতরক্রনাথ—শ্রীরমাপতি দত্ত। মূল্য তিন টাকা।

আমাদের দেশে নাট্য সংক্রাস্ত যত আলোচনা হয়েছে তার দৃষ্টিকোণ প্রধানত সাহিত্যের। একেই আমাদের লেখকরা রঙ্গালয়ের দর্শকমাত্র (ভাও পাস্-এ), তার ওপর আমবা বাঙালী, অর্থাৎ আমাদের দেখবার ভঙ্গীটাই কথাগত, যেমন সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, পলিটিকা ও ইকনমিক্স-এ ত' বটেই। ফলে কোনো বাঙালী নাট্যকারের ভাগ্যে গ্রানভিল-বার্কার জোটে নি। আমাদের ধারণাই নেই যে সাজ-সরঞ্জাম যাকে stage-properties বলে, আলো, পোষাক, মাথবার রঙ, মাথার চুল এবং দৃশ্য, বসবার স্থানও আকার প্রভৃতি নিতান্ত অ-সাহিত্যিক সামগ্রী নাট্যের নাট্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে। ঝোলা ও কাটা সীন্, লপেটা ও পম্প শু, জ্যাকেট কাঁচুলি, ঘাঘরা সাড়ি, ফুট-লাইট স্পট-লাইট ব্যবহারের মধ্যেকা:৷ পার্থকাটুকু কেবল বাস্তব জগতের নয়, নাট্য-রূপেরও বটে। সাহিত্যিক আধিপত্যের আরেক কুফল হয়েছে এই যে আমর। চাই যেন নাটকমাত্রই নায়ক-নায়িকাপ্রধান এবং অভিনয় দেখাবার স্থাযোগও তাই নায়ক-নায়িকার অংশেই হোক। • অবশ্য নাটক বলতেই আমরা বিয়োগান্ত কিংবা এ ধরণের গুরু-গন্তীর একটা কিছু বুঝি, বাকি সব অপেরা কিংবা লাইট কমেডি, যেগুলি বিচারের বাইরে রাখাই যেন ভদ্রতা। অথচ ্ঠিক এই সব হালকা জিনিযগুলোই আমাদের দেশের রঙ্গমঞ্জের যথার্থ 'প্লে'। আলিবাবা, আবুহোসেন, চিরুকুমার সভা, মানময়ী গারুস্ কুল, বিবাই-বিভাট প্রভৃতিতে একটা চল্ম্ন ভাব আছে যেটা প্লে-র প্রাণবস্তু। . ঐ সূব নাটকের নায়ক-নায়িকা প্রাধান্ত লাভ,করেনা, সব ক'টি চরিত্রের সমাবেশে ও আদান-প্রদানে নায়ক-নায়িকা, তথা অভিনেতার স্বাতস্ত্র্য ভেসে যায়। রমাপতি বাবু নাট্যের এই মশ্ম কথাটি বুঝৈছেন বলেই আমি তাঁর বইখানিকে নাট্য-সাকিতো একটি মূল্যবান দান বিবেচনা করি। অবশ্য তাঁরে বিষয় তাঁকে পুৰই সাহায্য করেছে। অমরবাবুনায়কের অংশে প্রভূত যশ অর্জন করেন, তাঁর চেচারা, ' তাঁর ভঙ্গী, তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁব ব্যক্তিস্বরূপ দবই অমুকৃল ছিল। তৎসত্তেও

তিনি প্লে-র সমবেত স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারতেন এইটাই ছিল তাঁর প্রধান কৃতিক। আমি কয়েকটি প্রমাণ দিচ্ছি। তাঁর রচিত অপেরা ও গান উচ্চ সাহিত্য পদবাচ্য না হয়েও অদ্ভত রকমের সার্থক হত। তাঁর seriocomic অভিনয় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, যা দেখলে মনেই হত না যে অভিনেতা একজন সহজাত নায়ক। তাঁর রঙ্গমঞ্চ, বিশেষত ক্লাসিকের রঙ্গমঞ্চ ও auditorium এমন ধরণের ছিল যেটা নট ও দর্শকের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করত। অধীন অভিনেতাদের সম্মান ও মাইনে বাডাবার অর্থও তাই। তাঁর হ্যাণ্ডবিল, তাঁর থিয়েটারে দর্শকের অনাডট্টভাব (ফষ্টি-নষ্টি পর্যান্ত সেখানে হত ) যাঁদের স্মরণ আছে তাঁরাই বলবেন যে তিনি দর্শককে ঠিক দর্শক হিসেবে দেখতেন না। বয়োবৃদ্ধরা ভীষণ চটতেন, তাঁদের মতে অমরবাবুরঙ্গালয়ের গান্তীর্যা ও ভদ্রতা নষ্ট করছেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে ঐ রুচি বৈলক্ষ্যণ্যের যখার্থ হেতু ধরা পড়বে। একবার অমরবাব ছাওিবিলে লিখেছিলেন যে তিনি বনের মধ্যে থিয়েটার করলেও লোকে কাভাবে কাভারে আসবে। এর মধ্যে দক্ত নিশ্চয় ছিল। কিন্তু সেটা কেবল রক্তের নয়। তার মূলে ছিল দর্শকের মনের ওপর তার সহজ অধিকার। সহজ অধিকার বড় অভিনেতার মাত্রেরই থাকে। এটা তার চেয়েও বেশী অহস্কার। সে অহস্কারের প্রেরণা এই যে তিনিজন-সাধারণের মন জয় করেছিলেন। জন-সাধারণ দর্শকের চেয়ে ব্যাপক সংজ্ঞা, দর্শক রঙ্গমঞ্জের মধ্যেকার সম্ভি জন-সাধারণ দর্শনের পরেও থাকে। এই জন-সাধারণ গোটাকয়েক জিনিষ চায়, বসমঞ্চের কাছ থেকে সেই সব জিনিষের তীব্রতর অভিজ্ঞতা প্রত্যাশা করে: এবং এই সব প্রত্যাশা নিয়ে তারা রঙ্গালয়ে আসে। সাধারণের তীব্রতা আনে 'play'। লোকের play-sense থাকতেও পারে, নাও পারে, কিন্তু তারা যখন দর্শক হয়, তখন তাঁরা play-ই প্রত্যাশা করে। যে নট কিংবা নাট্যকার সেটা পুরণ করে তারই play-sense আছে। বড় অভিনেতাদেরও মধ্যে অনেকের এটি থাকে না। অমর বাবুর ছিল। রমাপতি বাবু অমর দত্তের অত্রনীয় সার্থকতা ও জনপ্রিয়তার মুখ্য কথাটি ধরেছেন। রমাপতি বাবুর জীবন চরিত 'রঙ্গালয়ে অমরেন্দ্রনাথ,' অভিনেতা কিংবা নটরাজ অমরেন্দ্রনাথ

এমন কথা বলছি না যে ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনায় লেখক কৃতিত্ব দেখান নি : সেটা যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সব চেয়ে বাহাত্রী এই ≰য়ে লেখক অমর বাবুর জীবনের দোষ ঢাকতে টেষ্টা করেন নি, অনাত্মিক নিরপেক্ষতা ও স্থবিচার সর্ব্বপ্রকার জীবন চরিতেই বাঞ্চনীয়। কিন্তু প্রাণবান পুরুষের বেলা তার প্রয়োজন বেশী, কারণ প্রকোভনও বেশী। অস্ত আরেক রকমের পক্ষপাতিত্ব আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে, দেটা একটা কোনো বিশেষ স্থা ধরে, যেমন মনোবিজ্ঞান কিংবা শ্রেণীবোধের সাহায্যে বিষয়কে আপন দায়িত্ব থেকে নিকৃতি দেবার প্রহাস। তাও রমাপতি বাবু করেন নি। অথচ মেজদার হাতে মার খাওয়া কিংবা বড় মানুষের আতুরে ছেলের কৃশিকা দিয়ে অমর বাবর দোষস্থালন যে থানিকটা চলত না তা নয়। অহা ধারে বিপক্ষের দলকে দোষী সাব্যস্ত করে অমর বাবুর বিবেচনাহীনভাকে সন্থান্ত। প্রমাণ করীবারও সুযোগ ছিল। তানা করে রমাপতি বাবু পূরো মানুষটিকে গ্রহণ করেছেন। আমার পূর্বেকার মন্তব্য ও এই মন্তব্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কারণ অমর বাবুর সমগ্র ব্যবহারে, অতএব রঙ্গালয়ে একটা প্রতিভার ছাপ ছিল। রঙ্গালায়ের অমারেন্দ্রনাথ ও বাইরের জগতের অমারেন্দ্রনাথ একট ব্যক্তি, তেজে, আত্মবিশ্বাদে, সরলতায়, উদারতায়, যেমন অসংযম, অবিমৃষ্যকারিতা প্রভৃতি অসদগুণে। জীবনের ঐক্যটি রমাপতি বাবুর বই পডবার পরে মনে গেঁথে যায়। ু শীর মৃত্যুর পর অমর বাবুর থেদোক্তি, ছ'জনের যুগল ছবি, ভাঁর মাকে লেখা চিঠি, প্লেগের সময় সেবা, অঘোর ও হরিরাজ অভিনয় একই জীবনের বিকাশ।

ঠিক এই ভাবে, খোলাখুলি, রমাপতি বাবু লেখেন নি। তার বদলে ঘটনাকে স্বাধীনোজির অধিকার দিয়েছেন। রচনার দিক থেকৈ বোদ্ধ ক্রয় এই পদ্ধতিটাই ভাল। কিন্তু পড়বার সময় মনে হয়েছে হয়ত বা কথাটা স্পষ্টভাবে লিখলেই চলত। কারণ, তাঁর আবৃত্তির ভক্র উচ্চারণে, তাঁর অঙ্গ প্রভাল চালনায় যেমন তাঁর বাজিগত আভিজ্ঞাত্য ধরা পড়ত, তেমনই নিটনটীদের প্রতি সক্রিয় ভালবাসার, ঘোষণাপত্রের ভাষায়, রক্ষালয়ের সাঁজ-সক্ষার আড়ম্বরে, তাঁর বাবু'নামে, তাঁর প্রতি অন্যের ভয় মিঞ্জিত শ্রদ্ধায় যেটা ছিল সেটা তাঁর নিজ্ফ, অর্থাৎ দিলদরিয়া মেজাজ। স্বারেকটি কথা—তার প্রমাণ

আমার নিজের কাছে—তাঁর সমগ্র অভিনয় দেখে আমার মনে হত—
একটা অদ্বিরক্ত শক্তি—এশী নয়, নিয়তি বোধ হয়, তাঁর ওপর কাজ করছে।
একটা অদ্বভাব, স্বপ্নমাথা জড়তা তাঁর অভিনয়ে ছিল। মধ্যে মধ্যে জেগে
উঠতেন, তথন কঠে হুল্কার আসত, সেটা বেশী হত একটু, কিন্তু বেশকটা যেন
স্বপ্ন ভাঙ্গবার পরের, কোনো অদৃশ্য শক্তিকে যুদ্ধং দেহি আহ্বানের। সেই
জ্বাই বোধ হয় তাঁর চ্যালেঞ্জ, defiance, অভিমান প্রভৃতি মনোভাবমূলক
অভিনয় অত্যন্ত ভাল হত। জীবনেও ঠিক দেখি…যেন একটা অদৃশ্য শক্তি
তাঁকে নিয়ে চলেছে, তিনি কখনও সজ্ঞান, কখনও অজ্ঞান। সম্পূর্ণ জ্ঞানী
নন, তাই তিনি মহান নন, আবার নিয়তি তাঁকেই বেছে নিলে এবং তিনিও
বিজ্যাহ করছেন এই জ্বাই তিনি অ-সাধারণ। সে যাই হোক, অমর বাবুর
জীবনৈ ও কর্ম্মে কোনো ভেদ ছিল না, তাই ভক্র সংস্কার ভেঙ্গেও তিনি ভদ্র,
যদিও ছংসাহসী। জীবিত থাকলে এই অসাবধানী পুক্ষ অ-সহযোগ
আন্দোলনে যোগ দিতেন এবং পরে ওয়ান্ধা কিংবা কাশীবাসী হতেন।

আমাদের বয়সী লোকের। এক রকম অমর দত্তের যুগের লোক। মুস্তাফী মহাশয়, গিরীশ বাব্, অমৃত মিত্তিরকে আমরা অভিনয় করতে দেখেছি বটে, কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহের পরিচয়ে তাঁদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ একটু দূরইছিল। অমৃতলাল বস্থকে আমরা প্রধানত নাট্যকারই জানতাম, যদিও তাঁর নিমটাদ, গাকুদ্দা প্রভৃতির অভিনয় থুবই ভাল লাগত। আমাদের সময় ছ'জন মাত্র নট দর্শকের মন জয় করেছিলেন, দানি বাব্ ও অমর বাব্। নটীদের মধ্যে প্রথমে তিনকড়ি, পরে তারাস্থলেরী, এঁরাই সত্যকারের প্রথম শ্রেণীর, অন্তের পট্ছ ছিল বিশেষ অংশের। সহরের যুবক-সম্প্রদায়, প্রামের লোক কিন্তুলী প্যাস্ক্রোরদের মধ্যে তর্ক উঠত দানি বাব্ বড় না অমর বাব্ বড়! সাধারণ রক্তমঞ্চের বাইরে অনেক ভাল মভিনেতা ছিলেন, তাঁরাও হয় অমরবাব্ না হয় দানি বাব্র চঙে অভিনয় করতেন। আরেক জন নট ছিলেন স্বার্ বাইরে—রবীক্রনাথ। তাঁর অভিনয় দেখবার সৌভাগ্য খুব অল্পলাকের হতে আমাদের ছেলে বয়্লস। অতএব রক্তালয়ে মোটাম্টি অভিনয়ের ছটি ধারাই চলে আসহে বলতে হয়। এতদিন, অস্ততঃ, কায়ণ, শিশির ধাব্র পর অনেক কিছুই বদলেছে।

অভিনয়ের হুটি ধারার প্রথমটি আরুত্তিমূলক, দ্বিতীয়টি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের চালনা-প্রধান! আবৃত্তির প্রাণ স্তর, যার সাঙ্গীতিক অংশ কণ্ঠস্বরের এবং নাটকীয় অংশ ছন্দ, গতি ও বিরামের সাহায্যে ফোটে। একে এক প্রকার সাহিত্যিক অভিনয় বলা চলে। উপাদানের তারতম্য অবশ্য থাকে, যেমন অমৃত মিত্রের কণ্ঠস্বরে বেগ ছিল বেশী, অমর দত্তের ছিল জোয়ারী। অমৃত মিত্রের আবৃত্তি যেন অবিরাম **শ্রাবণ ধারা, অমর দত্তের যেন শরতের প্লাবন।** অর্থাৎ অসমর<sup>\*</sup> বাবু আবুত্তির বাহিকতা ভাঙ্গতেন গমক ও বিরামের সাহায্যে। রবীন্দ্রনাথের স্বর বাঁশির মতন, তাঁর অভিনয় আবৃত্তি-প্রধান, এবং সে-আবৃত্তি নানা কারণে লিরীক ধর্মী, অর্থাৎ সুর-ঘেঁষা বেশী। বাঁশির আওয়াজের ডিমেন্সন্ যেন তুটি, তারের যেন তিনটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরের রেঞ্জ অত্যন্ত বেশী হওয়ার দরুণ ক্ষতিপূরণ হত সহজে। অতাদিকে গিরীশ বাবু, দানি বাবুর অভিনয় দেহ ও মুখভঙ্গীর ওপর বেশী নির্ভর করত। গিরীশ বাবুর স্বর বজ্রগন্তীর, এবং উচ্চারণ পদ্ধতি যেন গৈরীশী ছন্দেই ঢালা। (সেটা কতটা হাঁপানির জন্ম বলা যায় না।) দানি বাবুর আওয়াজ গন্তীর, কিন্তু উচ্চারণ নিতান্ত অস্পষ্ট ছিল। সেই জন্ম অভিনয়টাই তাঁর মূলধন হয়ে উঠত, এবং সেটা তিনি শুব উঁচু হারেই খাটাতেন। আরুত্তিতে অমর বাবুর বিশ্বাস ছিল অসীম, তাই স্থির শাস্ত ভঙ্গিমা ও বীর সঞ্চারণই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হত। অর্দ্ধেন্দু বাবুর অভিনয় যা দেখেছি তাতে আরুত্তি বেশী ছিল না,ু তাই বোধ হয় আঁমার মনে গোটা কয়েক মূর্ত্তিই সাজান মছে। সেটা কি তাঁর প্রত্যেক ্অঙ্গ, প্রত্যেক ভঙ্গী সৃক্ষতম ভাব পরিবর্তনের আদেশবাহী ছিল বলেই ? যদি তাই হয় তবে তিনিই ছিলেন আমাদের 'শুদ্ধ' ্ভিনেতা, এবং তাঁর অভিনয় নৃত্যাঙ্গের। সে যাই হোক, শিশির বাবুর অভিনয় বিচার করলে মনে হয় যে তাতে পূর্ব্বাক্ত ধারা কয়টি মিশেছে, তাই তাঁর আবেদন মেশবার ফলে ধারাগুলিও বদলেছে। আবুত্তি তাঁর সংযত. অথচ এমন সংঘত নয় যে সেটি গতা-ছন্দ হয়ে উঠে। অনেকটা যেন পুऒ ও পুন=6-এর পার্থকা। তাঁর কাটা-কাটা আবৃত্তিতে তৃটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে। ঘনতা, অর্থাং অবাস্তর ও নিরর্থককে পরিত্যাগ, যেমন, সুরের সাহায্য তিনি নেন না; এবং স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের স্থষ্ঠু ব্যবহার, যার ফলে

অর্থ হৈ যে কেবল স্পষ্টতর ও গভীরতর হয় তা নয়, সুর অন্তর্মুখী ও ব্যাপক হয়, বাকেুারু টেক্শ্চার থাপি হয়। আমি যা বলছি ভার উপমা বীণায় ( निक्षिणी एएडें) ও विदिन्नी मुक्रीराज अवर माहिराजा sprung rythm-अ পाउला আবৃত্তির অভিনবংশ্বর সঙ্গে মিশে থাকে শিশির বাবুর অভিনয়-দক্ষতা। শিশির বাবুর চেহার। ও গুথের মাংসপেশী তাঁকে গিরীশ বাবুর অভিনয়ের বিকে টেনে আনে। কিন্তু নানা কারণে, প্রধানত একপ্রকার বিদশ্ধজন স্থলত পরিচ্ছন্নতার ও শুদ্ধতার জন্ম তাঁর মানসিক আগ্রীয়তা মর্দ্ধেন্দু বাবুর সঞ্চে। সবার ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। আমি পুলক্ষের ছন্দের উল্লেখ করেছি, তা ছাড়া শিশির বাবুর হাতের ব্যবহার রবীন্দ্র-নাথের দান। হাত নিয়ে আমরা কেন বড় অভিনেতারাও মুস্কিলে পড়েন। এই ধরণের দোটানার নিষ্পত্তি করেন শিশির বাবু তৃটি উপায়ে। প্রথম, চোখ ও ঠোঁটের দ্বারা। তাঁর চোখ ও ঠোঁটের গড়ন এমন যে তাতে একত্রে বিপরীতভাব এবং সূক্ষ্ম অস্পষ্ট fugitive ভাব সহজে খোলে, যেজন্ম শ্লেষ বিজ্ঞপ প্রভৃতিতে তাঁর সমকক আমাদেব রঙ্গমঞ্চে কেউ নেই। আমি ছিবলে ঠাটা বলছি না, satire বলছি। বিভায় উপায়, movement ; তাঁর প্রবেশ, স্ঞারণ ও প্রস্থান নাটকে নর, কেবল উপযোগী: আবৃত্তির সময় তাঁর অবয়ব-সঞ্চালন লক্ষ্য করা দর্শকের চন্দ্র আননদ, বিশেষত হাত ও চিবুক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে অমর দত্তের অভিনয় বিচার করতে চাই। ফলে দেখি অমর বাব্র অভিনয় আর্তিপ্রধান ছিল। তাঁর অঘারের অভিনয় তামি একাধিকবার দেখেছি। অভুত কৃতিত দেখাতেন সেখানে। তবু, সেখানেও, তাঁর মুখের মাংসপেশীতে আলো ছালার খলা থাকত না, কেবল mood-এর ছায়াপাত হত। অর্থাৎ প্রাণশক্তির হ্রাসবৃদ্ধিই, তার দিক পরিবর্ত্তনই থাকত। অক্সিকে হরিরাছ, প্রতাপে তাঁর গাস্তার্থার প্রকাশ পেতাম।

রমাপতি বাবু আমার স্মৃতি ও বিচারকৈ সমর্থন করেছেন বলে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সেটা অবশ্য বড় বাপোর নয়। আদং কথা, রঙ্গালয়ের ওপর ঝোঁক দেওয়াটা, এবং তার পুটভূমিতে অভিনেতা অমরেক্সনাথকে দেখা, যে অমরেক্সনাথের প্রাণশক্তি সামাজিক বাধা বিপত্তিকে ছাপিয়ে তাঁকে রঙ্গমঞ্চে টেনে এনেছিল। আমার বিশ্বাস এই দৃষ্টিভঙ্গীটাই ঠিক হয়েছে বিষয়ের পক্ষে। আনার অন্ধরোধ রমাপতি বাবু এইবাব বাঙলা রঙ্গাঞ্চের ইতিহাস লিখতে আবস্ত ককন। তাঁর হাতে রঙ্গালায়ের ইতিহাস সম্মান পাবে বাঙাতার তাঁবেদাব হয়ে থাকতে হবে নাঃ এই কাজের জন্ম যতগুলি গুণের প্রয়োজন সবগুলিই তাঁর প্রথম বইখানিতে পেয়েছি।

ধৃজ্জিটিপ্রসাদ মুখোপাগ্যায়.

#### TO HELL WITH CULTURE—Herbert Read. Kegan Paul.

বর্ত্তমান সমাজ-বাবস্থায় মহং কাব্য কেন জুলাচ্ছে না রীড তাঁর Poetry and Anarchism গ্রন্থে দে-প্রাবিশ্বভাবে আলোচনা করেছেন। সংক্রেপ তার বক্তবা হ'লো, এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিজ্ম-এর প্রতিষ্ঠা ছাড়া কাব্যের প্রগতি অসম্ভব। এনার্কো-সিণ্ডিক্যালিজম-ই তাঁর কাছে প্রকৃত গণতম্থের সমার্থক, ্লাভালিজ্ম বা ক্যানিজ্ম নয়। এই মতবাদের জের টেনে আলোচ্য বইয়ে তিনি সমাজতান্ত্রিক শিল্পী এরিক জিল্-এর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বুলেছেন, সংস্কৃতি বসাতলৈ যাক। ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতি মানে শুডা বাহািক চাকচকা। শিল্পের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ কোথায় ? শিল্পীরাও যাক জাহায়নে। সংস্কৃতির সতন্ত্র সতা বর্তমান ব'লেই শিল্প হ'য়ে দাঁড়িয়েছে জীবিকা-বিশেষ। গণতান্ত্রিক, সমাজে যেমন সংস্কৃতির স্বতন্ত্র সতা যাবে মিলিয়ে, তেমনি অদৃশ্য হবে শিল্পী নামধারী স্থাবিধাভোগী মার্থও। ওাক্তর কেবল প্রতিক। অথবা জিল-এর প্যারাডক্তে বলা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক সমাজে অবজাত ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রমিক থাকবে না, থাকবে কেবল শিল্পী। কারণ শিল্পীকে কখনো বিশেষ জাতের মানুষ বলা যায় না, বরং মানুষই বিশেষ জাতের শিল্পী। অবশ্য শিল্পীদের মধ্যে লেখকপোষ্ঠী হবে এর ব্যতিক্রম। গনতান্ত্রিক সমাজে সাহিত্যিকদের জয়ে তাই থাকরে গিল্ড বা অমুরূপ ঐকত্রিক প্রতিষ্ঠান, যেমন রাশিয়ায় আছে।

এখন দেখা যাক গণতন্ত্র বলতে রীড কি বোঝেন। এ-সম্পর্কে তার তিনটি প্রস্থাব আছে। প্রথমত, সকল উৎপাদনের লক্ষ্য হবে প্রয়োজন, লাভ ময়। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকে তার যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে এবং তার বিনিময়ে পাবে প্রয়োজন মতো পারিশ্রমিক। তৃতীয়ত, উৎপাদন-ব্যবস্থার ওপর শ্রমিকদের পূর্ণ কর্ত্ব থাকবে। এই তিনটি সর্ত্র পালিত হ'লে তবেই গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রবৃত্তিত হ'তে পারে, নচেৎ নয়। রীড-এর মতে গণতন্ত্রের এই ধারণা গ্রুপদী যা ধীরে ধীরে পূষ্ট হয়েছে রুশো, জেফারসন, লিনকল্ন, প্রুপ্থো, ওয়েন, রান্ধিন, মাক্রা, মরিস, ক্রোপটকিন প্রমুখ দার্শনিকদের মতবাদ থেকে সার সংগ্রহ করে। এবং এই গণতন্ত্র থেকেই একদিন উদ্ভূত হবে নতুন সভ্যতা।

বস্তুত মানুষের সমস্যা শুধু গ্রাসাচ্ছাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সৌন্দর্য্য আনন্দ ও এই রকম আরো আনেক কিছুর জন্মে মানুষের তৃষ্ণা অনন্দরিকার্য। স্তরাং অর্থনৈতিক প্রশ্নের মীমাংসা হ'লেই গণতন্ত্রের কাজ ফুরোচ্ছে না। মানুষের বৃহত্তর প্রশ্নকে এড়িয়ে নতুন সভ্যতা সার্থক হ'বে কি ক'রে? রীড় এর কথাতেই শুলুন :—(১) The values \* \* were not invented in ancient Athens or anywhere else. They are part of the structure of the universe and of our consciousness of that structure. (২) If an object is made of appropriate materials to an appropriate design and perfectly fulfils its function then we need not worry any more about its aesthetic value: it is automatically a work of art. Fitness for function is the modern definition and this fitness for function is the inevitable result of an economy directed to use ead-not to profit.

গণতত্ত্বের তৃতীয় সর্ত্ত নিয়েই কিন্তু যতো গোলমাল। উৎপাদন-ব্যবস্থা আমিকদের দখলে থাকবে, না রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে—এই হচ্ছে সমস্তা। এ-বিষয়ে লেখক বলতে চান, রাষ্ট্র থেকেই যখন ব্যুরোক্রাট্দের অভ্যুথান, এক ব্যুরোক্রাসী থেকেই যখন গণতন্ত্রবিরোধী সমাজের কথা প্রচার করা হয়—তথন যে উৎপাদন-বাবস্থার ওপর রাষ্ট্রের অধিকার কুফলপ্রস্থ তাতে আর সন্দেহ কি। হিটলারী নব বিধানের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক নীতি যে

একেবারে নেই, নাংসীরা যে আদে সংস্কৃতি-সচেতন নয় এমন মনে করার কানে। 'But whatever it gives in the way of social security, it takes away in the form of spiritual liberty.' নাংসী বিপ্লবের পর কোনো মহং শিল্প না জ্যাবার কারণস্থাপ রীড্ উচ্চুত করেছেন উদারনৈতিক দার্শনিক গিয়োভানি জেন্টিল্-এর এই মত :---'Spiritual activity works only in the plentitude of freedom.' বলা বাছল্য, এই spiritual activity তথাকথিত যোগ-বিশাসের সগোত্ত নয়।

লেখকের তৃতীয় প্রস্তাব যে ইডিমধ্যেই পরীক্ষিত তার নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসেই রয়েছে। গণতান্ত্রিক স্পেনে স্বল্প কালের জ্ঞাত হ'লেও প্রামিকদের দ্বারা উৎপাদন-ব্যবস্থা স্থানিয়ন্ত্রিভই হয়েছিল। কিন্তু আসল কথা, বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জড় না মরলে প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব নয়। এই কারণে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির স্বরূপ যে কি হবে সে-বিষয়ে সঠিক কিছু নির্দেশ করা রীড্-এর পক্ষে এখন কঠিন। তবে এই সংস্কৃতি অনুকৃল সমাজে স্বচ্ছন্দে গড়েও উঠবে ব'লেই লেখকের বিশ্বাস। "A democratic culture is the journey a democratic society will make when once it has been established."

বইথানার পৃষ্ঠা-সংখ্যা কম হ'লেও ভাববার খোরাক কিছু কম নেই।

শ্রী অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রবীক্রনাথ—শ্রীদেবজ্যোতি বর্মণ। কুলজা সাহিত্য-মন্সির, কলিকাতা। মূল্য-পাঁচসিকা।

জাতীয় জীবনকে মহিমান্তি ক'রে তোলার পক্ষে মনীবীদের জীবনালোচনা বা গুণকীর্ত্তন অত্যক্ত প্রয়োজনীয় অংশ বিশেষণ কারণ এই মারোচনার ফ ফলে আমরা প্রায়শই মহন্তর জীবনের সন্ধান লাভ করি, এবং তার ছারা উক্ত জীবনীর আদর্শ ও গুণাবলীর সংক্রামতা আমাদের চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভের সুযোগ পায়। তন্তুজ্ঞ মনীবী রবীক্রনাথের জীবন সম্পর্কে ইহা যেমনই আমোঘ ডেমনই অকাট্য। সে কারণ, তাঁর সম্বান্ধ যতই বছল প্রান্থ প্রকাশিত হয়, জাতির ক্রুভ্জত। ততই সেই সকল প্রন্থকারিকের নিকট অধিকতর ভাবে উপাগত হওয়া স্বাভাবিক।

একটি মান্থবের ব্যক্তিছে সমগ্র জাতির জীবন প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত 😁 হ'তে পারে সত্য, বা একটি মান্তুষের অসাধারণ শক্তিতে জাতির ভাতীয় জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাও কিছু অসম্ভব নয়; কিন্তু সেই একটি মাকুষের শক্তিপ্রভাবে সমগ্র বিশ্বমানবের অন্তর জয় করা বহুযুগের মধ্যে বোধ হয় স্বল্পসংখ্যক মনীধীদের দ্বারাই সম্ভব। এক্ষেত্রে তাঁরা নিভাস্তই ক্ষণজন্ম ও নিঃসন্দেহে মহামানবপধ্যায়ভুক্ত। ঐশী শক্তির প্রভাবে ভারতের ভাগ্যেতিহাসে রবীক্সনাথ ছিলেন নির্ক্সিচারে উক্ত গুণেরই গুণাধিকারী। তাঁর গৌরবে ভারতীয় আমরা আজ পৃথিবীর দরবারে সম্মানিত ও পরিচিত হবার স্বযোগ পাই। কাব্যে, সাহিত্যে ও সঙ্গীতে; ধর্মে, সমাজে ও রাজনীতিতে তাঁর দানের পরিমাণ যে কত গভীর, স্থদূরপ্রসারী ও কার্য্যকরী তার তুলনা করা সাধারণের পক্ষে সাধ্যাতীত। জীবনের অতি কৈশোর থেকে বার্দ্ধক্যের শেষ সীমানা পর্যান্ত তিনি নানা বিষয়ে বেগণতী মনলাকিনীর স্থায় তাঁর ারচনাত্রোতে বিশ্বের বহু অফুর্বের মনভূবগুকে উর্বের করেছেন, বহু নিফল জীবনকে ফলবান্ করেছেন। এই পুণ্য স্রোতধারায় অবগাহিত আমরা নানা ভাবে অমুপ্রাণিত ও অমুবাসিত হয়েছি—ছঃখে, জালায়, বিরহে শান্তি ্রপেয়েছি; জীবনের বহু নৈরাশ্রজনক মুহুর্ত্তে তাঁর বাণী আমাদের আশার জ্যোতিলে কি পৌছে দিয়েছে। তিনি আমাদের জাতিকে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও দার্শনিক করেছেন, আমাদের রাজনৈতিক বোধকে উদ্বন্ধ করেছেন। কেবৰ মাত্র কাল্পনিক স্বল্পাকেই ভিনি বিচরণ করেন নি, মাটির পৃথিবীতেও নেমে এসে আমাদের স্থুখ হুংখের কথা চিন্তা করেছেন—অবিচার, মহামারী ও অনশন প্রভৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম করেছেন—তাঁর গুণাবলী সীমাহীন ও অফুরস্ত। এবং সে কারণেই তাঁর স্বস্থদ্ধে লিখিত গ্রন্থের অজ্প্রতা কোন ্দিনই তার অসীমতাকে সীমার আবেষ্টনে আবদ্ধ করতে পারবে বলে মনে इय्र ना । "

বর্ত্তমান গ্রন্থখানি এককথায় রবীন্দ্র-জীবনের ঘটনাপঞ্জী। এর মধ্যে

গ্রন্থকারেব নিজস্ব গবেষণা বা মৌলিক চিন্তার কোন কুভিত্ব নেই। কলিকাভায় ৬নং দারকানাথ ঠাকুর লেনের পৈত্রিক বাসভবনে ১৮৬১ সালের ৭ই মে, কবির জন্মগ্রহণের তারিখ থেকে ১৯৪১ সালের ৭ই অগষ্ট মৃত্যু পর্যান্ত তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি ক্রমপর্য্যায় অনুযায়ী এই:গ্রন্থে উল্লিখিড হয়েছে। এই প্রকার ঘটনাপঞ্জী সংগ্রহও যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ব্যাপার এবং ইহার মধ্যেও যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়ার স্থযোগ আছে। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এর পুরা কৃতিক গ্রন্থকার দাবি করতে পারেন না। কারণ ইতঃপুর্বে বাংলায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী'র তুই খণ্ড এবং ইংরেজীতে অমল হোম সম্পাদিত ১৯৪১ সালের কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটে রবীম্র জন্মোৎসব সংখ্যায় প্রকাশিত 'A Chronicle of Eighty Years' নামক প্রবন্ধটি থেকে গ্রন্থকার নিশ্চয়ই সাহায্য পেয়েছেন। গ্রন্থকারের বলার ভঙ্গি সরল হলেও সরস নয় ৷ তাছাডা এরপ গ্রন্থের নাম কেবলমাত্র 'রবীক্সনাথ' রাখাতেও আমার আপত্তি আছে: কারণ এরদ্বারা এই গ্রন্থটি যে কেবলমাত্র রবীন্দ্র-ছীবনের ঘটনাপঞ্জী তা বুঝবার স্থ্যোগ হয় না। গ্রন্থের শেষ ছুই পৃষ্ঠায় রবীক্স রচনাবলীর যে তালিকা দেওয়া হয়েছে তার মধােও কিছু কিছু ক্রুটি বিচাতি আছে। গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে শনিবারের চিঠি' রবীন্দ্র-সংখ্যায় ব্রজেন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় সঙ্কলিত 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী'র সাহায্যে উক্ত কেটি-বিচ্যুতিগুলি সম্বন্ধে সম্যক অবুহিত হবেন।

শ্রীবিশু মুখোপ্বাধ্যায়

ক্ষা হিন্দু।— প্রীপ্রফুলকুমার সরকার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য—দেড় টাকা। দিতীয় সংস্করণ।

প্রফুলবাব্র এই বইটি যে জনপ্রিয় হয়েছে তার প্রমাণ প্রথম সংক্ষরণের কয়েক মাসের মধ্যেই দ্বিতীয় সংক্ষরণ ছাপার দরকার হয়। আমাদের দৈশে যে-কোনো বইর পক্ষে এই রকম প্রবল চাহিদা বিরল। সংখ্যাতখ্যের দক্ষ

সমাবেশের ও লেখকের মূল বক্তব্যের, পরিষ্কার বিবৃতির গুণে এই জনপ্রিয়তা "কয়িফু, দ্বিন্দু" পূরোপুরি অর্জন করেছে। কিন্তু এই বইটি জনপ্রিয় হবার এপ্রধান কারণ সম্ভবত এই যে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মন লেখক গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন—তাদের স্বার্থচিস্তাকে উদ্বুদ্ধ ক'রে। কেননা, একথা স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দু মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চিম্ভা তাদের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ আর "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু"তে যে সমস্তা আলোচিত হয়েছে—বইর নামেই যা স্পাষ্ট ফুটে উঠেছে—তা' পড়ে হিন্দু ছাড়া অক্স সম্প্রদায়ের উৎসাহিত হবার বিশেষ কারণ নাই। স্কুতবাং. "ক্ষিয়ু হিন্দু" নিঃসন্দেহ সাম্প্রদায়িক বই। কিন্তু এর সাম্প্রদায়িকতা সেকেলে সঙ্কীর্ণ হিন্দুয়ানির গাম্প্রদায়িকতা নয়—লেখক স্নাত্নী হিন্দুয়ানির ঘোর বিরোধী। তাঁর মতে স্নাত্নপন্থীরা হিন্দুস্মাজের বর্তমান তুর্গতির জয়ে বহুলত দায়ী ৷ এই মত যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে লেখক অত্যন্ত পরিষ্কার ও জোরালো ভাবে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই সনাতনী সাম্প্রদায়িকতা ছাড়া আরও এক জাতীয় সাম্প্রদায়িকতা কিছুকাল থেকে ভারতবর্ষে উগ্র হয়ে উঠেছে--হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ৷ এর রূপ রাজনৈতিক, এর মূল অর্থনৈতিক ও এর স্থুল কারণ ভারতশাসন আইনের সাম্প্রদায়িক বিধিবিধান। এই বিধিবিধানের ফলেই নিজেদের "ক্ষয়িষ্ণু"তা সম্বন্ধে হিন্দুরা আছু এতটা সচেতন, হিন্দুমহাসভা আছু এতটা প্রভাবশালী। এই চেতনা ও প্রভাব বইটির মধ্যে সুস্পষ্ট।

কিন্তু সৃশত সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা হ'লেও বইটিতে এমন একাধিক জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে সুযোগ্য মালোচনা হয়েছে যা পড়লে বিশেষ শিক্ষালাভ করা যায়। যথ!—জনসংখ্যার সমস্থা। বর্তু মান ভারতবর্ষের প্রায় দূব অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিতই এই বিষয়টি নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। লেখক তাঁদের ও বিদেশী পণ্ডিতদের মতামত আলোচনা ক'রে ও সংখ্যাতখ্যের বিশ্লেষণ ক'রে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন চরমপন্থী প্রগতিবাদীরাও তাতে সায় দিতে কিছুমীত্র দিখা করবেন না। কিন্তু ভিন্ন কারণে। হিন্তুদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে হ'লে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ছাড়া উপায় নাই—এ কথা বাংলাদেশের হিন্তুরা আজ হাড়ে হাড়ে ব্যুক্তে। এ কথাও ব্রুক্তে যে রাজনৈতিক প্রভাব ছাড়া আথিক সমৃদ্ধি, বিংশ্যত, নিজ নিজ-

সম্পত্তির নিক্ষেগ ভোগ সম্ভব নয়। অভএব জন্ম-নিয়ন্ত্রণের কথা উঠলে স্বচ্ছন্দ সম্পত্তিভোগী রাজনৈতিক অধিকার-প্রত্যা**শী হিন্দু**রা স্বত্<mark>ধাবৃতই চঞ্চল</mark> হ'য়ে আপত্তি জানায়, কেননা তাদের শ্রেণীস্বার্থচেতনায় ঘা লাগে। অপর পক্তে, প্রগতিবাদীরাও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী—কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণের নয়, সমষ্টিগত ভাবে। গান্ধিজি বা রোমান ক্যাথলিকদের মতন জন্মনিয়ন্ত্রণে নৈতিক আপত্তি তাদের বিন্দুমাত্র নাই। তাদের বক্তব্য শুধু এই যে **জন্ম**-নিয়ন্ত্রণের পতে দারিত্র্য সমস্তার সমাধানের চেষ্টা ক্ষীণ সংস্কার চেষ্টামাত্র—মূল সমস্থাকে এড়িয়ে গিয়ে। এই জাতীর সংস্কার চেষ্টায় **বাঁরা** উৎসাহিত হ'য়ে ° ওঠেন—যেমন ডক্টর জ্ঞানচাঁদ, বা ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি একাধিক অর্থনীতিবিশারদ পণ্ডিত হয়েছেন—তাঁরা শোষক ও এক্ষেত্রে শাসক সম্প্রদায়ের সহায়তাই করেন। (একাধিক আই-এম-এস ও আ**ই**-সি-এস মহারথী জন্মনিয়ন্ত্রণের বড় পাণ্ডা।) এঁদের অনেক ভূয়ো যুক্তির অসারতা প্রফুলবাবু দেখিয়েছেন। সেজন্মে তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁকে এই কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে হিটলার বা মুসোলিনিও জন্মনিয়ন্ত্রণের বিরোধী এবং যে কারণে বিরোধী তা' হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য থেকে খুব বেশী ভফাৎ নয়।

আসল কথা—দৃষ্টিভঙ্গী। প্রফুল বাব্র দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারকের, স্কুতরাং তা যুগধুর্ম বিরোধী। কেননা এখন প্রগতির পথ সংস্কারের পথ নয়, বিপ্লবের পথ। বিপ্লবের প্রয়োজন প্রফুলবাব্ স্বীকার করেন: "আমাদের মতে এখন প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য—হিন্দু সমাজের মধ্যে সামাজিক সাম্যারাদের আদর্শ প্রচার এবং সাহসের সঙ্গে তৃদমুযায়ী সংস্কার প্রচেষ্টা" (ক্ষয়িষ্টু হিন্দু—১৯৮ পৃঃ)। পুনশ্চ: "পরিদেষে আমাদের বক্তব্য, হিন্দু সমাজের আজ য়ে শোচনীয় ফুর্গতি, তাহাতে আমূল সংস্কার বা পুনর্গঠন না করিলে বর্ত্তমান যুগে এই প্রাচীন সমাজকে রক্ষা করা অসম্ভব এবং তাহার জন্ম সর্বাগ্রে সমাজে বৈপ্লবিক মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে" (ক্ষয়িষ্টু হিন্দু—১৭৭ পৃঃ)। এক কি মার্কস-বাদ যে বিজ্ঞানসম্মত এ কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। স্কিন্ধু শেষ পর্যন্ত সংস্কারের মোহ তিনি কাটাতে পারেন নি, তাও শুধুমাত্র হিন্দু সমাজের সংস্কার। উনবিংশ শতান্দীতে জাতীয় উন্নতির প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের দান

স্বাকার ক'রে তিনি শেষ কালে বলেছেন: "আমাদের মতে ত্রাহ্মসমান্ধ একটা মারাত্মক ভূলু করিয়াছিল। তাহারা হিন্দু সমান্ধ হইতে স্বভন্ত হইয়া বাহির হইতে সংস্থার আন্দোলন চালাইতে 6েষ্টা করিয়াছিল। ইহার ফলেই হিন্দু সমান্ধের সহায়ুভূতিলাভে তাহারা বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে।"

ব্রাহ্মসমাজ ভূল করেছিল কিনা তা' বিবেচা, কেননা ব্রাহ্মসমাজ যে-আদর্শ নিদ্দের সামনে ধরেছিল—অর্থাৎ মধ্যবিত্তদের সামনে, তখনকার দিনে তারাইছিল "দেশ"—হিন্দু বা মুসলমান কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত নর ব'লেই এই আদর্শ অত প্রভাবশালী হয়েছিল, ব্যক্তিস্বাধীনতার মহিমা অত উজ্জ্বল ভাবে তার নধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছিল। ব্যক্তিস্বাদের ও উদারনৈতিক সংস্কান্থের যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবও কমে এসে প্রায় বিলীয়মান হয়েছে। কিন্তু হিন্দু-মহাসভার প্রভাবের চাইতে অনেক বেশী ব্যাপক তবু আদর্শের দিক দিয়ে অনেক বেশী সন্ধার্ণ। কেননা, ব্রাহ্মসমাজের চাইতেও অনেক বড় মারাত্মক ভূল হিন্দু-মহাসভা করেছে—এক নতুন সংস্করণের পলিটিক্যাল হিন্দু য়ানীর উদ্ভাবন ক'রে। ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে এর যোগ নাই। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজেরও নাই; কিন্তু তবু মনে রাখতে হবে ভারতীয় প্রগতির ইতিহাসে ব্রাহ্মসমাজের অনেক নিচে হিন্দু-মহাসভার স্থান—বৈক্ষব বিপ্লব বা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রচেষ্টার সঙ্গে হিন্দু-মহাসভার ভূলনা করা তো বাতুলতা।

হিন্দু-মহাসভার আদর্শের প্রভাব প্রকৃল্প বাব্র বইটিতে স্থাপ্ত । এই আদর্শের প্রথম ও শেষ কথা 'হিন্দু'। এই জাতীয় সাম্প্রদায়িক বিশেষণ প্রগতির শক্ত। ভারতীয় জনসাধারণের আজ প্রধান লক্ষ্য দেশে ও বিদেশে এই সব শক্তর নিপাত।

হিরণকুমার সাক্যাল

নানা কারণে এ সংখ্যায় ধৃৰ্জটিপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থাস 'মোহানা' প্রকাশ কর। সম্ভব হইল না। 'মোহানা' আগামী সংখ্যার বথাবথ ভাবে প্রকাশিত হইবে।

্ শ্ৰীকুন্দভূষণ ভাছড়ী কৰ্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, । কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।



# উপনিষদে জড়তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

#### উপনিয়দে জড়ের স্থান

( २ )

উপনিষদে জড়ের স্থান নিদেশি করিতে আমরা গত মাসের 'পরিচরে' দেখিয়াছি যে, বিশ্বের চরম তত্ত্ব ব্রহ্ম কেবল এক নন—তিনি অ-দ্বিতীয়—শুধু Unit নন, তিনি Unique.

একমেবাদিতীয়ম্—ছান্দোগ্য, ৬।২।১

অর্থাৎ, ব্রহ্ম ভিন্ন কোন কিছু নান্তি-

**जना** राष्ट्र न किथ नाम--- अरथम, ১०।>२३।२

এক কথায়,---

দ এব অধস্তাৎ দ উপরিষ্টাৎ দু পশ্চাৎ দ পুরস্তাৎ দ দক্ষিণভঃ দ উত্তরতঃ

—ছা, **ৰা**২৫।১-২

শ্বিদিগের দৃষ্টিতে ব্রহ্মই যথন একমাত্র পরমার্থ, তথন দৈত ( জড় ও জীব )
— 'মায়ামাত্রং তৃ' এবং নানাছের বস্তুতঃ সঁত্তা নাই—নেহ নানান্তি কিঞ্চন।
অথচ প্রতিমূহুতে বিশ্বের বিবিধ বৈচিত্র্য আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হৈইতৈছে।
অতএব বিশ্বকে, 'ইদং'কে একেবারে প্রত্যাধ্যান করা যায় কিরপে ? সক্তম্

উপনিষদ্ দ্বৈতকে কথঞিং প্রশ্রায়, দিয়া বলিয়াছেন—এই যে 'ইদং' ভোমার সমক্ষে প্রাণ্ডিভাত হইতেছে ঐ 'ইদং' বস্তুতঃ ব্রহ্ম —

> ত্রশৈবেদং বিশ্বম্—মৃগুক, বাবাসস পুরুষ এবেদং সর্বম্—ঋগ্বেদ, স্কান্ত্রাই

আমরা গত মাসের 'পরিচয়ে' দেখিয়াছি যে বিশ্বের ঐ ব্যাবহারিক সন্তা প্রতিপন্ন করিবার জন্ম উপনিষদ কোথাও কোথাও বিশ্বকে ব্রহ্মের বিবত— আবার কোথাও কোথাও বিশ্বকে ব্রহ্মের বিধা বা প্রকার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

উপনিষদের ঋষিরা বিশ্বকে কি ভাবে ব্রেক্সের বিবর্ত বিলয়াছেন গত বারের পরিচ্য়ে আমরা তাহা যথাসাধা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। বিশ্ব কি ভাবে ব্রেক্সের বিধা বা প্রকার—ৰত্মান প্রবন্ধে ভাহার আলোচনা করিব। দেখা যায় এ প্রসঙ্গে বৃহদারণকে উপনিধদের ঋষি বলিয়াছেন—

স রথোর্ণনাভিপ্তস্তনোচ্চরেৎ যথাগ্নে: কুদ্রা বিক্লিঙ্গা ব্যুচ্চরস্ত্যেবমেবাম্মাদ্ আত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ স্বাণি ভূজানি ব্যুচ্চরন্তি।—বৃহ, ২।১।২০

"যেমন উর্ণনাভি হইতে তম্ক নির্গত হয়, যেমন অগ্নি হইতে ক্স্ক বিক্লুলিক নির্গত হয়, সেইরূপ এই আত্মা হইতে সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব, সমস্ত বেদ নির্গত হইয়াহে।"

সেইজয় ঐতরেয় উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—

এব ব্রহ্ম এব প্রজাপতি রেতে সর্বে দেব। ইমানি চ পশ্মহাভূতানি পৃথিবী বায়্রাকাশ আপো জ্যোতিংবীত্যেতানীমানি চ ক্রুমেপ্রাণীব বীজানি ইতরাণি চেতরাণি চাগুজানি চ জারজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজানি চাখা গাবং প্রুষা হন্তিনো বং কিঞ্চেদং প্রাণি জলমং চ পত্তি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্বং তং প্রজ্ঞানেত্তং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্তাে শ্রেকা প্রতিষ্ঠি প্রজ্ঞানং ব্রদ্ধ।—ঐতরেয়, বাং

'এই ব্রহ্মা, এই ইস্ত্রা, এই প্রজাপতি, এই সমস্ত দেখতা, এই পঞ্চমহাভূত—পৃথিবী, বায়, আকাশ, অপ্ ও জ্যোভিঃ, এই সকল কৃত্র মিশ্র বীজ, অওজ, জরায়ুজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ, অস্ব, গো, প্রুষ, হস্তী, যাহা কিছু প্রাণী, জন্ম, পক্ষী, স্থাবর—সমস্তই প্রজ্ঞানেত, প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। প্রজ্ঞাই লোকের নেত্র, প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠি। প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।'

সমস্ত জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকার—চিৎ-অচিৎ-প্রকারং ব্রহ্ম—এই ভব বিশদ করিবার জন্ম বৃহদারণ্যক কয়েকটী দৃষ্টাস্তের অবভারণা করিয়াছেন,— স যথা ত্ৰুভেইঅমানতা ন বাহান্ শ্ৰান্ শাসুয়াদ্ গ্ৰহণায় ত্ৰুডেজ গ্ৰহণেন ত্ৰুড্যাঘাততা বা শব্যো গৃহীত: ৷— বু, ২া৪া৭

স যথা শহাত গ্রায়মানতান বাহান্শকান্শকুয়াদ্ এহণার শহাত তু গ্রাহণেন শহাগ্রত বা শবো গৃহীত: ৷—বু, ২া৪া৮

স যথা বীণাহৈ বাছমানাহৈ ন বাছান্ শব্দান্ শকুরাদ্ গ্রহণায় বীণাহৈ তু গ্রহণেন বীণবাদন্ত বা শব্দো গৃহীত: ।—বু, ২।৪।৯

অর্থাং, 'ষেমন ছৃদ্ভি বাদিত হইলে তাহার বাছ শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু ছুদ্ভি গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; ষেমন শব্দ বাদিত হইলে তাহার বাছ শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু শব্দ গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়; যেমন বীণা বাদিত হইলে তাহার বাছ শব্দ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু বীণা গৃহীত হইলে তাহার শব্দও গৃহীত হয়। ব্রহ্ম ও জগং সম্বন্ধেও এইরূপ।'

গর্থাৎ, যেমন একই বাত হইতে নানা প্রকার শব্দ উথিত হয়,—সে নানাছ-ভেদ এক বাত্তেরই প্রকার বা বিধা মাত্র; সেইরূপ এক ব্রহ্ম হইতে জগতের এই নানাছ প্রতিভাত হইতেছে। এই নানা তাঁহারই বিধা বা প্রকার-ভেদ। অভ্যব তাঁহাকে জানিলে তাঁহার প্রকারও বিজ্ঞাত হয়। \*

আমরা দেখিয়াছি যে the obtrusive reality of the manifold universe is merely 'maya'; আমরা আরও দেখিয়াছি যথন 'there is no second outside of Him, no other distinct from Him— ন তু তদ্ ছিতীয়ন্ অন্তি ততঃ অন্তং (বৃহ, ৪০০২০)'—তথন 'there can be no question of a universe in the proper sense of the term.' †

অর্থাৎ, there is not and never can be for us reality outside of the Atman, a universe outside of our consciousness। ভ্রথাপি উপনিষ্দের ঋষিরা জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন কেন।

<sup>\*</sup> This is also the meaning of the illustrations in Brih. 2. 4. 7-9. The Atman is the musical instrument (Drum, Conch, Lyre), the phenomena of the universe are its notes. Just as the notes can only be seized, when the instrument is seized, so the world of plurality can only be known when the Atman is known.—Deussen p. 76.

<sup>†</sup> From this point of view, no creation of the universe by the Atman can be taught, for there is no universe outside of the Atman. (Deussen p. 133).

যাহা অসং, অ-বস্তু, যাহা ত্রন্ধের বিবর্ত বা বিধা মাত্র, তাহার প্রতিপাদনের জন্ম এত বাক্ ব্যয় করেন কেন ? যখন মাথা নাই তখন মাথা ব্যথা কেন ? অধ্যাপক ডয়সন্ এ প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন—It is a concession to the empirical consciousness of man \* \* an unconscious (?) accomodation to the 'forms' of our intellectual capacity. অর্থাৎ, মানবের পঙ্গু চিত্তবৃত্তিকে চলং-শক্তি দিবার জন্ম।

অধ্যাপক ডয়সনের উক্তি এই:---

The inquiring mind of man could not however rest here ( উৎত্যু নিপ্ট অহৈতে); and inspite of the unreality of the universe outside of the Atman, it proceeded to concern itself with the universe, as though it were real.—236.

পুনত—The sacred texts teach a creation of the universe only by way of concession to man's faculty of understanding. p. 185.

—এবং প্রমাণ স্বরূপ ডয়সন বাদরায়ণ, গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্যের অভিমত উদ্ধৃত করিয়াছেন। বাদরায়ণের সূত্র এই—

তদনগ্রম্ আরম্ভণ-শব্দাদভাঃ—ব্রহ্মসূত্র, ১।১।১৪

ক্ষর্থাং, এই যে বিশ্বে ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত ভোক্তা ভোগ্যের বিভাগ—ইংহ। ব্যাবহারিক (pragmatic) মাত্র, পারমার্থিক নাই—ন তু ক্ষাং বিভাগঃ পরমার্থতঃ ক্ষান্তি। ইংহা 'ক্ষভাপগম' মাত্র—ন তু বস্তাব্যত্তন বিকারো নাম কশ্চিৎ অন্তি। \*\* এবং পরমার্থবিদ্বারাং সর্বব্যবহারাভাবং বদস্তি বেদান্তাঃ সর্বে। \*\* স্ত্র-কারোপি পরমার্থান্তিপ্রায়েণ 'ত্র্দনন্তত্ত্ম' ইত্যাহ, ব্যবহারাভিপ্রায়েণ তু 'স্থাৎ লোকবৎ' (ব্র, স্থ, ২০১১) ইতি মহাসমূলস্থানীয়তাং ব্রহ্মণঃ ক্ষথরতি (শহর)

শারীরক-ভাষ্যের অম্যত্র আচার্য শঙ্করের আরঁও স্পৃষ্ট উক্তি এই :—
জগদংপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-হেতুত্ব-শ্রুতে: অনেকশক্তিত্বুম্ ব্রহ্মণ ইতি চেৎ ন। বিশেষ
নিরাক্রণ-শ্রুতীনাম্ অনন্তার্থতাৎ। উৎপত্ত্যাদি শ্রুতীনাম্পি স্থানম্ অনন্তার্থত্বম্ ইতি চেৎ ন
ভাষ্যম্ একত্ব-প্রতিপাদন-পরতাৎ। মৃদাদি দৃষ্টাকৈর্হি সতে। ব্রহ্মণ একত্ব সত্যত্বম্, বিকারশ্র চ

অণৃতত্বং প্রতিপাদয়ৎ শাস্ত্রং ন উৎপত্ত্যাদিপরং ভবিতৃম্ অর্হতি।

—বশ্বস্তা, ৭০১৪ স্তের ভাষা।

অধীং, "ব্রহ্মকে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের হেতু বলাতে তাঁহাকে প্রক্রিত পক্ষে বিবিধ শক্তিমান্ বলা হয় না, কারণ অন্তত্ত শ্রুতি তাঁহার সবিশেষত্ব নিরাকরণ করিয়াছেন। নে দকল শ্রুভি-বাক্যের কি গতি হইবে ? যদি বল, সৃষ্টি স্থিতি লয় সমন্ত্রীয় শ্রুভিরই বা কি গতি হইবে ? তাহার উত্তরে বলি, তাহারা ব্রন্ধের একত্ব প্রভিপাদন করিভেছে । ঐ সকল শ্রুভিবাক্যে যে মৃত্তিকা প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা সায় যে একমাত্র লং ব্রন্ধই দত্য এবং অন্য সমস্ত বিকার অর্থাৎ জড়-জগৎ অন্তা। অতএব এ দকল শ্রুভির বারা জগতের বাস্তবিক সৃষ্টি স্থিতি লয় উপদিষ্ট হয় নাই।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, অ-তত্তজানীর ব্রহ্মতত্তে বৃদ্ধি-প্রবেশের জন্ম এই সকল উপদেশের অবতারণা। এ সম্বন্ধে শঙ্করের গুরুর গুরু গৌড়পাদাচার্য মাণ্ডুক্য-কারিকায় আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন,—

> মূলোহবিক্ষ্ নিঙ্গাইতঃ সৃষ্টির্যা চোদিতারূপ: । উপায়ঃ সোহবতারায় নান্তি ভেদঃ কর্থঞ্চন ॥—এ১৫

অর্থাৎ, "উপনিষদে যে মৃত্তিকা, লৌহ ও বিক্লিক দৃষ্টাস্ত ধারা জগতের স্টে উপদিষ্ট হই খ্লাছে, তাহা কেবল বৃদ্ধি-প্রবেশের উপায় মাত্র। বৃদ্ধুতঃ তদ্বারা নানাত্ব উপদিষ্ট হয় নাই।" কারিকার অন্তত্ত গৌড়পাদ বলিয়াছেন,—

বিকল্পো বিনিবতে ত কল্পিতো যদি কেনচিৎ। উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দৈতং ন বিহুতে॥—:।১৮

অর্থাৎ, "শিষ্যের উপদেশের জন্মই স্টেবিষয়ে উপদেশ কল্পিত হইয়াছে। ভর্তজানের পর ভাহা নিবৃত্ত হইবে, তথন আর কোন দৈতই থাকিবে না।"

মোট কথা এই—উপনিষদের ঋষিরা 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম' এই বলিয়া যথম 'ইদং'কে স্বীকার করিলেন, তথনই দৈতকে প্রশ্নায় দেওয়া হইল। একবার প্রশ্রাফ দিলে আর কি রক্ষা আছে ? আমরা ভানি সুকুরকে 'নাই' দিলে সে মাধায় চড়িয়া বসে। এ ক্ষেত্রেও ভাহাই ঘটিল।

More and more far-reaching concessious were made to the empirical consciousness of the reality of the universe that could never be entirely cast off; and then the universe discovered by the fundamental idealistic view of the sole reality of the Atman was yet again partially rehabilitated.

—Deussen p 161.

এইরেপে জগতের আপেক্ষিক সভ্যভা স্বীকৃত হইলে, ঋষিরা ইহাকে • সভ্য' বলিতে আরম্ভ করিলেন— ষদ্ ইদং কিঞ্চ তৎ সভ্যম্ আচক্ষতে—তৈতি, ২।৬
আরাৎ গ্লোণো মনঃ সভ্যম্—মুগুক, ১।১।৮

্ 'আর (আব্যাক্ত) হইতে প্রাণ, মন: ও 'সত্যো'র আবির্ভাব হইল ? সভ্য কি প সভ্যাথ্যম্ আকাশাদি-ভূতপঞ্কম্ (শহর)।

আদিতে ব্রক্ষের নাম ছিল 'সতা'।

তক্ত বা এতক্ত বন্ধণো নাম সত্যম্ <sup>ই</sup> তি—ছা, ৽ 1815

ভৎ সভ্যং স আত্মা—ছা, ৬৮।৭

কিন্তু এখন জগতের সভ্যতা হইতে ব্রহ্মের সভ্যতা বিশেষিত করিবার জন্য তাঁহার নাম হইল 'সভ্যস্থা সভ্যম্'—

তভোপনিষৎ সভাভ সভাম্—বৃহ, ২াগা২০

This was the case already in the definition of Brahman as সভাসা সভাং ('the reality of reality'). The universe is reality (সভাষ্) but the real in it is Brahman alone.—Deussen, p 162.

সঙ্গে যদিও ব্ৰহ্ম দেশকাল ও নিমিন্তাতীত—তথাপি making a further concession to the empirical consciousness ব্ৰহ্মকে বিশ্বের কার্য এবং বিশ্বকে ব্ৰহ্মের কার্য বলা হইতে লাগিল—

A causal relation was framed between the Atman as first cause and the universe as its effect and a theory was formulated to explain how the universe as effect had proceeded from or been created by the Atman. (Deussen, p 184).

তথন ব্ৰহ্ম 'ভূতযোনি' হইলেন—
তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিংপরিপখন্তি ধীরা:—মূতক ১০১৮
ভূপু,ভূতয়োনি কেন - ব্ৰহ্ম ভূত-নিধানও হইলেন।
তদ্মিন্ ইদং সংচ বি চৈতি স্বম্—শুক্ক যজুৰ্বেদ, ৩২।৮
বিখের তাঁহা হইতে জনন এবং বিখের তাঁহাতেই নিধন'—

"এক কথায় তিনি 'প্রভবাপ্যয়ৌহি ভূতানাম্' ( মাণ্ডুক্য, ১।৬) হইলেন। অধিকস্ক, তিনি 'তজ্জলান্' হুইলেন— 'স্কুন পালন লয়— তাঁহা হতে সমুদয়।'

যতে। বা ইমানি ভূডানি জায়ন্তে বেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ম্ভ্যান্তি সংবিশন্তি তৎ ব্রহ্ম —হৈডিব্রেরীয়, ২।১ —এবং আমরা ঋষিদিগের মূখে শুনিলাম, ব্রহ্ম জড় সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে তাহার মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট হইলেন।

তৎ স্ঠ্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ—তৈত্তি, ২৷৬ অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্ব—ছা, ৬৷৩৷২

এ সকল কথার আমরা যথাস্থানে সম্প্রসারণ করিব। কিন্তু এই স্কড়ভন্তেরু আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠক যেন সর্বদা উপনিষদের নিপট অবৈভবাদৈর (uncompromising Idealism-এর) কথা শ্বরণে রাখেন। নহিলে তাঁহার বিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

শ্ৰীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত

### ধাধা

করেকটা বছর ক্রমাগত আশ্চর্য্য হ'রে ই'রে ঠিক সমাধানের সামনে এসে শ্রুত্ব খেল একটা ধাকা। তারপর বিমৃত্ ভাবটা কাটিয়ে উঠে যেই আবার নতুন ক'রে আশ্চর্য্য হ'তে যাচ্ছে, সামনে তাকিয়ে দেখল, সমস্ত পরিষ্কার। বিনতা দেবী প্রবোধবাবুকে ভালবাসেন। তাঁর ব্যাগে ওঁর ফটো।

মাত্র চকিতের জন্ম। তারপরই সচেতন হ'য়ে কাগজপত্রের মধ্যে ফটোখানিকৈ মিশিয়ে ফেললেন বিনতা দেবী। কিন্তু অতৃলের চোথকে নাকি কাঁকি দেওয়া কিছু শক্ত, ওর মধ্যেই চিনে ফেলেছে বস্তুটীকে। তাই বিনতা দেবী যখন তার মনের দিঙ্নিপ্রের উদ্দেশ্যে ঈষং হাসির সঙ্গে কৈফিয়তের স্থারে বললেন, 'কত আজে-বাজে জিনিস জমেছে দেখেছ ?' তখন সে-হাওয়ায় গা'না-ভাসিয়ে মন্ম দিকে চেয়ে সে একটা সিগারেট ধরাল।

বিনতা দেবী হাসলেন। এদিকে না-চেয়েও সেটা ব্ঝতে পারল অতুল।
মনস্তব্বের সাহাযো নয়, হাসির সময় শব্দ হয়েছিল। অথবা, হুঠাং অতুলের
মনে হ'ল, হয়ত বিনতা দেবী হাসতে চাননি: চেয়েছেন কেবল মাত্র এইটে
জানাতে যে, তার বর্ত্তমান ব্যবহার হাস্তকর; নাহ'লে হাসবার সময় শব্দ করবার কোনো মানে হয় না, বিশেষত বর্ত্তমান অবস্থায়, যখন নিঃশব্দে হাসলে অতুলের তা জানবার উপায় ছিল না। ওদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঠিক বিনতা দেবীর মুখোমুখী ব'সে চোখ বুজে জোরে জোরে সিগারেট টানতে লাগল অতুল।

্ব্যাংগ বন্ধ ক'রে একটুক্ষণ কা ভেবে, আবার হাসলেন বিনতা দেবী। কিন্তু এবার আর শব্দ ক'রে নয়। অতুলের চোষ বন্ধ; স্থতরাং সে জানতে পারলুনা।

কী ক'রে প্রথমে আলাপ হ'য়েছিল, মনে নেই। বিনতা দেবী ছিলেন নবীনা হেড্মিট্রেন, আর অতুল ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। কী ক'রে যেন হঠাৎ আলাপ হ'য়ে গেল; যতদ্র মনে হয় জায়গাটা ছিল কোনো রাজনৈতিক সভা; আর, তারপর থেকে গোটা পাঁচটি বছর যথনই দেখেছে আঁকে অতুল আশ্চর্যা না হ'য়ে পারে নি। পাঁচ বছরের প্রাণপাত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে একটা চলনসই ধারণা পর্যান্ত সে খাড়া করতে পারল না। এবং এরই কলে তার নিজের জীবনের যে-অংশটা বিনতা দেবীর সঙ্গে জড়িত হ'য়ে উঠছিল, সেটাও র'য়ে গেল অনাবিষ্কৃত। সেইটেই পীড়া দিত তাকে।

অবশ্য একথাটা প্রথমেই ব'লে নেওয়া ভাল যে কলেজ জীবনের পাশা-পাশি একটা রাজনৈতিক জীবনও অতুলের ছিল। সেই শুবাদেই ঘনিষ্ঠতা হয় তার প্রবোধবাবুর সঙ্গে, যিনি ছিলেন তংকালীন ছাত্রনেতাদের অক্যতম। রোগা ছিপ্ছিপে চেহারা, গায়ের রঙ তামাটে, বিরলকেশ প্রশস্ত ললাটের নিচে চোখ ছটো বড়-বড়ঃ দেখলে ভক্তির চেয়ে মমতা হয় বেশী ৮ বিশ্ব-বিভালয়ের বেড়া ডিঙিয়ে তিনি তখন হাইকোর্টের উকিল-জীবনের শিক্ষানবীশ। মা বাবা আর বোনকে নিয়ে তাঁর যে ছেটি সংসার, তার ব্যয়সঙ্কুলান হয় অধ্যাপক পিতার সামান্ত পেন্সনে। নবীন ছাত্রকর্মীদের ছিল সেখানে অবারিত ছার।

এক দিন শৃদ্ধ্যার পর কী একটা কাজে সিঁড়ি বেয়ে সোজা প্রবোধবাবুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল অতুল। ভেতর এথকে কথা ভেসে এল, 'শরীরের দিকে একটু তাকাও। এমন করলে আর বাঁচবে ক'দিন ?'—কণ্ঠস্থুর পরিচিত। 'তথাপি ঘরের ভৈতর চুকে অতুল আশ্চর্য্য হলঃ আরাম-কেদারায় শায়িত প্রবোধবাবর পাশে মোড়ায় উপবিষ্ট বিনতা দেবী।

'এস অতুল।' তাকে দেখতে পেয়ে মোড়া থেকে না-উঠে বললেন বিমতা দেবী।

অত্লের মন কুসংস্থারাচ্ছ্র নয়। সন্দেহ জিনিস্টা তার আসে না কিন্তু, তবু কেন জানি নে, এদের ত্জনকে এক সঙ্গে পেখে মনে মনে সে খুশী হ'ল। আরেকটা মোড়া টেনে অদ্রে ব'সে জিজ্ঞাসা করল, 'শরীর অস্ত্তনাকি প্রবেধ দা ?'

কুপালে হাত বুলিয়ে প্রবোধবাবু বললেন, 'না, এই একটু স্দি মত হয়েছে। খবর কি ?' একখানা চিঠি ছিল, অতুল পকেট থেকে বের ক'রে তাঁর হাতে দিল।
চিঠিখানা না-প'ড়ে বিনতা দেবীর হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন,
\_\_\_\_ 'রস, চা দিতে বিলি।'

অতৃল মনে মনে পুনরায় খুশী হ'য়ে ভাবল, ওঁর চিঠিটা পর্যান্ত ইনি আগে দেখবার অধিকারিণী। কিন্তু আশ্চর্য্য, প্রবোধবাবু বেরিয়ে যেতে-না-যেতেই দিবং হাসির সঙ্গে বিনতা দেবী তার দিকে চেয়ে বললেন, 'চশমা না থাকলে দেখছি রাত্তিরে কিছুই দেখতে পান না। চিঠি তো ওঁরই নামে!' ব'লে অক্ষতদেহ লেফার্ফাটিকে পাশের টিপয়ের ওপর রাখলেন।

তারপর কিছুক্ষণ নীরবে চা-পানের পর যাবার জন্ম উঠে দাঁড়াল অতুল। বেশীক্ষণ এখানে থাকা যেন তার কাছে কেমন অনুচিত ব'লে মনে হ'ল। বলল, 'কাল তবে আপনার আর মিটিঙে গিয়ে কাজ নেই প্রবোধ দা। সেই কথাই ওদের বলি গে।'

প্রবোধবাবু ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। কিন্তু বিনতা দেবীর কোনো ভাব পরিবর্ত্তন হ'ল না, ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি হাল্কা স্থরে বললেন, 'না না, তা কেন ? মিটিঙে নিশ্চয়ই যেতে হবে ওঁকে।'

অথচ ইনিই নাকি ঘণ্টা থানেক আগে শরীর সম্বন্ধ লক্ষ্যান হ'তে উপদেশ দিচ্ছিলেন। অতুল গোলমেলে মন নিয়ে তাঁর পিছু-পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে পথ ধরল; এবং পথেও এই বিষয় নিয়েই মনে মনে নাড়াচাড়া করতে লাগল। কিন্তু কোনো দিকেই যথন স্বাভাবিক উপায়ে কোনো পথ মিলল না তখন মনস্তব্যের শরণ নিয়ে এই ভাবে ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করল যে, প্রবোধবাব্র সম্বন্ধে বিনভা দেবীর মন এত সজাগ যাতে তিনি একটা দিন সভায় না মাবার জন্মও যতট্কু গুরুত্তই হন ততট্কু প্র্যান্ত ক্ষতি তিনি সহ্ করতে পারেন না,—সামান্ত শারীরিক ক্লেশ একেবারেই নগণ্য। খুশী হ'য়ে তাঁর সঙ্গে সে এসে বাস্-ইপের কাছে দাঁড়াল।

বাসে উঠে প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও তিনিই টিকিট কাটলেন ছ্জনের। বললেন, 'উনি থাকলে ভো উনিই কাটতেন টিকিট; আর তাতে ভোমাদের কোনো আপৃত্তিই হ'ত না। আমার বেলায় কি তবে আপত্তিটা মেয়েমানুষ ব'লে !' উত্তর না দিয়ে বাইরে চোখ ফেরাল অতুল। ভেবে পেল না, ইনি প্রবোধবাবুর প্রতিদ্বন্ধী কিনা, এবং তাই যদি হয় তবে তার ইতিপ্রের মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত কতখানি সত্য!

এর কিছুদিন পর বিনতা দেবীর বাসায় গিয়ে অতুল দেখল, খাটের উপর হেলান দিয়ে কী একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন প্রবোধবাধু, আর মেঝেয় ষ্টোভ জেলে চা করছেন গৃহকর্ত্রী। বাসায় অস্থ্য প্রাণী নেই; তাঁর যে ভাইপো এখানে থেকে ইস্কুলে পড়ে, খোঁজ নিয়ে জানা গেঁল ক্রিকেট-খেলা দেখতে গেছে সে। খবর জানিয়ে ঈষৎ হাসির সঙ্গে বিনতা দেবী বললেন, ১০টার পড়াশোনা কিছু হবে না। এবারও ফেল করবে। আর করবেই বা না কেন, আমি তো আর ওকে পড়াবার জন্ম আনি নি, এনেছি নিজের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্ম। কী বল ?'

কথাটা মিথ্যে নয়। বলতে গেলে খোকাই তাঁর পুরুষ অভিভাবক।
তারই ভরসায় বাসা ভাড়া ক'রে আছেন। এতুল বলল, 'তা বটে। তবে
মুস্কিল এই যে, তোমার বাসা আবার মামুষ ছাড়া হয় না কিনা। ও' বেচারা
নিরালায় অভিভাবকগিরি করবার স্বযোগই পায় না।'

চিলিতে ঢালৈতে বিনতা দেবী বললেন, 'মোটেও ভেব না তা। দশটার পর বাড়ী একেবারে সাফ। তখন সারারাত আমি আর ও'। কৈলে রাতে ইস্কুলের কয়েকটা খাতাপত্র দেখছি, আছল গায়ে বিছানা থেকে উঠে এসে বলল, রাত জাগলে তোমার শরীর কিন্তু খারাপ হ'য়ে যাবে প্রিসী। পারবে তোমরা এ রকম শাসন করতে ?'—ব'লে এক কাপ চা অতুলের হাড়ে দিলেন।

ভারপর প্রবোধবাবুকে আরেকটা কাপ ধ'রে দিয়ে উঠে বললেন, 'দাঁড়াও অতুল, শুধু চা খায় না। ভালমুটের বয়ামটা আনি ।'

বিনছাদেবী পাশের ঘরে চলে যেতে অতুল বলল, 'অদ্ভুত চা বানান কৈন্ত,

'কে ?' না-ভেবেচিন্তে জিজ্ঞাসা করলেন প্রবোধবাব্। তারপর বৃক্তে পেরে একটু হেসে বললেন, 'হ্যা, আরেকটু মিষ্টি দিলে আরো ভাল হ'ত।'

- 'ভার চেয়ে বরং সরবং গরম ক'রে খেলেই হয়!'—বলতে বলতে ঘরে ঢুকে বিনতা দেবী প্লেটে ক'রে ড:লমুট এগিয়ে দিলেন অতুলের দিকে।
- 'ওঁকে দিলে না ?' প্রবোধবাবুকে দেখিয়ে অতুল বলল।

কপালে ভুরু তুলে বিনতা দেবা বললেন 'বাবা, নরঘাতিকা হব না কি ! যে আমার লিভার, ডালমুট আর খায় না ।' ব'লে নিজের জন্ম চা ঢেলে চুমুক দিলেন।

'ও তোমার মিথ্যে নয় বিনা দি, সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম, খিদিরপুরের এক টিনের চেয়ারওয়ালা রেস্তর্গায় আস্ত তিনটি কাটলেট থেলেন প্রবোধ দা। তার চেয়েওঁ কি তোমার ডালমুট গুরুপাক ?'

শুনে খিল্থিল ক'রে রীতিমৃত ছেলেমানুষের মৃত হেসে উঠলেন বিনতা দেবী। বল্লেন, 'তাই তো ? জিজ্ঞাসা কর পঁকে, রাত্তিরে কতক্ষণ গ্রম জলের ব্যাগু চেপে রাখতে হয়েছিল পেটে!'

'সভি ।' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করল অতুল। মাথা নেড়ে প্রবোধবাবু বললেন, ই্যা। সঙ্গে সঙ্গে হাসলেন।

ুকিন্ত তুমি কি ক'রে জানলেঁ ? বলেছিলেন ব্ঝি ?' বিনতা দেবীর দিকে চেয়ে বলল অতুল।

'তা তো বটেই। নিজে ব'লে থেকে সেঁক দিয়েছিলাম কি না!'

'ও।' খুৰী হ'য়ে অতুল আরো এক চাম্চে ডালমুট তুলে নিল।

প্রবোধবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর জানালার কাছে কিছুক্ষণ পায়চারী ক'রে বালালায় গেলেন।

অতুল বলল, 'আমার মাঝে মাঝে কি ইচ্ছে হয় জানো বিনা দি, মেস ছেড়ে তোমার এখানে এসে উঠি, তারপর কাজের অবকাশে সারা সময় ধ'রে আর্ডিটা জমাই,—অামি, তুমি, আর প্রবোধ দা। বেশ হয়, না ?'

'রোমাণ্টিক ছেলে ! ব'লে দেখে। ওঁকে,' বিনভা দেবী মিটিমিটি হেদে বললেন, 'প্রথমটুকুর জ্বন্থে আমি প্রস্তুত আছি। ইচ্ছে করলেই তুমি আমার এখানে চলে আসতে পার।' 'ওঁকে আর বলব কি ? আমরা থাকলেই উনি আসবেন !'

'মনে হয় না। আর যদিও বা আসেন, আড্ডা জমবে না। আড্ডা উনি দিতে জানেন না।'

'না, জানেন না আবার! এই তো দিব্যি আড্ডা দিচ্ছিলেন!'

'किन्न करें। कथा व'लाएइन ?'

'তা বটে।' অতুল কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'গেলেন কোথায় ?' 'বাসায়।'

'তার মানে ? চুপ ক'রে চ'লে গেলেন ?'

'চুপ ক'রে যাবেন কেন ?' বিনতা দেবী সরলভাবে হেসে বললেন, 'ডোমার সামনে দিয়েই তো গেলেন, দেখতে পাও নি ?'

অর্থাৎ সে না জানলেও, বিনতা দেবী জানতেন। এবং সেটা জানা সত্ত্তেও নির্বিকারভাবে তার সঙ্গে এতক্ষণ ঘনিষ্ঠ •আন্তরিকতার আমেজে আড্ডা দিচ্ছিলেন। অতুল শুধু বলল, 'ও!' কিন্তু এবার আর সঙ্গে সঙ্গে চামচে দিয়ে ডালমুট তুলে নিল না, চামচেটা রেখে দিল প্লেটের ওপর আড় ক'রে। তারপর রুমালু দিয়ে মুখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

পরের কয়েকটা বছরের ইতিহাস উল্লেখযোগ্য নয়। সমু্যের আবর্তনে যদিও অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে, তবুও এ গল্পের দিক থেকে সেগুলোকে অবজ্ঞা করলেও কিছু এসে যায় না। অতুলের মন বিনতা দেবার ব্যবহারের কোনো নতুন অর্থ খুঁজে পায় নি; অনায়াসে ওপরের ঘটনার সঙ্গৈ নিচের ঘটনাকে জুড়ে দেওয়া যায়।

অবশু ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটেছিল যা উল্লেখযোগ্য। কয়েক বছর
ম্যাক্তমেকে বিমুনীর পর হঠাৎ এই সময়টাই দেশের জাতীয় জীবনে একটা
উদ্দামতার আভাস পাওয়া গেল। ছেঁ।ওয়া লাগঁল তার ছাত্রসমার্কেও ও এবং
প্রবোধবাবু তো বটেই, ভূতপূর্ব ছাত্রকর্মী হিসেবে অভ্লও সে ব্যোতের
আবর্তের মধ্যে এসে পড়ল।

প্রথমে ক'টা দিন আর নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত ছিল না। আজ
মিটিঙ, কাল ডিমন্ট্রেশান, তারপরের দিন হয়ত ট্রাইক; এখানে ছেলেরা
গোলযোগ পাকিয়েছে, ওখানে হয়ত স্কুক হ'য়েছে দল-ভাঙাভাঙি, আরেকটা
জায়গায় হয়ত হ'য়ে গেল য়ৄয় য়ষ্টিচালনা। সে যে কী উত্তেজনা তা ব'লে
বোঝানো কঠিন।

তারপর স্থ্রুক হ'ল ধরপাকড়। আন্দোলনের স্রোত্তে পড়ল ভাঁটা। স্বাভাবিক প্রকাশে বাধা পেয়ে নেতারা হয়ে পড়লেন অস্তঃশীল।

ঠিক এই সময়টায়।

রাত প্রায় এগারোটার সময় বিনতা দেবীর বাসায় এসে অতুল কড়া নাড়ল। ভোরের দিকে হয়ত' মেসে সার্চ্চ হ'তে পারে। জরুরী কয়টা চিঠিপত্র সরিয়ে রাখতে চায় তাই।

বিনতা দেবী দরজা খুলে দিয়ে বললেন, 'আবার রাত ক'রে বেরিয়েছ ? একটা কথাও কি শুনতে নেই ?'

'কি করব ! কাল হয়ত ওরা এসে পড়বে, জিনিসগুলো মারা পড়বে মাঝ থেকে।' ব'লে কাগজে মোড়া প্যাকেটটা তাঁর হাতে দিয়ে বললু, 'রাখ।'

'রাখছি। তুমি ঘরে ওঠ। খাওয়া হয়েছে তোমার ?'

'না, কিরে গিয়ে সে,···আরে, আপনি কডক্ষণ ?' বলতে বলতে অতুল ঘরের মধ্যে এগিয়ে গেল।

আহারে বসেছেন প্রবোধবাব। ক্লক চুল, প্রশস্ত কপালে কয়েকটা কুঞ্চন-রেখা। হেসে বললেন, 'খিদের ভাড়ায় চ'লে এলাম। বাড়ীতে গেলে শুধ্ শুনতে হ'ত মা'র কালা আর দীর্ঘাস। তুমিও য'সে পড় না ! আর চারটে ভাত পাওয়া যাবে !'

বিনতা দেবী ভাত দিলেন। তারপর পাশে জায়গা ক'রে অভুলকেও ধাবার বেড়ে দিলেন।

থেতে খেতে অতৃল বলল, 'জানো বিনা দি, প্রবোধ দা'র ধারণা, উনি খুব বৃদ্ধিমান লোক। তাই সেদিন বলছিলেন।'

विन्छ। रेपदी इंटम दन्यन, 'छाडे नाकि !'

্ 'হাঁ। সেদিন বিশ্বাস করি নি'। আজ স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস হ'ল।'

'कि तक्य १'

'এই যেমন মা কাঁদেন ব'লে বাইরে-বাইরে ঘুরে বেড়ান। তামার হাতের রায়াটা যে বিশেষ লোভনীয় জিনিস, সে কথাটা উনি বেমালুম চেপেঁ যেতে চান।'—ব'লে অতুল হা হা ক'রে হাসতে লাগল।

প্রবোধবাবু কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

বিনতা দেবী তার সে-হাসিতে যোগ দিলেন না। তথাপি মুখখানা যথা-সম্ভব হাসি-হাসি ক'রে বললেন, 'বোকা মাসুষের নিয়মই, যে অমনি! যারা সত্যিই বুদ্ধিমান তারা নিজের বুদ্ধির মাপই করতে পারে না, মাঝারি ধরণের বৃদ্ধিমানেরাই শুধু বুঝতে পারে তারা বৃদ্ধিমান। কিন্তু তারা প্রায়ই বোকামী করে।'

কথাটার তাৎপর্য যা-ই হোক, উদ্দেশ্য যে শ্লেষ, এবং তার সর্বানি যে প্রবোধবাব্র ওপর বর্ষিত হ'য়েছে অতুল তা স্পষ্ট ব্ঝতে পারে। আর, সে-ই এ প্রসঙ্গের উত্থাপক, এ কথা মনে ক'রে তার মাথা কেমন যেন থালার দিকে বুঁকে এল।…

নিরুত্তরে ,খাওয়া শেষ ক'রে প্রবোধবাবু হাত মুখ ধুয়ে বললেন, 'রাত বারোটা তো বাজল। বাড়ী যাওয়াই এখন এক হালামা।'

আশেপাশেই হয়ত কারো জাগ্রত চক্ষু শিকারের সন্ধানে অপেকা করছে,
এত শাত্রে পণে বিচরণ করবার বিপদটা হৃদয়ক্ষম করতে অতুলের দেরী
হ'ল না। এ অবস্থায় একেবারে কঠিন হৃদয় না হ'লে কেউ কাউকে ছাড়তে
পারে না,—প্রবোধবাবু যে এ রাত্রের মত এইখানেই র'য়ে গেলেন সে •বিষয়ে
আর অতুলের মনে সন্দেহমাত্র রইল না।

কিন্তু, বিনতা দেবী বললেন, 'যেকালে বেঁচে থাকাটাই একটা মহা হীলামা, তথন আর এসব ছোটথাট হালামাকে স্বীকার না ক'রে উপায় কি ?'

আহত হ'লে অতৃল বলল, 'তুমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারছ না বিত্রা দি, প্রবেশি দা'র যাওয়া এখন উচিত নয়।'

'কেন বল তো । ধরা পড়তে পারেন ব'লে । উনি তো আর আআগোপন করেন নি, ধরবার ইচ্ছে থাকলে তো যে কোনো সময়েই ওঁকে ধরা যায়। নর কি ।' শেষের প্রশ্নটা ছিল প্রবোধবাবুর উদ্দেশ্যে । একটু আম্তা-আম্তা ক'রে তিনি বললৈন, 'তা বটে। কিন্তু খেয়ে-দেয়ে আর নড়তে ইচ্ছে করছে না।'

(शरम छेर्रि विनष्ठा (मवी वनरनन, 'विक्रा **फाक काश्र**म।'

প্রবোধ বাবুও হাসলেন। তারপর আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে 'গেলেন।

অত্লের মনের ওপর কিন্তু ঘটনাটা অত সহজে গড়িয়ে গেল না। আশ্চর্য্য হ'য়ে সে,ভাবতে লাগল, এই রান্না ক'রে খাওয়ানো এবং নির্দিয়ভাবে বাড়ী থেকে বিদায় দেবার মধ্যে যোগ কোথায় ? তবে ি মনে করতে হবে, বিনতা দেবী পাগল, ব্যবহার পরস্পরায় সামঞ্জন্ম রক্ষা করবার কোনো দায়িত্বই তাঁর নেই ?

ব্যথিত, অপ্রসন্ধ মনে আহারশেষে যাবার জত্যে তৈরী হ'ল অতুল। বিনতা দেবী আন্তরিক বিশ্মিত 'হ'য়ে বললেন, 'যাভেছা কোথায় ? ভোরে না সার্চ্চ হবে তোমার মেদে ?'

আঘাত দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারল না অতুল। বলল, 'তা আর কি, আমি তো আর আত্মগোপন ক'রে নেই। দেখেণ্ডনে আপ্রতিজনক কিছু পেলে কাল না হোক পরশুই ধরতে পারবে।'

'যা-যা:, ফাজলামী করতে হবে না। যা বলছি তাই শোনো।'—বিনতা দেবী তার হাত থেকে জামা কেড়ে নিলেন।

তল্লাসের সময় উপস্থিত থাকবার হান্ধামা অনেক। মনে মনে যারপরনাই বেঁচে গিয়ে অতুল এসে বিছানার ওপর ব'সে পড়ল। এবং অধিকতর আশ্চর্যোর সঙ্গে ভাবতে লাগল, এত সহাত্মভূতিশীল যার বিবেচনা, পাগলই বা তাকে বলা যায় কী ক'রে ? অথচ…!

ব'দে থাকতে থাকতে অনেকক্ষণ পর হঠাৎ ভার মনে হল, দমস্ত ব্যাথারটার অহা রকম ব্যাখ্যা করাও কঠিন নয়। বিনতাদেবী যে স্বকিছুর গুরুত্ব বোঝা সত্ত্বেও প্রবোধবাবৃকে যেতে বাধ্য করলেন, আর অভুলকে রাখলেন ধ'রে, এর এ রকম মানে হওয়াও বিচিত্র নয় যে, প্রবোধবাবৃর চেয়ে অভুলকে তিনি ছোট মনে করেন, তাঁকে তাই বিপদ বরণের বৈশিষ্ট্য দিয়ে এ'কে ক'রে রাখলেন সাধারণ, এ'র থেকে যাতে তাঁকে মহিমাময় মনে করা যায়, সেই কামনায়।—সঙ্গে সঙ্গেই মনে এল তার খুনী, গলায় এল শুন্থনিয়ে গান, তারপরেই জ্লল সিগারেট।

শোবার পর ওপাশের শয্যা থেকে বিনতাদেবী বললেন 'ভূর্মি একটা আক্ত বোকা, অতুল।'

'কেন ?'—বোকার মতই প্রশ্ন করে অতুল।

'না হ'লে ওঁকে আবার থাকতে বলছিলে কেন এখানে ? পিন্টা যে আমার সমস্ত আশস্কাকে জব্দ ক'রে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে এবার দেশে গিয়ে ব'সেছে তা তো তুমি জানতে বাপু ?

'তাতে কী হ'য়েছে ?' অতুল উত্তরোত্তর অবাক হ'তে থাকে।

'হ'য়েছে এই যে, আমি এখন অভিভাবকহীন। স্থুতরাং বয়স্ক পুরুষ মান্ত্র্যকে আশ্রয় দেবার অযোগ্য। বুঝলে ?'

'ও।' বোকার মত উচ্চারণ করল ত্মতুল। এতটা তলিয়ে বেচারা ভাবতে পারে নি।

কিন্ত, এ কথাটা এত ঘটা ক'রে তাকে জানানোর অর্থ কী ? বিনতাদেবীর কাছে প্রবোধ বাবুর চেয়ে দে কম ভয়ের বস্তু এইটে জানানো ( অর্থাৎ তাঁর চেয়ে তাকে বেশী আপন জ্ঞান করেন, ) না, কেবল একটা চাল মাত্র,—তার দিক থেকে যাতে কোনো বিপদ না ঘটে আগ্-বাড়িয়ে আস্থা দেখিয়ে তারই মুখ সুমরে দেওয়া ? অশারীর জালির মধ্যে দিয়ে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে বইল সে।

পর্দিন সন্ধার পর ধবর পাওয়া গেল, ভোরে নাকি কর্ত্পক কভোরা জারী ক'রেছেন, চবিবশঘনীর মধ্যে প্রবোধ বাবুকে শহরের এলাকা ছৈড়ে চ'লে যেতে হবে। শুনে হঠাৎ যেন কী ক'রে অভুলের মনে হ'ল, কাল অমন ক'রে বাড়ী থেকে বিদায় দেবার সঙ্গে, বিনভাদেবীর এ জ্নয়হীনভার সঙ্গে, কোথায় যেন এ ব্যাপারটার যোগ আছে। এবং সঙ্গে সংক্ষই কেমন একটা বিভূষণার ভাব এল তার মনে,—এই যদি ভালবাদা হয়, তবে এ রাক্ষদের ভালবাদা, মাহুষের এতে কল্যাণ নেই।

ি কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, প্রবোধবাবুর ঘরে ঢুকে অন্ধকারে যেই স্থইচ টিপেছে অমনি চোখে পড়ল এক অচিস্তনীয় দৃশ্য,—প্রবোধবাবু শুয়ে আছেন শিনতাদ্দ্বীর কোলে, আর উনি ঝুঁকে প'ড়ে মাথায় হাত বুলাচ্ছেন তাঁর।

অতুলকে দেখে অল্ল ন'ড়ে শুয়ে প্রবোধবাবু বললেন, 'এস। শুনেছ বোধহয় ?'

'হাা।' অতুল একটা মোড়া টেনে ব'লে একটু থেমে বলল, 'কখন যাচ্ছেন ?'

'সাড়ে দশটায়। নর্থ বেঙ্গলে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর মাথা উচু ক'রে বিনতাদেবী বললেন, 'মাথাটা ছেড়েছে তো ? ওঠ এইবার, সময় হ'ল।' একটু থেমে হালকা হাসির সঙ্গে আবার বললেন, 'কেমন দেখাড়েছ অতুল বল তো ? ঠিক যেন একটা খাঁটি-খাঁটি বিচ্ছেদের ছবি, নয় ? সিনেমায় তুলবার উপযুক্ত!'

অতুল সহসা একবার হোঁচট খেয়ে কেঁশে উঠল। তারপরু ফাঁকা চোখে চেয়ে রইল দেওয়ালের ক্যালেগুরের দিকে। আশ্চর্য্য!

ষ্টেশানে গিয়ে হঠাৎ একটা ফুলের তোড়া বের ক'রে প্রবোধবাব্র হাতে গুঁজে দিলেন বিনভাদেবী। বললেন, 'বিখ্যাভ হবার প্রথম ধাপে এই রইল পুরস্কার। কবে যে ভোমার নামে জিন্দাবাদ দিয়ে ষ্টেশনে ফটো ভোলবার অবস্থা ঘটাব, ভাই ভাবছি। যাক এইবার গাড়ীতে ওঠ, আর ছ্মিনিটও নেই'।'

্ঘন্টা পড়ল।

গার্ড নিশান দেখালো।

গাড़ीरा स्मान निम । इठां विनादिन वास देश वर्ष केंद्र निम,

'ও হো অতুল, কী করি ? চট ক'রে উঠে পড় ভো ট্রেণে। একটা কথা বলতে ভূলে গেছি ওঁকে। ব্যারাকপুরে গিয়ে না হয় নেমে পড়ব। ওঠো ?'

আধঘনী সময় যে মুখের সাহায্য না নিয়ে কী কথা হ'ল তা অতুল জানে, না, কিন্তু ওদিকের বেঞ্চ থেকে সে ছজনকে কেবল বাইরে মুখ ফিরিয়ে ব'দে থাকতেই দেখতে পেল। এবং দেখতে পেয়ে বিরক্তের বদলে খুশীই হ'ল। মন যখন বেদনায় পরিপূর্ণ, ভাষা তখন মৃক। আজ আর তার কোনো সন্দেহই রইল না, বিনতাদেবী নিশ্চয়ই ভালবাসেন ওঁকে। নইলো এই বিধুর আন্তরিকতার অর্থ কী ! ……

ব্যারাকপুরে তাদের ত্জনকে নামিয়ে দিয়ে ট্রেণ আবার ছুটল। বিনতা দেবী বললেন, 'শেষ রাত্রের আগে আর ট্রেণ নেই। ওয়েটিং রুমে চলো।

ষ্টেশান মাষ্টারকে বলতে উঁচুভোণীর বিশ্বামাগারের দখল দিয়ে গেল।
মশা তাড়িয়ে তারই মধ্যে এসে বিনতাদেবীর সঙ্গে অভুল বসল।

সময় আর কাটে না। তারপর আবার স্তৃতিপ্রিবির হিত সময়। তথাপি আনেকদিন পর মনে একটা শান্তি পেয়েছে অত্ল, বসে বসে তাই নিবিষ্ট মনে সিগারেট ধরাল।

হঠাৎ হাই তুলে বিনতাদেবী বললেন, 'এক-একটা লোক এমন যে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়!'

আরেকট্ট হ'লেই অতুলের হাত থেকে সিগারেটা পড়ে যেতু আর কি! ' কিন্তু বিশায় চাপা রেখে সে সন্তর্পণে প্রশ্ন করল, 'কী রকম ?'

· 'এই যেমন ধর, তোমাদের প্রবোধদা। দেখলেই কেমন ইয়েঁ হয়। না ?'
—বলে আবার হাই তুলে খোঁপা ঠিক করলেন বিনতাদেবী।

অতৃল বিমৃঢ়ের মত কৈছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। তারপর ভীষণ রেগে উঠে জিজ্ঞাসা করল সোজাস্থজি 'তবে কি তৃমি বলতে চাও, প্রবোধদাকে তুমি ভালবাস না ?'

'কই আর বাসলাম !' নিরীহ নিজেজ গলায় উত্তর দিলেন বিনতীদেবী, ভালবাসলে কি আর এইভাবে আজ ছেড়ে দিতে প্রারতাম ? তুমিই বল ?'

'হাঁনাং, ছেড়ে আবার দিতে না ? তোমার ইচ্ছেয় কি না ?' 'তা নয় বটে ! কিন্তু ভেবে দেখ, কত বছর আমার চাকরী হ'ল, টাকাও জমিয়েছি কিছু,—ওঁকে আটকানোর মন্ত ব্যবস্থা হয়ত করতে পারতাম জানেক আগেই, নয় কি ?'

় কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল অতুল। তারপর পূর্বে সূত্র ধ'রে অপেকাকৃত শাস্ত গলায় জিজ্ঞানা করল, 'কী, করতে কী, শুনি ?

'বিয়ে।'—ৰ'লে বিনতাদেবী উঠে গিয়ে ফ্যানটা খুলে দিলেন। বললেন, 'মশা কম লাগবে। তুমি বরং আমার এই চাদরটা ভাল ক'রে গায়ে জড়িয়ে বস।'

অতুল চাদর নিল না। মনে অশান্তি পুষে গুম্ হয়ে ব'লে রইল।

কতক্ষণ পরে বলা কঠিন, হঠাৎ এদিকে চোথ ফিরিয়েই দেখতে পেল, বিনতাদেবীর ব্যাগে প্রবোধ বাবুর ফটো।

'কভ আজে-বাজে জিনিদ জমেছে দেখেছ ?' সামাস্ত একট্ হেদে নিয়ে বললেন বিন্তাদেবী।

কোনো জবাব না দিয়ে ওদিকে মুখ ফিরিয়ে অতুল একটা সিগারেট ধরাল। আজ আর কোনো ফাঁকিতেই পা দেবে না সে, সব বুজরুকি তার জানা আছে।

বিনভাদেবী হাসকেন।

বাত প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। সিগারেট টেনে টেনে শ্রাস্ত হ'য়ে 'অত্ল বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। বিনতাদেবী তার গায়ে নাড়া দিয়ে বললেন, 'ওঠ, টেন আসছে।'

অভুলু চোখ রগড়ে একটা হাই তুলল।

বিন্তাদেবী অল্প একটু হেসে কেমন দিখার সঙ্গে বললেন, 'আমি ভেবে দেখলাম অতুল, তোমার ধারণাটা সত্যিই ভূল। প্রবাধ বাবুকে আমি ভালধাসি নে।'

'কেন ?'—ঘুমের চোখে প্রশ্ন ক'রে ফেলল অতুল।

'তাতো বলতে পারি নে। তবে, কেমন যেন দম আটকে আসে আমার কাউকে ভালবাসতে গেলে। আদর করতে পারি, যত্ন করতে পারি, এমন কি মনটাও কেমন-কেমন করে। কিন্তু ভাল আমি কিছুতেই বাসতে পারি নে। ভালবাসার কথা মনে হ'লেই কেবল হাসি পায় আর গাঁবমি-বমি করে।

অতৃলের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। চেয়ারের হাতল ছটো ছ হাতে শব্দ ক'রে ধ'রে অফুটস্বরে সে শুধু বলল, 'আশ্চর্যা!'

পরমূহুর্ত্তে দারুণ শব্দ ক'রে ট্রেণ এসে দাড়াল শেডের নিচে। একটা কুলি চিৎকার ক'রে উঠল, 'বারাকপোর!'

বিনতাদেবী ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তবে এঁকটা কথা। উনি আমাকে নাকি ভালবাসেন। আজ বলছিলেন।'

'e !'

'হাঁ। সেই কথা শুনেই ভাবছিলাম, আমি তাঁকে ভালবাসি কিনা ···
চল এই কামরাটায় ওঠা যাক, ফাঁকা আছে ।'

কী ক'রে যে সে গাড়ীতে চাপল, আর কখনই থে গাড়ীটা ছেড়ে দিল, তা অতুল স্পষ্ট ক'রে জানে না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন তার ছঁস ফিরল, সামনে চেয়ে দে দেখতে পেল, বিনতাদেবী তার মুখের ওপর চোখ রেখে মিটিমিটি হাসছেন। অথচ, কী ভ্রান্তি, এঁকেই সে মনে করেছিল সম্প্রিয়-বিরহিতা একটা মশা অনেকক্ষণ থেকে তার কানের কাছে আপন অন্তিম্ব প্রচার করছিল, হঠাৎ ভীষণ ক্রেজ হ'য়ে অতুল ঠাস ক'রে নিজের কানের ওপর একটা চড় ক'ষে দিল। বলা বাছল্য মশাটা মরল না।

বিনতাদেবী অতুলের কাছে স'রে ব'সে স্নিশ্বকণ্ঠে বললেন, 'শুধু-শুধু রাগছ কেন অতুল। ভাল আমি বাসতে পারি নে, সভ্যি। কিন্তু আমারো তো মন আছে। তোমার প্রবোধদা যে ভালবাসার যোগ্য লোক 'ত্যু আমি আর দশজনের মতই রীতিমত ব্যতে পারি। আমার অস্থ্রিধে এই যে, সমস্ত ব্রেও আমি ভালবাসতে পারি নে।'

গাড়ী চলতে লাগল। আর অতুলের মাথার মধ্যে সেই স্থরে স্বরে মোটা সরু নানারকম রেখা ঘুরপাক খেতে লাগল। সহ যেন ধাঁধা।

# ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

( পূর্বাহুর্ত্তি )

( \$\$ )

#### <sup>"</sup> মধ্যযুগীয় শ্রেণীদের পরিন্তিভি

মধ্যযুগীয় অর্থনীতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনীতিক ইতিহাসের আলোচনার পর প্রয়োজন শ্রেণীসমূহ এই পরিস্থিতির মধ্যে কিভাবে অবস্থিত ছিল তাহার অমুসন্ধান।

হিন্দুযুগের শেষে আমরা সামস্ততন্ত্র বিবর্তিত হইতে দেখিয়াছি। তখন ভারত কয়েকটি রাজতে বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে বাঙ্গলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব, দক্ষিণের দ্রাবিড্ভাষা দেশসমূহ প্রাদেশিক একজাতীয়তা লাভ করিয়াছিল, অর্থাৎ এই সকল প্রদেশের ভাষার পার্থক্যসহ এক একটি পৃথক, রাষ্ট্রও উদ্ভূত হয়। তথন শাসকবর্গও সংশ্লিষ্ট্র দেশের লোক ছিল; যেখানে ইহার অন্যথা হইয়াছে সেখানে রাজা বিপদের সময় লোকসাধারণের সহায়ুভূতি পায় নাই (১)। এইসব স্থানের অভিজাতশ্রেণী স্থানীয় লোক ছিল; ক্রেজেই তাহ্যদের স্বার্থও স্থানীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 'অভিজাতবর্গ সামস্ভুতন্ত্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখিতেছিল। অতঃপর মুসলমানদের দ্বারা উত্তর ভারত বিজিত হয়, মুসলমানেরা নিজেদের শাসকর্বপে প্রতিষ্ঠিত করে এবং স্বভাবতঃ বিজেত্বর্গ নিজেদের একটা অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে।

এই পরিস্থিতিতে দেশীয় শ্রেণীসমূহ কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা অনুধাবনের বস্তু। ইতিহাসে দেখা যায় যে, তুর্ক ও পাঠান শাসনের যুগে, অর্থাৎ মুঘল রাজ্যদের পূর্বেক ভীষণভাবে মুসলমানকরণ চলিয়াছিল। তখন

১। গৌড়ের ইতিহাস—২য় থগু, ৮২ পৃঃ দ্রষ্টবা

আনেক রাজপুত ও ব্রাহ্মণ মুসলমান হইয়াছিল। প্রবাদ আছে, স্বয়ং
পৃথীরাজের এক পুত্র (কেহ বলে ইনি জারক ছিলেন) মুসলমান হইয়া
তুর্কদের অধীনে আজমীরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। (কেহ কেঁহ বলেন যে তিনি মুসলমান হন নাই—করদরাজা হইয়াছিলেন। এই সম্পর্কে Dr. Iswari
Prasad—History of Mediaeval India অষ্টব্য।) আজ দেখা যায় পশ্চিম পাজাবের রাজপুতেরা প্রায় সবই মুসলমান হইয়াছে। কাহার কাহার মতে
রাজপুত জাতির অর্জেক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। পরলোকগত আমীর আলী
বলিয়াছেন, রাজপুত ও ব্রাহ্মণদের পাঠানদের সহিত চরিত্রগত সাদৃশ্য থাকায়
তাহারা পাঠান কৌম-পদ্ধতির মধ্যে গৃহীত হয় (২)।

মুসলমান শাসনের যুগকে অথগুভাবে ধরিলে শ্রেণী-সংঘর্ষের এই অবস্থা দেখা যায় যে দেশীয় অভিজাত ও উচ্চ জাতীয় অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া ইসলামীয়-পদ্ধতি মধ্যে পুরাতন স্থান পরিগ্রহণ করে। ইহার অর্থ—বিজিত হিন্দু-অভিজাত শ্রেণীয় লোক পরাধীনতার শৃঙ্খল এড়াইবার জন্ম ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে স্থান পায়। ভারতের সর্ব্বে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। ইসলাম পৃথিবীর সর্ব্বে একই প্রথা অবলম্বন করে, বিজিত দেশের বিধর্মী (জিমি) রাজা বা অভিজাতেরা মুসলমান হইলে তাহারা স্বীয়া পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিত (৩)। এই প্রকারে হিন্দু অভিজ্বাতশ্রেণীর অনেকে মুসলমান হইয়া নিজেদের বাঁচায়ণ ইহারা বিজাতীয় অভিজাতদের সহিত নিজেদের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে এক্টাভূত করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে, কতকগুলি পরাক্রান্ত মুসলমান "স্থলতানাং" (রাজস্থ)

२ | Syed Amir Ali—The Mussalmans of India.

০। পারস্তের পাহাড়ী "জারটুন্ডি দিকানেরা" (সামস্ত জমিদার) প্রথমে জীরবদের
নিকট অজেয় ছিল। পরে একটি বৃহৎ সৈপ্রদল লইয়া থলিফা হারুণ-উল-রিসিদ তাহাদের
জয় করিয়া বলেন যে, যদি তাহারা মুসলমান হয় তাহ। হইলে তাহারা স্বীয় জমিদারী ভোগ
করিতে পারিবে ও পদ-মর্যাদা অক্র রাখিতে প্রারিবে। "দিকানেরা" এই পথ অবলম্বন
করিয়া স্বীয় জমিদারী ও পদ রক্ষা করে। ইউরোপের 'বোসনিয়া, হার্জিগোভিনাক শ্লাভ
ব্যারণেরা এই উপায়ে তুর্কীদের হাত হইতে নিজেদের বাঁচাইয়াছিল। ভারতে অনেক
রাজপুত রাজাও এই প্রকারে নিজেদের বাঁচাইয়াছে!

উদ্ভুত হইয়াছিল; ইহাদের স্থাপয়িতারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী হিন্দু ছিল। ভংপর একদল হিন্দু অভিজাত মুসলমান শাসনে চাকুরী করিয়া মুসলমান িরাজার আমুলাতদ্রের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিল। বাঞ্চলার ইতিহাসে ইহার প্রমাণ বক্তিয়ার খিলিজির সময় হইতে মুসলমান রাজ্বতের শেষকাল ন পর্যান্ত পাওয়া যায়। মানসিংহ, টোডরমল্ল, যশোবন্ত সিংহ, জ্বয়সিংহ প্রভৃতি খাপছাড়া উদাহরণ নয়। বিজাপুর স্থলতানের অধীনে ভোঁদলে, ঘোঁড়পড়ে প্রভৃতি পরাক্রান্ত মারাঠা কর্মচারী-গোষ্ঠী ছিল। এই শ্রেণী হিন্দুজাতির স্বার্থ দেখিত না, কেবল নিজেদের বাক্তিগত স্বার্থই দেখিত। ইহারা "চাচা আপন বাঁচা" পত্না অবলম্বন করিত। যখন প্রতাপ সিংহ স্বীয় রাজত্বের স্বাধীনতার জন্ম চেষ্টা করিয়াছিল তখন মানসিংহ, বীরবল বা টোডরমল্ল তাহার সহিত সহাত্তভৃতি প্রদর্শন করে নাই। যথন বিজ্ঞাপুর কর্মচারী সাহাজী ভোঁদলার পুত্র বিখ্যাত শিব্দুলী স্বাধীন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুরাজন্ব স্থাপনের প্রয়াস পায় তথন সেই বংশের প্রতিদ্বন্দী ঘোড়পড়ে বংশ তাহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল; মানসিংহ ও টোডরমল্ল হিন্দু বাঙ্গলার ক্ষাত্র-শক্তির সর্ববনাশ করিয়া দিয়াছিল। এই শ্রেণীর স্বার্থ ছিল,—গোলমালে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করা; তখন "স্বজাতি," "স্বধর্মীয়" প্রভৃতি কথার কোন<sup>\*</sup>মূল্য ছিল না। ভবানন্দ মজুমদার এবং চাঁচড়া ও স্থসঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতারা ও দিঘা-পাতিয়ার দয়ারাম স্বাধীনতা-প্রয়াদী বাঙ্গলার হিন্দু ভৌমিকদের সুর্ব্বনাশ সাধনে তৎপুর ছিল। তখন স্বধর্মীয় সমশ্রেণীর সমস্বার্থ ছিল না; তখন এই সব লোকদের মতলব ছিল "ছিন্ন ভিন্ন করে দে মা, লুটে পুটে খাই"! ভৎপর বাকী থাকে যাহারা স্বধর্ম ত্যাগ করে নাই বা মুদলমান আমলতন্ত্রের লোক বা অর্থগ্রহপ্রার্থী হয় নাই। হিহারাই স্বীয় ধর্মকে ভিত্তি করিয়া হিন্দু-জাতীয়তাবাদী হইয়াছিল এবং স্থবিধা পাইলে স্বাধীনতার জক্ত চেষ্টিত হইত। প্রভাপাদিত্য, কেদার রায়, সীভারাম এই শ্রেণীর লোক ছিল। ইহাদের প্রচেষ্টা ব্যক্তিগত স্বার্থের- উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল (৪)। ধর্ম তাহার আবরণ মাত্র ছিল।

ं এই প্রকারে দেখা যায়, হিন্দু অভিজ্ঞাতের। মুসলমান যুগে একীভূত হইয়া

४ कानीश्रमण गरमाभागाय—'मधायुरमद वाकना' उडेवा

কার্য্য করে নাই---হিন্দু অভিজাতেরা সংঘবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতার জন্ম চেষ্টা করে নাই। এই যুগের হিন্দুর রাজনীতিক পরিস্থিতি বিষয়ে Lane-Poole বলেন—Thus the Moslems fought for a cause, while the Hindus had nothing better than class or class interests to uphold.... National interests were frequently sub-ordinated to the interests of a section or class....The military system of the Hindus was outof date and old-fashioned....The war between the two peoples was really a struggle between two different social systems. (Quoted by Dr. Iswari Prasad, Pp 199-200) এ কথা সম্পূর্ণ সভ্য। তংকালীন এই চুই ধর্মাবলম্বীদের যুদ্ধ চুইটি বিভিন্ন সামাজিক এবং তৎপ্রস্ত প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান সমূহের প্রতিদ্বন্দিতায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে মধাবিত্ত শ্রেণী বিশিষ্টভাবে ছিল না-একথা ইতিপূর্বেই উক্ত হইয়াছে। স্থুতরাং তাহাদের কার্য্যের কোন ইতিহাস নাই। আর পতিত গণভোণী জড়ের স্থায় পড়িয়া থাকিত; এবং মুসলমান শাসকের উৎপাতে হয় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া ভাহা হইতে নিক্ষৃতি লাভ করিত, না হয় অদৃষ্ট ও পূর্ব্বজন্মকে ধিক্কার দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিত। আর হিন্দু শাসকের অত্যাঁচারে উৎপীড়িত হইলে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের নিকট পূর্বজন্মের কৃত ফল, প্রাক্তন রাজা ভগবানের প্রতিনিধি প্রভৃতির ব্যাখ্যার মাহাত্ম্য শ্রাবণ করিয়া আঁধ্যাত্মিকভাবে পরিপ্লুত হইয়া স্থাসূবৎ অবস্থান করিত। তবে অত্যাঁচার অসহা হৈইলে যে তাহারা "Jacquerie" (কুষক-বিজ্ঞোহ ) করিত তাহার প্রমাণ আছে (৫)। কিন্তু ভারতের জনসাধারণ বা গ**াঁস**মূহ কখনও অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া বিপ্লব সাধন করে নাই। ইহার ব্যতিক্রেম হুইতেছে সত্মরামী সম্প্রদায় ; তাহারা গণ্ডেশ্ণীয় লোক ছিল, তাহ:দের বিজ্ঞোহ ধর্মের ব্যাপার ছিল। এই বিষয়ে (৫ক) জার্দ্মাণ দার্শনিক হেগেল (Hegel) বলিয়াছেন, 'ভারত ক্থন রাজনীতিক বিপ্লব করে নাই (৬)। ভারতীয়দের মনে anti-

৫। চেতোবর্দার শোভা সিংহের বাগদীদের নিয়া বিদ্রোহের মৃলে জমিদারের প্রতি
 অসস্তোব ছিল।

eक । কাফি খা এবং Jaharlal Nehru—"Glimpses of World History" অষ্টব্য ।

<sup>।</sup> Hegel-Philosophy of History, ভারত-অধ্যায় দুইব্য।

thesis ( ध्रम्य ভাব ) নাই বলিয়াই এই জড়ছ আদে। এই উক্তি যুক্তিযুক্ত কিনা তাহা অম্মন্ত বিচার্য্য; তবে ইহা ঠিক যে ইহকালের সকল তঃথকষ্ট ও স্থ পূর্বজন্ম, প্রাক্তন ভাগ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর করে এবং কর্ম দ্বারা মানব তাহার জীবনের চেষ্টায় সীমাবদ্ধ—এই মত দ্বারা ভারতীয় হিন্দুর মনে পারি-পার্থিক প্রতিকৃল অবস্থার বিপক্ষে কোন বিদ্যোহ উদয় হয় না, সে উপরোক্ত মতগুলি দ্বারা নিজের জীবনকে মানাইয়া নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বহুদিন ধরিয়া পড়িয়া আছে। হেগেলের কথার তাৎপর্যার্থ এই যে, তাহার মনে প্রতিকৃল অবস্থার বিরুদ্ধে দ্বন্থভাব উদয় হয় না বলিয়াই সে নিশ্চেষ্ট থাকে।

এতদারা আমরা দেখিলাম যে হিন্দু অভিজাতশ্রেণী জাতীয়ভাবে বা স্বীয়ধর্ম রক্ষার জন্ম অনুপ্রাণিত হইয়া সংঘবদ্ধভাবে বিজ্ঞাতীয় বা বিধর্মীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই। তাহারা স্বীয় শ্রেণী-স্বার্থ দ্বারা প্রণোদিত হইয়া একযোগে কথনও কাজ করে নাই। পরাধীনভার জন্ম শ্রেণীগত সংঘবদ্ধভার ভাবের অভাব হইয়াছিল। এই সময়ে হিন্দু স্বার্থের রক্ষক (champion) ক্ষত্রিয় স্থলাভিষিক্ত রাজপুত বীর; কিন্তু তাহার মধ্যে স্থদেশ প্রেম বা জাতীয়-ভাব ছিল না। 'যে-মনিবের নূন খাই তাহার গুণ গাই'—একমাত্র ভাব কার্যাকরী ছিল! এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত বৈল্প বলিতেছেন,— even among the Rajputs, neither patriotism nor nationality remained, but only the sentiment of loyalty…The only sentiment that remained or was appealed to in the Rajput soldiers, was that of loyalty or service of the master who paid him." (৭)।

এই স্বামী-ধর্ম বা 'নিমক হালালী' (noblesse oblige) ভাবটি ইতিপূর্বেই আমরা দেখিয়াছি পৃথিবীর সকল দেশেই সামস্ততন্ত্রীয় প্রথায় উদ্ভ্
হয়; সামস্ততান্ত্রিক পদ্ধতির ইহা একটি লক্ষণ। কিন্তু ভারতে এই লক্ষণটিকে
ধর্মের সঙ্গে জড়িত করিয়া তাহাকে হিন্দুর মনে বদ্ধমূল করা হইয়াছে। এই
লক্ষণটি অস্থাস্থ সামাজিক অথবা জাতীয় কর্মের লক্ষণ হইতে বিচ্যুত করিয়া
কেবল "নিমক হালালী" ভাবটি মনে জাগাইয়া রাখিলে তাহা ভাড়াটিয়া
মনিবের কর্মের পক্ষে স্বিধা হয় বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহা স্বজাতির বা

<sup>9 |</sup> C. V. Vaidya-Vol. III, P 451.

স্ব-সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। এইজন্ম ইতিহাসে দেখা যায় যে প্রাচীন পারস্থ সমাট দারায়ুসের সময় হইতে আজ পর্যান্ত ভারতীয় যোদ্ধারা ভাড়াটিয়া (mercenary) হইয়া কর্মা করিয়াছে। ইহারা যে-মনিবের নৃন খায় ভাহার প্রতি বিশ্বস্ত থাকে বলিয়াই বিদেশীয়েরা ইহাদের ভাড়াটিয়া রূপে স্বীয় গৈল্যদলে রাখে। এমন কি, গজনীর মহমুদ যখন ক্রমাগত ভারত আক্রমণ করিতেছিল তখন মধ্য এসিয়ায় তাহার যুদ্ধে লড়িবার জন্ম পাঞ্জাব হইতে হিন্দু সৈক্ষদল তথায় প্রেরণ করিয়াছিল।

ভারতে হিন্দুযুগে সামস্ততন্ত্র বিবর্ত্তিত হইবার সময়ে শাসকবর্গের বিশেষ্ট্র কার্যের কার্যের কার্যার বিবাহিত প্রেরাহিত শ্রেণী একত্র সন্মিলিত হইয়া গণশ্রেণীদের শোষণ ও দাবাইয়া রাখিবার জন্ম যে-সব ফন্দি, অর্থাৎ ধর্মমত অজ্ঞ লোকদের মধ্যে প্রচার করে তাহাই কালে হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হয়। এই মতগুলি শাঁকের করাতের হায় উভয় দিক দিয়াই কাটে! জনসাধারণকে নিবর্বীর্য্য করিবার জন্ম যে-সব মত উদ্ভূত করা হয়, সেইগুলিই হিন্দুর জাতীয় বিপদের দিনে বিপরীত ফল প্রসব করে। পরাজিত জাতির লোকদের জাতীয় বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টায় উপরোক্ত মত দ্বারা প্রভাবান্থিত মনস্তত্ত্ব শ্যাহা হইবার তাহাই হইবে," "ঘোর কলি, প্রাক্তন কে থাণ্ডাইরে" ? (৮) প্রভৃতি বুলি দ্বারা নিবর্বীর্যা জাতিকে আরও অধিক নিশ্চেষ্ট

ত। লক্ষণ সেনকে শাল্প দেথাইয়া ব্রাহ্মণদের ভয় দেথাইবার কথা ব্যাহ্মণার ইতিহাসে খ্যাত আছে। এই যুগে তথাকথিত হিন্দু ধর্মের কুদংস্কার রাজনীতিতে কতটা প্রতিবিশ্বিত হয় তাহা দিল্পর হুইটি দৃষ্টান্তে জাজল্যমানরপে প্রতীয়মান হয়। দিল্পতে মহম্মদ-বিন-কাসেমের দলে রাজার ভাই ও অনেক ঠাকুর (ক্ষব্রিয়) ও ব্রাহ্মণদের মিলিত হুইবার একটি কারণ। ইতিহাস বলে যে রাজা দাহিরকে জ্যোতিষেরা বলে যে, তাহার বৈমাত্রেয় ভগ্নী কর্ত্বক তাহার ক্ষতি হুইবার সন্তাবনা (আশকা) আছে। সেই বিপদ থণ্ডন করিবার জন্ম দাহির বৈমাত্রেয় ভগ্নীকে শাল্পমতে নিবাহ করে যদিচ ভাহার সহিত বাস করিত না। ইহাতেই দাহিরের ভাতা ও অন্যান্মেরা চিটিয়া পরে কাসেমের সঙ্গে মিলে যাহাতে দাহির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ("চাক-নামা" দ্রষ্টব্য)। অপর একটি দৃষ্টান্ত এই—মুসলনান বিজ্ঞের পর দিল্পর কোন রাজপুত রাজার সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ হুইতেছিল। সেই সময় রক্ষা এক রাত্রিতে স্বপ্ন দেখে, মুসলমানেরা তাহার তাব্তে চুকিয়া তাহাকে কয়েদ, করিবার জন্ম আসিয়াছে। পাছে 'ধ্বন' স্পর্শে তাহার জাতি নই হয়, এই আশক্ষায় রাজা স্বপ্ন ভঙ্গ হুইলে

করিয়াছিল। এতদারা অবস্থাতেদ-জনিত কোন দ্বন্দ্ভাব হিন্দুর মনে উঠে নাই; সে, বর্তমানকে মানিয়া লইয়াছিল।

🗻 পুনঃ মধ্য থুঁগের হিন্দু আমলে যথেচ্ছাচার ও একটি বিশিষ্ট যোদ্ধ্য ও শাসক জাতি বিবর্তিত হওয়ায় গণসমূহ রাজ্যের উল্ট-পাল্ট ও রাজবংশের পুনঃ পুনঃ পুরিবর্ত্তনকে নির্ব্বাকভাবে দেখিয়াছিল। ( এই বিষয়ে লেন-পুলের অভিমত অষ্টব্য-Dr. I. Prasad Pp 199-200) আমরা রাজপুত যুগে পূর্ব্বেকার গিল্ডগুলিকে রাষ্ট্রীয় কর্মে অংশ গ্রহণ করিতে দেখি না, রাজত্ব তথন রাজার সম্পত্তির তায়ে গণা হইত ; রাজ্য পরিচালনা করা রাজা ও তাঁহার বেতনভোগী মন্ত্রীদের কার্য্য, রাজত্ব রক্ষা করা, রাজ পরিষদ, রাজার প্রসাদভোগী সামস্তবর্গ ও ভাড়াটিয়া সৈক্তদের কার্য্য, গণ-সমূহের সঙ্গে এই সব বিষয়ের কোন সম্পর্ক ছিল ন। তাহারা রাজকর দিবার জন্মই জন্মিয়াছে: যে বলবান হইয়া ভাহাদের নিকট কর আদায় করিবে সে-ই রাজা। যথেচ্চাচার-শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়া লোকদের মনকে এই প্রকারে রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন করিয়াছিল। হিন্দু-রাষ্ট্রনীতি অমুসারে রাজা চিরকালই নির্বাচিত হইত; যথেচ্ছাচারী হইবার কোন ক্ষমতা তাহার ছিল না (৯)। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখি "জোর যার মুল্লুক তার" প্রথাই চলিতেছিল, রাজা যথেচ্ছাচারী হইয়াছিল। এইজগ্যই দিল্লী বা গোড়ের সিংহাসনে কে বসিল ও তাহাকে কে তাড়াইল তাহার সহিত প্রজার কোন সম্পর্ক ছিল না,—এ বিষয়ে কোন সহামুভূতি প্রদর্শন করিত না। সামস্ততন্ত্রীয় যুগে প্রজার রাষ্ট্রনীতিক সমস্ত অধিকার বঞ্চিত করিয়া তাহাকে শোষণের বস্তু করিয়া রাখিবার জন্ম কেবল তাহার ধর্মোনাদনা জাগাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহার ফুলে সে আজ পর্যান্ত রাষ্ট্র-নীতিক জীব না হইয়া ধর্মোল্লভ জীব হইয়া আছে! মুসলমানেরা আসিয়া সেই ধর্ম্মেই আঘাত করে। নগরকোট, সোমদাথ, কাক্সকুক্ত ও বেনারসের মন্দিরগুলি লুষ্ঠিত ও দেবমূর্ত্তি সমূহ বিচুণীকৃত হইলেও কোন অনৈস্গিক কাণ্ড দৌড়াইয়া গিয়া পাহাড় হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করে (Elliot-এর পুস্তক ক্রষ্টব্য ')। ৺নিধিলনাথ বাষের <sup>ইন্ন্</sup>প্রতাপাদিত্য চরিত"-এ প্রতাপাদিত্যকে মানিসিংহ 'বোর কলি,' দিলীতে আহ্বন এবং বাদশাহের সহিত ভাব কলন' কথা আছে।

B + K. P. Jayaswat Study of Hindu Polity.

হইল না দেখিয়া অনেকে আশ্চর্ঘান্তি ও বিশারাবিষ্ট হইল। ইহার ফলে, অনেকের আহ্মণ্য ধর্মে আন্থা শিথিল হইয়া পড়ে (মৃষ্টিমেয় অনরব সৈক্ত কর্তৃক কাসেমের সিন্ধু-বিজয় দেখিয়া একদল আহ্মণ ইসলামে, আন্ধা-সম্পান্ত্র এবং ধর্মান্তর গ্রহণ করে। হিন্দুর ধর্মের মধ্যে অনেক নিরাকারবাদী সম্পান্ত উথিত হয় (১০)।

এই প্রকারে হিন্দু-উচ্চ শ্রেণীর লোকের। যখন বিভিন্ন স্বার্থের অমুসন্নর্গ করিতে থাকে তখন নিজ্জীব গণশ্রেণী সমূহ নিশ্চেষ্ট থাকে। অবশেষে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনের ফলে দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ করিয়া "সত্মরামী" বলিয়া একটি সম্প্রদায় আত্তরঙ্গজেবের শাসন কালে উদয় হইয়া দিল্লী পর্যান্ত হাঙ্গামা করিয়াছিল; কিন্তু তাহার। পরাভূত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে গরীব ও নিম্প্রেণীর লোক ছিল। কাইাদেশ শতান্দীতে হিন্দুর রাজনীতিক পুনঃজাগরণ। এই সময়ে কোন কোন স্থলে ধর্ম ও রাজনীতি সংমিশ্রণ করিয়া হিন্দু জাতীয়তাবাদ স্টে হয়। মহারাষ্ট্রে শৃদ্র তুকারাম যখন বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার দ্বারা গণসমূহকে আলোড়িত কবিতেছিল তখন আন্দা করিতেছিল। ইনি শিবাজীকে এই মহারাষ্ট্র ধর্ম সংস্থাপনুরর শাণিত অন্তর্রূপে ব্যবহার করেন। প্রবাদ আছে, এই কর্মের সহায়তার জন্ম তিনি পাহাড়িয়া মান্তলেদের শিবাজীর তৃদ্ধ্ব সৈম্ভরূপে বিবন্তিত করেন। এই বেন্দু জাতীয়তাবাদের

১০। হিন্দু দেব মন্দিরগুলি জনসাধারণকে শোষণে জন্ত নির্মিত হইয়াহিল । বাসা এই প্রতারণা ও শোষণ কার্য্যের লাভের ভাগী হইত; ইহা আন্বেরুণীর "Prologomena to India" পাঠে অবগত হওয়া যায়। সোমনাথের শিবলিকের অনৌকিকছের, বুজকগী মাহমুদের লোকেরা উহা ভাজিবার পূর্কেই ধরিয়ছিল (E·liot—History of India দুইবা)। পরে সোমনাথ পুন: নির্মিত হয়, আবার তাহা মুসলমানেরা ধ্বংস করে (Elliot দুইবা) সোমনাথের মন্দিরের দেবতার অলৌকিক কর্ম্ম পার্মিক কবি সেথ দানী ধরিয়া ফেলিয়াছিল। যে-আক্ষণ এই প্রতারণা করিত ভাহাকে, দানী মারিয়া ফেলে ("বোজানী দুইবা) > কৌটিলাের অর্থশান্তই সাক্ষ্য দের যে মন্দিরের লভাাংশের একাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল।

মহারাষ্ট্রীয় রূপ পরিগৃহীত হয়। শিবাজীর সহিত সকল জাতির লোক সিমিলিত হয়। কিন্তু ইতিহাস বলে—অনেক বিশিষ্ট মারাঠা সামস্ত শিবাজীর বিপক্ষে ছিল, তাঁহারা শিবাজীর কর্মকে ভোঁসলে বংশের রাজত সংস্থাপন প্রচেষ্টা বলিয়াই মনে করে। পরে শিবাজী কৃতকার্য্য হইলে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহার কর্মের ফল ভোগের জন্ম শিবাজী প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে জোটে! শিবাজীর অথবা তাহার গুরুর নিখিল ভারতীয় হিন্দু জাতীয়তাবাদ ছিল কিনা তাহা সন্দেহের কথা! শিবাজীর মুখ্য উদ্দেশ্য কি ছিল--তাহার স্বাধীন সিংহাসন স্থাপন বা হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করা তাহা তর্কের বিষয়। অবশ্য এই সময়ে মহারাষ্ট্রের বাহিরের কোন কোন হিন্দু ভাবুক ইহাকে হিন্দু ধর্মের রক্ষা করে অভিযান বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন। শিবাজীর গুণমুগ্ধ হিন্দী-কবি ভূষণ তাহার কবিতায় শিবাজীর কর্ম্ম-কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গের বলিয়াছেন, "কাশীকা কলাযাতি, মথরা মসজিদ হোতি, স্থনত হতি সবাকার, আগর শিবাজী মহারাজ না হোতা প্রকাশ।"

আশ্চর্য্যের কথা এই যে, শিবাজীর কার্য্য যদি হিন্দুজ্ঞাতীয়তাবাদের অঙ্গ হইত তাহা হইলে তাহার সৈত্য শ্রেণীতে পাঠান সিপাহীর দল থাকিতে পারিত না (১১)। এই সময় হইতে মহারাষ্ট্র প্রাধান্তের শেষকাল পথ্যস্ত পাঠানেরা মহারাষ্ট্র সৈত্যশ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়। অত্যদিকে শিবাজীর বিপক্ষদলে হিন্দু রাজপুতেরা ছিল। সিংহগড়-বিজয় হইতেছে মহারাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল কীর্ত্তি, তানাজি মালস্থ্যে যখন এই হুর্গ আক্রমণ করেন, তখন যে-মোগল সৈত্যেরা প্রাণপণ করিয়া তাহার প্রতিবোধ করিয়াছিল তাহারা ছিল রাঠোর কৌমের রাজপুত!

আজুকাল মহারাষ্ট্রীয় লেথকেরা বলিতেছেন, শিবাজী প্রতিষ্ঠিত মহারাষ্ট্রীয় গভর্ণমেন্টের নিখিল ভারতীয় হিন্দু-সাআজ্য স্থাপনের policy ছিল, এবং ভাহাদের "হিন্দু-পদ-পাতসাহী" (১২) স্থাপনের পরিকল্পনার কথা শুনা যায়: কিন্তু ইতিহাস তাহার বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করে। সত্য বটে, শিবাজীর পৌত্র

S. N. Sen-'Administrative System of the Marhattas,' Pp 144-

১২। Savarkar—"Hindu Pada Padshahi" পুস্তক এইবা।

রাজা সাহর দরবারে পেশওয়া বাজীরাও 'কুসতুন তুনিয়া' ( কলটাটি নোপল ) পর্য্যস্ত হিন্দু পতাকা এককালে উড়িবে—এই আদর্শ সাক্তর দরবারের হওয়া উচিত বলিয়া বক্তৃতা করিয়াছিল (১৩)। কিন্তু তাহারা শেষ পর্যান্ত মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুর আধিপত্যের চেষ্টা করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়েরা অক্যান্য প্রদেশের হিন্দুকে তাহাদের সঙ্গে সামিল করে নাই, বরং তাহাদের উপর বেশী অত্যাচার করিয়াছিল (১৪)। রাজনীতিক প্রয়োজনের জন্ম তাহারা মুসলমানদের সঠিত খুব ভাব করিয়াছিল। পাণিপথের যুদ্ধের প্রাক্তালে মহারাষ্ট্রীয়েরা জাঠ ও রাজপুতদের চটাইয়া তাহাদের সহামুভূতি হারাইগাছিল। তৎপর মহারাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ ও মারাঠার দল্ব বিশেষভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। শূজ কুষক মারাঠারা সৈক্ত হইয়া শিবাজীর অধীনে রাজত স্থাপন করিয়া ক্ষতিয়ত্তের দাবী করে, তখন হইতে ব্রাহ্মণ ও মারাঠার খ্রেণীম্বন্দ্ব বিশেষভাবে জাগিল উঠে। অনেক ঐতিহাসিক বলেন, পাণিপথের যুদ্ধে হারিবার ইহা একটি মূল-কারণ। হোলকার ও গাইকোয়াড এবং আরও অনৈক মারাঠা সেনাপতি, প্রধান দেনাপতি ব্রাহ্মণ সদাশিব রাও ( ইঁহার গুণগ্রাহীরা ইঁহাকে 'পরশুরাম' অবতার বলিত ) ভাওয়ের উপর রাগ করিয়া নিষ্ক্রিয় ছিল (১৫)। তাহাদের মনোভাব ব্রামাণেরা মকক ! ভাও পূর্বে হোলকারের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া মুণাভরে বলিয়াছিল—Who cares to hear a goat-herd ? (১৬) রাণাডের মতে এই উভয় জাতির দ্বন্দ মহারাষ্ট্র সামাজ্যের 'কাল' হইয়াছিল। ইতিহাস পাঠে ইহা বোঝা যায় যে, মহারাষ্ট্রীয় রাজত্ব ভারতীয় হিন্দুজাতীয়তার প্রতীক ছিল না।

উত্তরে নানক প্রতিষ্ঠিত "শৃথধর্ম" মোগলের অত্যাচারে গুরুগোবিন্দ সিংহ কর্ত্তক স্কাতিভেদ-বিহীন "খালসা" সংঘে পরিবর্ত্তিত হয়। এই শৃতন সুম্প্রদায়

২৩। **৮স্থা**রাম গ্রেশ দেউস্কর—"বাজীরাও"।

১১। নবাবিষ্ত বাদলাও লিখিত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' বর্গি হালামার ভীষণত্ত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছে।

Se | J. N. Sarkar—Fall of Moghul Empire, Vol. II 更到 !

১৩। Ranade—Rise of the Marhatta Power; Hindu Re-conquest of India দুইব্য।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে,—কিন্তু মোগলের অত্যাচারের ক্ষয় মুদলনান বিদ্বেষ পোষণ করে। জনশ্রুতি এই যে, গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার জ্যাই আঁক্রেম্ণশীল খালসা সংঘ সংগঠিত হয়। শিখদের মধ্যে প্রবাদ আছে, "আগর গুরু গোবিন্দ সিংহ নাহি হোতা প্রকাশ, হিন্দু ধর্মকা হো যাতা নাশ!" আসলে হিন্দু-সমাজের মধ্য হইতে অন্তর্ধারী ধর্ম্মোয়ও খালসা দল উদ্ভূত হইয়া মুদলমান সমাজের ধর্মোয়ত গাজীর দলের পাল্টা জবাব দিতে থাকে। কিন্তু ইহা সত্ত্বে এই দলকে হিন্দু-জাতীয়তাবাদের প্রতীক বলা যায় না, কারণ শৈখেরা বরাবর নিজের সম্প্রদায়ের জন্ম কার্যা করিয়া আসিয়াছে। শিখদের একটি পুরাতন প্রবাদ বাক্যে উক্ত আছে—"রাজ করেগা খালসা, ইয়াগী স্থানে (১৭) বাকি (আগী) নারহে কোই" (শিথ খালসাই রাজত্ব করিবে এবং স্বাধীন আফগান কোমদের দেশে সকলে ধ্বংস হইবে)! এতদ্বারা এই সম্প্রদায়ের মনোবৃত্তির স্বর্নপটি প্রকাশ পায়। রামদাস স্থামীর "মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম"-এর ক্যায় গুরু গোবিন্দের খালসার শিথধর্ম্ম হিন্দুজাতির স্বাধীনতার প্রতিনিধি স্থানীয় হয় নাই, বরং প্রাদেশিক বা সাম্প্রদায়িক স্থার্থের প্রতীক হইয়াছিল।

জাতিতেদ বর্জন করিয়া গুরুগোবিন্দ শিথ ধর্মকে কৃষক জাঠদের মধ্যে গ্রহণ করাইতে পারিয়াছিলেন এবং শিখধর্মের আদর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া এই শিখ গণশ্রেণীর মধ্যে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্রের আকান্ধা জাগিয়াছিল। পরে রণজিং সিংহ তাহার ফলভোগী হয়, কিন্তু তখন শিখ সমাজে একটি অভিজাত-শ্রেণী উত্তুর্ত হইয়ছে। এই অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে হিন্দুর জাতি মর্য্যাদার প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। মোগল সামাজের ধ্বংসের সময়ে পাঞ্জাবে শিখ-জাঠ ও মধ্য প্রদেশে হিন্দু জাঠদের রাজনীতিক অভ্যথানে কৃষক জাঠ-জাতি পূর্ব্বে শৃত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকিলেও রাজনীতিক ক্ষমতা পাইয়া বা ক্ষেত্রী জাতীয় শিখ সন্দারেরা সমাজে যে সন্মান পাইত, অন্থ নীচু জাতি-সমুর্ভূত সন্দার সে সন্মান পাইত না। প্রবাদ আছে, রণজিং সিং জাতিতে

১৭। বর্ত্তমান স্বাধীন আঁকগান রাষ্ট্র ও ভারতের দীমানার মধ্যবর্তী স্থান—বেখানে আঞিদি, মাছেন প্রভৃতি স্বাধীন পাঠান কৌমসমূহ বাদ করে, তাহাকে "ইয়াগীয়ান" বলে।

নিয়শেণীয় "সাঁসি" (১৮) (মত প্রস্তুতকারী জাতি, কিন্তু সুঁড়ির চাইতেও নীচু) ছিল; সেইজত ইহা লইয়া সামাজিক কটাক্ষপাত এখনও চলে।

ক্রমশঃ

শ্রীভূপেশ্রনাথ দত্ত

১৮। Ibbetson—"Glossary of Punjab Tribes" পুস্তকে রণজিৎ সিংছকে ভট্টী রাজপুত এবং ভাছাকে মহারাজ দাঁদির বংশধর বলা হইয়াছে। এবং শিখদের নিকট হইতেও লেখক উপরোক্ত কথাই শুনিয়াছেন। কেহ কেহ দাঁদিদের 'thievish tribe' . বলেন।

## পোষাক ছাড়া সভ্যতা

মানব সভ্যতার গোড়া থেকে মানুষ বরাবর চেষ্টা করে এসেছে কেমন করে প্রকৃতির থেয়াল-খুসীর উপর নির্ভর না করে নিজের উপর নির্ভর করবে। এই চেষ্টা সফল হয়েছে, আরো হবে। এর ফলে মানুষ আজ তার প্রাসাচ্ছাদনের জন্মে পাহাড়ের গুহা আর আকাশের রৃষ্টির মুখ চেয়ে বসে খাকে না; বরং প্রকৃতির নানা শক্তিকে নিজের কাযে লাগানোর ফলে তার জীবন ধারা এত উন্নত এবং সম্পদশালী এবং মহন্তর হয়েছে যে তার আদিম যুগের জীবনের সঙ্গে আজকের অতি-বিরাট প্রভেদ। একদিকে এই হয়েছে বটে, কিন্তু অন্মদিকে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করার অভ্যাস ছাড়তে ছাড়তে মানুষ প্রকৃতি থেকে ছিন্ন, হয়ে গেছে। এইভাবে আত্মনির্ভর হছে গেলেই যে মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে অবন্ধু করা অনিবার্য্য এ যুক্তি চলে না। কিন্তু তবুও মানুষ ঠিক তাই করেছে। মানুষ নিজেকে সভ্য করতে করতে শুধু যে প্রকৃতি থেকে নিজেকে দুরে সরিয়ে এনে ফেলেছে তা ন্য়—জীবনের আনেক কিছু সুন্দর জিনিসও সে হারিয়েছে।

মানুষ যখন সভ্য হয়নি সে-ও ছিল অক্সাক্ত প্রাণী ই মতো নগ্ন। কিন্তু আজকের মানুষ ষেমন এই কৃত্রিম সভ্যতার এবং যন্ত্রের দাসৃ হয়ে পড়েছে, তেমনি তার ব্যুত্রেরও দাস হয়ে পড়েছে। পোষাক মানুষকে আজ এমন ভাবে গ্রাস করেছে যে সে সভ্যিই ভিতরে-ভিতরে নগ্ন প্রাণীবিশেষ তা আর মনে হয় না। বরং মনে হয়, পাখীদের পক্ষ-মোচনের মতো মানুষের পক্ষে পোষাক পরাটাই একটা নৈস্গিক বিধি। নগ্ন মানুষ কেমন করে পোষাক পরতে শিখল এবং পোষাক কেমন করে তাকে পেয়ে বসল এর আলোচনা আমরা অক্সত্র কুরেছি \*। এবারে, এই পোষাকের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আধুনিক যুগের মানুষ—যারা ভাবতে জানে এবং বহিং প্রকৃতিকে ভালবাসে—তারা কি করেছে দেখা যাক গ্র

<sup>• \*</sup> পরিচয়—চৈত্র ১৩৪৮

নিউডিট আন্দোলন খুব বেশী দিনের নয়। এই আন্দোলন ইয়োরোপে এবং বিশেষ করে জার্মাণীতে আরম্ভ হয়েছিল ভরুণদের স্বাস্থা এবং দেহকে উন্নততর করার উদ্দেশ্য নিয়ে। খোলা গায়ে রোদ আর বাতাসের ক্রিয়া যে কত উপকারী তা যখন দেখাত পাওয়া গেল, তাই থেকে নগ্ন দেহে খোলা জায়গায় ব্যায়ামের প্রবর্তন হল। যদিও এই থেকেই ক্রমে নিউডিট আন্দোলন বেড়ে ওঠে এবং ছড়িয়ে পড়ে—তবু এর চর্চা করতে করতে মানুষ এর মধ্যেকার আরো অনেক গুণ আবিক্ষার করলে যা প্রথম অবস্থায় তাদের জ্ঞানা ছিল না। আন্দোলন যতই ছড়িয়ে পড়তে লাগল, দেখা গেল নিউডিজমের চর্চায় শুধু যে মানুষের স্বাস্থাই ভাল হচ্ছে তা নয়, তার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি এবং নীতিবাধ উন্নততর হচ্ছে, শিশুদের শিক্ষায় মস্ত একটা সাহায্য হচ্ছে। মোটের উপর শুধু দেহের নয়, নিউডিজমে মনেরও উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে ৮

কিন্তু নিউডিজ্মের অভ্যাস যতই কল্যাণকর হোক না কেন এর অমুগামীর সংখ্যা অতি কুদ্র। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই এর কোনো প্রয়োজন অমুভব করে না। উপরস্তু অধিকাংশ লোকই মনে করে অপর কোন ব্যক্তির সামনে নিজেকে নগ্ন করা নীতিবিরুদ্ধ, বিশেষতঃ অপর ব্যক্তি যদি অপর sex-এর মামুষ হন। অধিকাংশ দেশের আইনেই সর্বসমক্ষে নগ্ন হতে বাধে; কাজেই নিউডিজ্মে যাদের আস্থা আছে তাঁদের একত্র হয়ে ক্লাব বা উপনিবেশ স্থাপন করতে ইয়, যেখানে তাঁরা পুলিস ও জন-সাধারণের চোথের আড়ালে তাঁদের অমুষ্ঠীন চালাতে পীরেন।

নিউডিই আন্দোলন সকলের চেয়ে অগ্রসর হয়েছে জার্মাণীতে। বস্তুতঃ ঐ দেশেই এই আন্দোলনের জন্ম বলা যেতে পারে। ওথানে নিউডিইদের ক্লাবে বা উপনিবেশে ছুটির সময় অথবা শনি-রবিবারে সভ্যেরা, মিলিত হয়। সহরের বাইরে অথবা ভিতরে, উপনিবেশ গড়া হয়; সেখানে জিমনাষ্টিক, খেলা, সাঁতার ও আরো নানা রকম বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। পুরুষ, স্ত্রী এবং শিশুরা সকলেই এখানে আসে এবং সকলেই সমস্ত বস্তু ত্যাগ করে মুরে বেড়ায়। অধিকাংশ নিউডিই কেন্দ্রের নিয়ম হচ্ছে এই যে যদি কোন অভ্যাগত ক্লাব দেখতে আসেন, তিনি যতক্ষণ ভিতরে থাকবেন সম্পূর্ণ বিবস্তু হয়ে থাকবেন। এই সকল কেন্দ্রের অবস্থান গোপনীয় নয়—আইন এবং শাসনের

কর্ত্তা এবং জনসাধারণ এদের থবর রাখে। যাদের নিউডিজ্মে আস্থা নেই, তারা এদের দলে যোগ দেয় না, এদের নিয়ে কিছু মাথাও ঘামায় না এবং শাসকবর্গও নিরপেক্ষ থাকেন। এর ফলে জার্মাণীতে আন্দোলনটা এতটা ছড়িয়ে পড়বার স্থযোগ পেয়েছে। সেখানে একে বলা হয় Nackt Kultur।

অধুনা ইয়োরোপের অক্যান্স দেশেও এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে; যেমন ফ্রান্স, সুইট্সারল্যাণ্ড, হাঙ্গারী, হল্যাণ্ড, অধ্রীয়া, এমন কি ইংলণ্ডে পর্যান্ত।

বিভিন্ন দেশের শাসকবর্গ এই আন্দোলনের প্রতি বিভিন্ন ভাব পেট্রণ করেন। তা উৎসাহ দান থেকে আরম্ভ করে সোজাস্থজি উৎপীড়ন পর্য্যন্ত আছে। বার্লিনে যেমন ছটি সর্ব্বসাধারণের সাঁতার ঘর আছে যা মাসের কোন কোন বিশেষ দিনে নিউডিইদের হাতে দেওয়া হয়। স্থতরাং বার্লিনের মিউনিসিপ্যালিটিও সরকার নিউডিজ মকে স্বীকার করে নিয়েছেন। ফ্রান্সে অব্বচ নিউডিজ ম্ প্রপীড়িত। 'Merrillও Merrill-পত্নী একবার কেমন করে গোপনে ফ্রান্সের একটি নিউডিই কেন্দ্রে গিয়েছিলেন এবং কেমন করে তাঁদের এই কেন্দ্রের অন্তিম্ব সম্বন্ধে কোন কথা বলা বা লেখা নিষেধ ছিল, তা তাঁরা Among the Nudist নামক বই-এ লিখেছেন।

আমেরিকার কয়েকটি ক্লাবে আছে সেগুলি কিছু একাধিকত এবং ব্যয়সাধা। ভার্মানীতে আবাঃ। এগুলি সর্বসাধারণের জন্মেই বেশী, এবং
কয়েকটি কেন্দ্র তো সোশালিস্টরা চালান। Nackt-Kultur আন্দোদন যে
কতদূর বিশ্বত হয়েছে তা এই বল্লেই বোঝা যাবে যে ত্রিশ লক্ষ জার্মান নয়তার
অর্ভ্যাস করে। ওখানে বিভিন্ন কতকগুলি প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের প্রত্যেকের
অধীনে কত্রকগুলি করে ক্লাব দেশের চারিদিকে ছড়ানো। এদের মধ্যে সব
চেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান Reichsverband fuer Freikoerper-Kultur। শুধু
এদেরই অধীনে বার্লিনে এগারটি ক্লাব আছে, যার মোট সভ্য-সংখ্যা পাঁচ
হাজারের উপর। এই প্রতিষ্ঠানের পঞ্চাশের উপর ক্লাব, কলোন্, ডেসডেন্,
লাইপংসিগ, ডেস্সাউ, মিউনিখ্, নূর্বার্গ এবং জার্মানীর অক্লাক্স জায়গায়
ছড়ানো আছে। জার্মানীতে এমন বিশিষ্ট নগর খুব কমই আছে মেখানে
কোল-না-কোন-রক্ম Nackt-Kultur মণ্ডলী নেই।

করেকটি পত্রিকা আছে, যাদের আলোচ্য বিষয় শুধু নিউডিজ্ম্। এদের অক্যান্ত পত্রিকারই মতো সাধারণ জায়গায় প্রদর্শন এবং সাধারণের কাছে বিক্রিক করা হয়। নাম-করা পত্রিকার অনেকগুলিই সম্প্রতি ইয়োরোপের-প্রধান প্রধান সহরের নিউডিজ্ম্ আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেন্ট পল্সের Dean Inge "Costume and Custom" নামে একটি প্রবন্ধ Evening Standard-এ প্রকাশ করেছেন। তিনি নিউডিজ্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং এই আন্দোলন অলুমোদন করে অনেক কথা বলেছেন।

উপরি উক্ত দেশগুলিতে নিউডিষ্ট আন্দোলন হচ্ছে একটি সুবিবেচিত অবহিত আন্দোলন যা মানব জাতির উন্নতি সাধনের জন্ম পরিকল্পিত। এর উদ্দেশ্য মানুষকে পোষাকের বন্ধন থেকে মুক্ত করা, যাতে সে প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারে, শরীর এবং মনকে উন্নত করতে পারে এবং আধুনিক মানুষ যে সকল যৌন-কমপ্লেল্পে ভোগে তার হাত থেকে রেহাই পেতে পারে। কিন্তু এ ছাড়া অন্য দেশ আছে যেখানে নিউডিজ্ম্ স্বাভাবিক। রাশিয়ায় ল্রী ও পুরুষে একত্রে নয় অবস্থায় কৃষ্ণসাগরে স্নান করেছে; স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায়ও এই অভ্যাস প্রচলিত এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে নীতিজ্ঞ হবার আগে পর্যান্ত জ্ঞাপানেও ল্রী পুরুষে একত্রে স্নান করেও।

কোন প্রকৃতির কোন শ্রেণীর লোক নিউডিই ক্লাবে যোগ দেয়, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। নিউডিই শ্রেণী বলে কি কোনো বিশেষ শ্রেণী আছে, যারা সাধারণ লোকের থেকে পৃথক ! এর উত্তর, মন্ত একটি "না"! নিউডিইদের সংগঠন সাধারণ মানব-জন-সমাজেরই মতো। Parmelee-র মতে নিউডিইরা সমাজের প্রত্যেক পর্য্যায় থেকেই আসে, স্তরাং নিউডিই বলে কোন 'টাইপ' নেই। কোন কোন নিউডিই চরম সংস্কারপন্থী, কেউ রক্ষণশীল। এদের মধ্যে রাজনৈতিক সকল রকম দলের নম্না আছে এবং সামাজিক ও অর্থনিতিক সকল রকম পর্য্যায়ের মানুষ আছে। এদের মধ্যে বড় লোকের সংখ্যা কম এবং খুব দরিজেও বেশী নেই—অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। স্বেশ্ব ক্রেক্টি বিশেষ কেন্দ্র আছে যেগুলি শুধু মজ্রদের জন্ম। প্রায় স্কল রকম প্রশার কিউডিইদের মধ্যে পাওয়া যায়। Julian Strange নামক

এক আমেরিকান লেখক ইয়োরোপের বহু নিউডিষ্ট কেন্দ্রে ঘুরেছিলেন।
তিনি হামবুর্গের কাছে Freilicht-park (মুক্ত আলোর পুরোভান) নামক
থে নিউডিষ্ট 'পার্ক আছে তাতে দিন পনের কাটাবার সময় গণনা করে
দেখেছিলেন সেখানকার ৬৭ জন লোকের মধ্যে ছিল—এক ব্যবসায়ী আর
তার পরিবারবর্গ, একজন পেশাদার নর্ভকী, এক আমেরিকান কোটিপতি ও
তার পরিবার, একটি ব্রিটিশ ইণ্ডার্ডিয়াল করপোরেশানের সহকারী সভাপতি,
একজন ইংরেজী কলেজের ছাত্র, একজন জার্মাণ সমর বিভাগের পূর্ব্বতন
কর্মচারী, হজন করাসী, একজন মিশরীয়, একজন রুশ সংগীতজ্ঞ, সন্ত্রীক একটি
স্থাইস্ দাতের ডাক্তার, একটি ডেনিশ মহিলা ও তার ছেলে, হজন জার্মাণ
প্রোফেসার, হজন ইঞ্জিনীয়ার ও আরও অনেক পেশার লোক।

এই আন্দোলনের প্রথম অবস্থায় যাঁর। নিউডিজ্ম পরিগ্রহ করেছিলেন উাদের যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল, কারণ সে সময় এই আন্দোলনকে নানা বিরোধ এবং বাধা কাটিয়ে উঠতে হয়েছে। যেমন অন্থ সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের বেলায় অগ্রনায়কদের ভাগ্য বরাবর কঠিন হয় Nackt-Kultur-এর বেলায় তার ব্যতিক্রম হয় নি।

নগাতার স্পৃহা নানা ধরণের মানুষকে নিউডিষ্ট উপনিবেশের মধ্যে এক করে টেনে আনে। নিউডিষ্টদের সকলের মধ্যে যদি কিছু সাধারণ থাকে, তা হচ্ছে তাদের প্রস্কৃতির প্রতি টান আর খোলা জায়গার মোহ। এঁদের মধ্যে কেউ নিরামিযাসী, কেউ বা মছ্য এবং ধ্মপান ছেড়ে দেবার জগৈছে সকলকে জেদ করেন। কিন্তু এটা নিউডিষ্টদের মূল উপাদান নয়—যদিও অধিকাংশ নিউডিষ্টই বোধহয় জীবনকে সহজ এবং সরল করে আনাই বিশাস করেন।

পল্লীর লোকের চেয়ে দহরে লোকেদের মধ্যে নিউডিজ মৃজনপ্রিয় হয়েছে। জনসঙ্কুল সহরের মধ্যে যারা বাদ করে তারা কৃত্রিম জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়, স্তরাং তারাই নিউডিজ মৃও খোলা জায়গায় জীবন কাটাবার প্রয়োজন গ্রামের লোকের চেয়ে ঢের বেশী করে অনুভব করে। উপরস্ভ সহরের লোকেরা কম রক্ষণশীল। নিউডিজ মের অভ্যাস অনেককে তাদের সহায়ুভৃতিহীন আত্মীয় বা মনিবদের ভয়ে গোপন রাখতে হয়। এটা পল্লীতে

—যেখানে সকলের খবর সকলে রাখে—প্রায় অসম্ভব। এই সব কারণে নিউডিজ্ম্ সহরের বাসিন্দাদের মধ্যে বেশী বিস্তৃতি লাভ করেছে।

#### ( 2 )

যদিও এই পৃথিবীতে আজ লক্ষ লক্ষ লোক নিউডিজ্মে অভ্যস্ত এবং তাদের পক্ষে নিউডিজ্ম্ খুবই সহজ জিনিস, তবু যে কোন সাধারণ লোক নশ্ন অবস্থায় অপরের চোথের সামনে আবির্ভাব হওয়ার কথা অতি কঠিন বলে মনে করবে। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নিউডিজ্মের প্রত্যেক নতুন আগস্তুকই অতি সহজে নগ্নতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে—এতে তার কয়েক মিনিট মাত্র সময়ও লাগে না। Merrill ও Merrill-পত্নী তাঁদের প্রথম অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, এবং আরো অনেকে লিখেছেন, যদিও ছেলেবেলা থেকে তাঁদের নগ্নতার প্রতি বিরাগ ছিল তবু কি সহজে তাঁরা পোষাক ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরেছিলেন।

পোষাক যদিও আমরা পরি শীলতা রক্ষার জন্মে, তবু শীলতাবোধ মানুষের সহজাত নয়। বরং এই বোধ যে প্রথাজাত তার বহু উদাহরণ আমরা আমাদের অন্য প্রবন্ধে দেখিয়েছি \*। সমাজ যে-শিক্ষা শিশুকাল থেকে আশাদের উপর প্রয়োগ করে তারই ফলে আমাদের মধ্যে শীলতার জন্ম হয়। প্রেষাকের উৎপত্তি হল কেমন করে, কবে থেকে মানুষ পোষাক পরতে আরম্ভ করলে, পোষাক কি করে মানুষকে এমন পেয়ে বসল যাতে তা সর্ক্ত ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে এ সকলের আলোচনা উক্ত প্রবন্ধেই করা হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি বস্তের উৎপত্তির একটা কারণ যৌন নির্কাচন। অন্য একটা কারণও পাওয়া গেছে সেটা হচ্ছে—যৌনের সঙ্গে যাত্বিভার একটা মনুষ্ক আছে বলে আদিম মানুষের বিশ্বাস ছিল, যার ফলে যৌন হয়েছিল taboo এবং আছে যৌন চিক্তগুলিকে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখার প্রয়োজন হয়েছিল।

লোকে যে বিশ্বাস করে, পোষাক পরে লজ্জা নিবারণের জন্মে এবং দেহ অনাবৃত্ করার মধ্যে পাপ আছে, আসল কিন্তু ঠিক উপ্টো। যে সকল

<sup>\*</sup> পরিচয়—চৈত্র ১৩৪৮

আসভ্য জাতি নগ্নতায় অভ্যস্ত তাদের পোষাক পরালে তারা বিষম বিব্রত হয়ে পড়ে। মামুষের শীলতাবোধ হচ্ছে একটা উগ্র আত্মসচেতনতা যার উৎপত্তি হয়েছে অস্বাভাবিক সাজে সাজার থেকে; অর্থাৎ শীলতাবোধ হচ্ছে কাপড় পরার ফল এবং কাপড় পরাটা এর ফল নয়।

(0)

Nackt Kultur আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল এই বৈজ্ঞানিক আবিকার থেকে যে সুর্য্যের স্থালো এবং বাভাস মানুষের স্বাস্থ্য বর্দ্ধন করে। রোদের রোগন্নতা-গুল বহু বহু কাল ধরে জানা ছিল এবং সম্প্রতি চিকিংসা শাস্ত্র সূর্য্যালোক সম্বন্ধে আরো অনেক কিছু তথা উদ্যাটিত করেছে। রঙ্গোত্তর রিশার স্থাহায়ো চিকিংসা করার কথা সবাই জানে, তা ছাড়া আজকাল কৃত্রিম রৌজ তৈরী করে নানা রোগের চিকিংসা হয় এবং দেহের উপর tonic হিসেবে ব্যবহার করা হয়। "While properly applied insolation exercises a tonic effect on the body, it has been demonstrated that it is equally stimulating to the mind. The exposed subject is notably more cheerful and exhilarated and evidence has been adduced to show that mental responses are pronounced.…..Sun light treatment has its greatest therapeutic value in increasing and maintaining bodily tone and energy—its stimulating effect is seen in increasing fecundity." \*

নগ্ন দেহের উপর সুর্য্যের আলো আর বাতাদের উপকারিতা বছ বৈজ্ঞানিক অন্তুসদ্ধান আর পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে কিন্তু তা মেনে নিলেও এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এর জন্মে নিউডিজ মের কি প্রয়োজন ? যদি দরকার হয় মামুব ভো একা-একাই নিরালাভাবে রোদে বদে থাকতে পারে। এর জ্বাবে নিউডিজ মের অস্থাস্থ উপকারিতার কথা এদে পড়ে।

(8)

নিউডিজ মের ছারা মানুব সভ্যতার যে সকল মঙ্গল সাধিত হয়েছে তার মধ্যে নীতির দিকটাই বোধ করি সব চেয়ে বড়।

<sup>\*</sup> Encylopaedia Britannica.

আধুনিক সভ্য মানুষের নিউডিজ মের বিরুদ্ধে প্রধান যে আপত্তি তা হচ্ছে, এতে করে তার শীলতাবোধকে আহত করা হয়। কিন্তু আগেই আমরা দেখিয়েছি শীলতাবোধ মানুষের সহজাত নয়—প্রথাজাত এবং • হাতি শীজই. এর হাত এড়ানো যায়। নিউডিপ্টরা নিঃসন্দেহ ভাবে এর প্রমাণ দিয়েছেন। বস্ত্রময় সভ্যতায় নগ্রতাকে যৌন এবং কাম-বিষয়ের আমুষঙ্গিক করা হয়। কেন তা সহজেই বোঝা যায়। সব সময়ে কাপড় দিয়ে লুকিয়ে রাখার ফলে মানবদেহ যৌন-আকর্ষণ-গুণবিশিষ্ট হয়ে পড়ে—যে গুণ সত্যি সত্যিই তার মধ্যে নেই। নগ্ন জাতির মধ্যে দেহের নগ্নতার দৃশ্যে কেন যৌন-উদ্দীপনা জন্মায় না। সভ্য সমাজে কৃত্রিমভাবে নগ্ন দেহের প্রতি যে কৌত্হল ও আকর্ষণ জন্মিয়ে দেওয়া হয় তারই প্রতিক্রিয়া দেখা যায় অঞ্লীল ছবির বাজারে এবং ইয়োরোপের music hall-এর মঞ্চে। আমাদের সমাজে লোকে প্রভূত নগ্ন চিত্র কিনে থাকে—কোন কোন বিখ্যাত খ্বরের কাগজে এর বিজ্ঞাপনও দেখা যায়। অনেকে স্ত্রীলোকের নগ্ন দেহ দেখবার উৎস্ক্রে গণিকার প্রতি

মানুষের মধ্যে অপর sex-কে দেখবার একটা স্বাভাবিক স্পৃহা আছে।
এই কৌতৃহল শুধু যে স্বাভাবিক তা নয়—স্বাস্থ্যকর। ছেলেবেলা থেকেই
একী কৌতৃহল মানুষের মধ্যে আছে—যা সমাজে সহজ স্বাভাবিকভাবে
চরিতার্থ হয় না। তার ফল হয় অতি বিপজ্জনক। মানুষের মনে একটা
অস্বাস্থ্যকর কামনা জ্বায় যা দাঁড়ায় obsession রোগে। নগ্ন দেহ অযথা হয়ে
দাঁড়ায় কামোদ্দীপক বস্তু। মানুষ হয়ে পড়ে লালসাপর, ইল্রিয়-পরায়ণ,
কামুক। সে লজ্জা অথবা লালসাকে বাদ দিয়ে মানব দেহের প্রতি তাকাতে
পারে না। নগ্ন দেহের যে যৌন-আকর্ষণ, তা যে ক্রিম এবং হানিকর, এবং
পুরুষ ও মেয়েদের একত্রে নগ্নভার অভ্যাস যে একটা স্বস্থ সবল মনোবৃত্তি
গড়ে তোলে এটা প্রমাণ করেছেন বলে নিউডিইরা দাবী করেন।

এখনকার দিনে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক যৌন সম্বন্ধের উপর স্থাঁপিত।
পুরুষ ও নারীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক—বিশেষতঃ প্রাচ্যুত্দেশগুলিতে থুবই বিরুশ।
এই একটা দিক যেদিকে নিউডিজ মুমস্ত সাহায্য করবে। মান্ধুবে মান্ধুবে যে
সম্পর্ক ভার ভিত্তি আর যৌন রইবে না। পোবাকের একটা মস্ত বড় গুণ

পুরুষ এবং মেয়ের যে যৌন-জনিত পার্থক্য তাকে অনর্থক বাড়িয়ে তোলা—এটা অবলুগু হলে পুরুষ ও নারীর সম্পর্ক নিকটতর হবে।

েকেউ কেউ আবার ভয় পান নিউডিজ্মের ফলে যৌন-আকর্ষণ হঠাৎ কমে
গিয়ে মানব সমাজে জন্ম-সংখ্যা হ্রাস পাবে। এ যুক্তির প্রথম অংশটা ঠিক
কিন্তু শেষেরটা নয়। শুধু পশু জগতের দিকে তাকালেই এটা চোখে পড়বে।
নিউডিজ্ম্ প্রবর্তনের সঙ্গে জগৎ থেকে ভালোবাসা লুগু হবে এর কোনো
ভিত্তি নেই। ভালোবাসা বরং পবিত্রভর এবং বাস্তব্তর হবে।

শিশু শিক্ষার 'জ্বান্তে নিউডিজ্ম্ অপরিহার্য্য। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর On Education নামক বইয়ে ছোটদের যৌন বিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে লিখেছেন "A child should, from the first, be allowed to see his parents and brothers and sisters without their clothes whenever it so happens naturally." দেহকে অস্বাভাবিক ভাবে গোপন করায় শিশুদের মনে নানারকম ক্ষতিকর complex-এর সৃষ্টি হয়। মানব দেহ নিয়ে এবং বিশেষতঃ যৌন প্রদেশ ঘিরে যে একটা রহস্তের বেড়া তোলা হচ্ছে এটা শিশুদের ব্রুতে একট্ও দেরী হয়না—কারণ স্বভাবতঃই তারা নিজেদের এবং অপরের দেহ সম্বন্ধে জানতে উৎস্ক। এই রহস্তের taboo থেকে শিশুদের মনে যে সকল complex-এর উৎপত্তি হয় তা দাঁড়ায় গিয়ে লালসাপর এবং অস্বান্ত্যকর কৌত্হলে।

(4)

মানুষ-পোষাক আবিস্কার করেছিল তার দেহকে সজ্জিত করে তার আকর্ষণ বাড়াবার জক্ত। এই এক কারণে মানুষ পোষাক ত্যাগ করতে বিষম আপত্তি করে। পোষাক ত্যাগ করলে নাকি তাকে দেখতে অস্থল্যর হবে। মানুষের দেহ যে স্থল্যর নয়—তাকে ঢেকে রাখাই ভাল এ ধারণা খুব বিরল নয়। কিন্তু এটা অত্যন্ত ভূল। গ্রীক ভাষর্য্য যে কুজী এ কথা কে বলবে ? তাই বলে অবশ্য ঐ রক্ম সুজী দেহ সকলেরই কিছু নেই। আসলে কারো কারো দেহ নিশুৎ স্থল্যর, কেউ কেউ এমন আছে যার দেহ সত্যিই অস্থল্যর; কিন্তু

অধিকাংশ মানব দেহই সুন্দরও নয় অসুন্দরও নয়। নগ্ন জগতে বহু সৌন্দর্য্য, যা আজ আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তা প্রকাশিত হবে। যাদের দেহ অস্থুন্দুর তারা চেষ্টা করবে তাদের দেহ যাতে সুন্দর হয়—তাকে দামী এবং সৌশিন কাপড়ের আড়ালে চেকে নয়, স্বাস্থ্যকর এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করে। এখন আমরা যা দিয়ে সৌন্দর্য্যের বিচার করি সে মাপকাঠি বদলে যাবে। এখনকার জগতে যার মুখ রম্য এবং পোষাক ফিটফাট তাকেই আমরা বলি সুন্দর। কিন্তু নগ্ন জগতে প্রশংসা পেতে হলে সমস্ত দেহকে স্থুন্দর করে তুল্ভে হবে। মানবভাকে স্থুন্দর করে তোলবার কাযে নিউডিজ্ম্ বৃহৎ একটা শক্তি যোগাবে।

মানুষের সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে নিউডিজ্ম্ মস্ত সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে।
মানুষ যদিও গত চল্লিশ পঞ্চাশ শতকের মধ্যে উন্নতির পথে বিরাটভাবে এগিয়ে
গেছে, তবু যে পরাকাষ্ঠা তার পক্ষে সস্তব তার থেকে সে এখনও আনেক
দূরে। শ্রমশিল্পের সভ্যতা তাকে যন্ত্র করে তুলেছে এবং জীবন এত বুটো হয়ে
গেছে যে সে ভুলে গেছে কেমন করে প্রকৃতিকে উপভোগ করা যায়। তার
কর্মের অবসর বেড়েছে বটে, পূর্বে যুগের মতো উপবাসের ভয় তার নেই, সারা
পৃথিবীতে সে আজ ঘুরে বেড়াতে পারে এবং বহু দূরের মানুষের সঙ্গে সে আজ
কথা বলতে পারে, কিন্তু তার সংস্কৃতি এর তুলনায় কতটুকুই বা এগিয়েছে।
সে এখনও যথেষ্ট পরিমাণে 'মানুষ' হয়ে ওঠেনি। যন্ত্র এসে ভার জীবনের
আনন্দের পথে বারা দিয়েছে, তাকে গ্রাস করেছে, সে হয়েছে যন্ত্রের ক্রীভদাস।
কিন্তু মানুষের জীবনের আনন্দের উৎস আসা উচিত প্রকৃতি থেকে—যন্ত্র
থেকে নয়।

শ্রীশান্তিপ্রিয় রম্ শ্রীমোহনলাল গল্যোপাধ্যায়

# বৃষ্কিম, রবীক্র ও শরৎ-সাহিত্যে নারী-চরিত্রের ক্রমবিকাশ

ৃবঙ্গ-সাহিত্যে বৃদ্ধিম, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রংচন্দ্রের দান যে অতুঙ্গনীয়, এ কথা অনস্বীকার্য। তবে তাঁদের সাহিত্যের সৃষ্টি-ধারায়, চরিত্র-বর্ণনার কারু-কার্যে, মানব মনের সৃক্ষতম বিশ্লেষণে প্রত্যুকের সৃষ্টির গতি ও দৃষ্টির ভঙ্গিমা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের মহিমায় বিভিন্নমুখী। এবং নিজস্ব আদর্শ ও রুচিতে পৃথক। এর কারণ সাহিত্য সমাজেরই প্রতিচ্ছবি, এবং চলিফ্ যুগেরই প্রভাব স্থাহিত্য-মুকুরে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে, কালের বিবর্তন ধারায় তাই সাহিত্য পরিবর্তিত, মার্জিত ও উন্ধত হয়।

শিক্ষার সহিত রস পরিবেশনই বৃদ্ধিম সাহিত্যের মুখ্যতম লক্ষ্য ছিল, তাই তাঁর চরিত্র সৃষ্টির অন্তরালে, একটি আদর্শের ফক্কধারাই নিরন্তর প্রবাহিত, এই বিশিষ্ট বিকাশ নারী চরিত্রেও মূর্ত হয়ে রয়েছে।

কবি-সমাট রবীস্ত্রনাথ স্থলরের উপাসক। তাই তাঁর কাব্যের লীলা প্রাঙ্গনে সৌন্দর্যের পরিবেশই আমরা দেখতে পাই, গল্প উপস্থাস, নাট্য প্রভৃতির নারী চরিত্রে কোনও নির্দিষ্ট ইঙ্গিত স্থাপন্ট নহে, প্রগতিশীলাই প্রধান নায়িকা-গুলির চরিত্রা।

শরং-সাহিত্যের ভিত্তি গণতন্ত্রেই প্রতিষ্ঠিত। মানুষ তাই মানুষের অধিকার, মানুষের মর্যাদা পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিলিপিতে, বাস্তব রাগিণীতেই তাঁর চরিত্রগুলি অনুরণিত, যেন দরদেরই উৎস সে সাহিত্য। তাই তিনি অস্তর পদিয়ে নারীর অন্তর্পন্দ, অন্তর্পরহন্ত, মনস্তত্ব আপন অন্তরে অনুভব করেছেন, স্ক্র বিশ্লেষণে বাঙ্গালী মেয়ের চরিত্র চিত্রিত করেছেন। সেবা, যত্ন, স্বেহ, প্রীতি, ভালোবাসা, দয়া, ক্ষমা, নিষ্ঠা, সংযম, ত্যাগ এইগুলি নারী স্বভাবের বৈশিষ্ট্য এবং শরং-সাহিত্যেও প্রভ্যক্ষ বিকশিত হয়ে উঠেছে।

ভাহসেই বোঝা যায় সাহিত্যের অঙ্গনে এই ত্রয়ী সাহিত্যরথীর সৃষ্টি কালের বিবতের ধারায় বিভিন্নমুখী। নারী চরিত্রেও সেই দৃষ্টি ভঙ্গিমা বিস্তৃত্ত মানর স্বভাবে কতকগুলি বৃত্তি অত্যন্ত সহজাত ও স্বাভাবিক, যেমন যৌবনের প্রেম, প্রত্যেক সাধারণ মান্ধুষের জীবনে তা আসে এবং প্রেমমূলক উপন্থাসই গল্প-সাহিত্যের মুখ্যতম বিষয়বস্তা। তবে এই প্রেমের তুইটি দিক আছে; একটি স্বচ্ছন্দ, অপরটি আবর্তিত ছন্দে প্রবাহিত। সমাজের সমর্থন নেই যে প্রেমে, সেই প্রেমই আবর্তিত ছন্দে প্রবাহিত এবং নর-নারীর পরস্পরের প্রতি সেই চিত্তানুরাগকেই বলে পরকীয়া প্রেম, যে পরকীয়া প্রেম উপন্থাস-সাহিত্যের অন্থতম রসপরিপুষ্ট প্রাণবস্তা।

আর পুরুষের প্রতি বিধবার চিত্তামুরাগ, সমাজের চোখে দোষণীয় হলেও ফভাব স্থলত সময়ের সান্নিধ্যে সমাজের চেয়ে হাদয়প্রেরণাই বড় হয়ে উঠে। তাই বঙ্কিমের কুন্দ এবং রোহিণী, নগেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালকে ভালোবেসেছিল, শরৎচন্দ্রের রমা, রাজলক্ষ্মী ও বড়দিদি রমেশ, শ্রীকান্ত ও মাষ্টার মশাইকে ভালোবেসেছিল, বিনোদিনীর চিত্তামুরাগ মহেল্রের কেল্রেই উৎসারিত হয়েছিল। কিন্তু নারী চরিত্রের ক্রম-বিকাশে এই ত্রয়ী শিল্পীর তুলিতে নারীর সেই প্রেমের পরিণতি বিভিন্ন স্তারে রূপায়িত হয়েছে। আদর্শবাদী বঙ্কিম-সাহিত্যে বিধবার আত্মসমর্পণ সমর্থন যোগ্য হয়নি ব'লে মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্তের মধ্যেই এই তুইটি নারীর কলঙ্কিত জীবন পরিসমাপ্ত হয়েছে। রবীক্র-ক্যাইত্যের প্রগতিশীলা বিনোদিনীর অত্প্ত প্রেম বেহারী ও মহেল্রের কেল্পে অকৃষ্টিত হয়ে উঠেছিল, আশাকে সে চোখের বালি নামে ডাকক্তে বিন্দুমাত্র ছিধাবোধ করেনি।

গণতান্ত্রিক শরৎ-সাহিত্যে সেবা, স্নেহ এবং কল্যাণের জীবস্ত প্রতিমা রমা, রাজলক্ষী এবং বড়দিদির নিঃসঙ্কোচ প্রেম রমেশ, শ্রীকাস্ত ও স্থরেনের লক্ষ্যে প্রবাহিত হয়েছে, তাই প্রীকাস্ত গ্রামে ফিরে এসে রোগশয্যায় নির্ভীক কঠে গ্রামের আত্মায় বন্ধুদের স্মুথে কৃষ্ঠিতা রাজলক্ষ্মীকে বলেছে—"তুমি ভোমার স্থামীর সেবা করতে এসেছ এর জন্ম ভয় কী ?" অস্তরের অকৃত্রিম যোগছিল বলেই বড়দিদির সঙ্গে স্থরেনের পুনর্বার সাক্ষাং হয়েছিল। নারী চরিত্রের অবিস্থাদী সত্য পরিচয়ই শরং-সাহিত্যের বাস্তব চরিত্র অঙ্কনে বিধবার প্রেমে মৃত হয়ে উঠেছে।

विक्रिकट्ट्यंत शीता, त्रवीट्यनात्थत किञ्चिमी ७ शामा, भत्ररुट्यत ह्याम्यी,

বিজ্ঞলী ও সাবিত্রী যে-ধরণের মেয়ে, সমাজে তাদের স্থান গৌরবের নর, নিম্নস্তরে; সমাজের পঙ্কিল স্রোতে তারা আবর্তিত, অর্থাৎ লোকচক্ষে তারা করিত্রহীনা নারী। কিন্তু স্রষ্টার চরিত্র-স্পৃষ্টির বিভিন্নতায় তাদের স্থাপরবৃত্তির পরিণতি আপন বৈশিষ্ট্য রক্ষায় বিভিন্নতর হয়েছে।

় বঙ্কিমের হীরা কুন্দর সর্বনাশ সাধনে দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে কুকার্যের উত্তেপ্ত শিখরে উঠেছিল, কিন্ত শেষ পর্যন্ত তাদের কৃতকার্যের প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের দূর্বিয়হ মৃত্যু হীরার মস্তিষ্ক বিকৃতিতে।

কিন্তু রবীন্দ্রনংথের ক্রন্ধিণীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বিকৃত-মস্তিক্ষ ঘটলেও যে তার প্রিয়তম উদয়-দিত্যর যোগ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করেছিল সেই স্থ্রমাকে হত্যা করতে সে বিন্দুমাত্রও কুষ্ঠিত হয়নি, শয়তান ওর মনে যে বাসা ধেষেছিল, উনুখ প্রতিশোধের আত্মত্তিতে তা জয় লাভ করেছিল। শ্রামার হৃদ্যবৃত্তিও অনুরূপ, কিন্তু যে তার কামনার বিজয় অভিযানে সাফল্য লাভ করেছিল ব'লে শাস্ত ও সংযত ছিল।

পতিতা নারীর চরিত্র চিত্রনে বঙ্কিম দেখলেন ব্যর্থতাই তাব চরম পরিণতি, রবীস্ত্রনাথ দেখালেন শয়তান-প্রভাবান্থিত শক্তি অসং কার্যেও সার্থকতা লাভ করতে পারে। বাস্তব জীবনে এই ছুইটি চিত্রই সত্য।

কিন্তু সাহিত্যের ক্রম-বিবর্ত ন ধারায় শবংচন্দ্রের চরিত্র অঙ্কনে আমরা ভিন্ন রূপ দেখতে পাই। মানুষ মাত্রই ভূল, দোষ, পাপ সব কিছুই করে, কিন্তু তার পাশেও যে চরিত্র মহিমা থাকতে পারে, এরই প্রকাশ শরৎ-সাহিত্যের লিপিচাতুর্যের বৈশিষ্ট্য। তাই তাঁর পভিতা নারীর কলঙ্কিত চরিত্রেও মহিমান্থিত অস্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রমুখী দেবদাসের সাহচর্যে এসে তার ঘূণিত জীবন প্রত্যাখ্যান করেছে এবং সে সমস্ত , হৃদয় দিয়ে দেবদাসকে ভালোবেসেছে। সত্যেনের সংস্পর্শেই বিজ্লী তার বাইজী জীবন পরিত্যাগ করেছিল। সাবিত্রীর চরিত্রেও যথেষ্ট মহত্তের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কন্টকিত গোলাপের স্থানর সমাবেশ, কলঙ্কিত চাঁদের মিষ্টি জ্যোৎসা যেন শরৎ সাহিত্যের জীবস্ত প্রতিমূর্তি।

किहरमूत पूर्यभूशी ও खमत, तरीक्षनात्थत भूगान, कूमू, विछा, मर्मिना, विमना, हाक, इतस्मनती, नीतका এवः महरहात्क्षत कित्रगमशी ও कमन नानात्रण

আবর্ডিত ঘটনার বিপর্যয়ে স্বামী প্রেম পরিত্যক্তা নারী। ভালোবাসার কাঙাল ছিল ওদের রিক্ত অন্তর, সংসার প্রাঙ্গণে ওরা সত্যই বঞ্চিতা ।

কিন্তু এয়ী শিল্পার সৃষ্টির বিভিন্নতায় এদের মন:বিশ্লেষণ বিভিন্ন চিত্তের রপায়িত হয়েছে। বঙ্কিমের সূর্যমুখী ও ভ্রমর স্বামীর প্রেম সম্ভারে একদিন পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু ভাগ্য পরিহাসে তারা সে ভালোবামা হারিয়েছিল, তবে তার জন্ম বিবাদ প্রতিবাদ কিছুই করেনি, যে ব্যথা তারা পেয়েছিল, তা শুধু তাদের অন্তর আকাশে পুঞ্জিত অভিমানে স্পীকৃত হয়েছিল। সূর্যমুখী স্বামীকে একদিন ফিরে পেয়েছিল, কিন্তু ভ্রমরের সে বিরাট্ট অভিমান মৃত্যুর তুহিন সালিধ্যেই পরিসমাপ্তি হয়েছিল।

রবীক্রনাথের নীরজার ভাগ্যলিপি কতকটা এই ধরণের। স্বামীর ভালোবাসা হারিয়ে তার অনাদির সয়ে নিতে পারেনি ব'লে তিলৈ তিলে সে মৃত্যুকে বরণ কোরে নিয়েছিল। বিভা, শমিলা, হরস্করী স্বামীর সম্বন্ধে সবই উপলব্ধি করতো, তবে প্রতিবাদও করেনি তারা, মৃত্যুও বরণ করেনি, বিরাট সহিষ্কৃতা দিয়ে চঞ্চল অন্তরকে আয়ত্তাধীন করতে সমর্থ হয়েছিল। তবে কালের বিবর্তনে প্রগতিপরায়ণা কুমু এবং মৃণাল বঞ্চিত স্বামীপ্রেমে শুধু সঞ্চিত অভিমানে গুমুরে মরেনি, অন্তরের বিত্ফায় স্বামীর প্রতি ওরা বিক্ষিপ্তা ও বিদ্রোহী হয়েছিল। তবে সন্তাদের অভ্যাগমে শেষ পর্যান্ত কুমুকে স্বামীর কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। কিন্তু বিমলা ও চারুর স্বামী-প্রেম-রিক্ত মন, অভিমানে গুমুরে মরেনি, অথবা বিজ্ঞাহ ঘোষণা করেনি, সঙ্গোপনে তারা অন্য পথে প্রবাহিত হয়েছে। চারু তার স্বামীকে যথেষ্ট সেবা যত্ন করলেও ওর অত্প্র চিত্ত অমরকে ভালোবেসেছিল, তারই সঙ্গে দে স্বর্গ রচনা চেয়েছিল। বিমলার ব্যর্থ জীবন সন্ধীপের প্রতি লুক্ব হয়েছিল।

শরংচন্দ্রের কিরণময়ী ও কমল কতকটা এই ধরণের মেয়ে। কিরণময়ী করা স্বামী সাহচর্যে আত্মতৃত্তি পায়নি ব'লে দিবাকরের সঙ্গে সে গৃঁহ ভ্যাগ করেছিল, তবে সেখানেও সে আত্মার সার্থক সন্ধান পায়নি, শিল্পী শেষ, পর্যন্ত ভাই দেখালেন।

ব্যর্থ কমলের শিপাসিত আত্মা মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ বিচরণে অবাধ ছিল, তার

জন্ম সে কৃষ্টিত হয়নি। অথচ আচারে বিচারে সংযম সাধনাকেও সে তৃত্ত করেনি, এই লিপিচাতুর্যই শরৎ-সাহিত্যের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

শ্বামীকে ভালোবাসতে যে নারীর মনে দ্বন্দ্ব ওঠে, তার চিত্র বন্ধিমের শৈবলিনী ও কপালকুগুলার চরিত্রে, রবীক্রনাথের কমলার অন্তর-বিশ্লেষণে, শ্রংচক্রের অচলা, সোদামিনী, পার্বতীর হৃদয়-পরিচয়ে পরিক্ষুট হয়ে উঠেছে।

মন কোথাও বাঁধা থাকলে আবার ভালোবাসার কারবারে বিরুদ্ধ হয়ে ওঠে সে। তাই বনবালা কপালকুগুলা আশৈশব প্রকৃতির আবেষ্টনে মানুষ হয়েছিল, ভালোখেসেছিল বনজঙ্গলের লতাপাতা পশুপক্ষীকে, তাই সে স্বামীকে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি, সুবিধে যেদিন পেলো হান্ধা বাঁধন খুলে চলে গেল, মৃত্যুকে নিল বরণ করে। শৈশবের সহচর প্রতাপকে শৈবলিনী ভালোবের্সিছিল বলে স্বামীকে খুনী অস্তবে গ্রহণ করতে পারেনি, প্রতাপকে পাওয়ার ব্যর্থতায়।সে কা না করেছে, কিন্তু আদর্শবাদী বন্ধিমের স্প্তিতে শেষ পর্যন্ত তাকে স্বামী-অনুরাগ-সম্পন্নই হতে হয়েছিল। এই চরিত্র অন্ধনট বিদ্ধিম স্প্তির বৈশিষ্ট্য, আদর্শবাদী সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের কমলা দৈব তুর্বিপাকে রমেশকে স্বামী ব'লে জেনেছিল ব'লে তাকে ভালোবেসেছিল, তবে রমেশের কাছে সে স্ত্রীর অধিকারের সম্পূর্ণ সমর্থন পায়নি বলে ব্যর্থ অস্তর ওর ছিল বিতৃষ্ণা, ব্যথিত। কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত কমলার স্বামীর সঙ্গেই তার মিলন ঘটিয়েছিলেন।

শরংচন্দ্রের অচলা মহিমকে বিবাহ করলেও, তাকে ভালোবাসতে পারেনি বলে পূর্ব বন্ধু সুরেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত তাকে মহিমের আশ্রয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। স্বামীকে প্রত্যাখ্যান ক'রে পূর্ব, প্রেমিফ নরেনকে সোদামিনী ভালোবাসলেও স্বামীর একনিষ্ঠ প্রেমে ওকে একদিন আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল, সেই মহান অন্তরের আবতে নরেনের প্রতি ওর চিত্তামুরাগ দূরে ভেসে গেছলো। পার্বতীব মনের মণিকাঠায় দেবদাস চিরজ্ঞাগ্রত ছিল, কিন্তু সে কর্তব্যের দিক থেকে স্বামীকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতো, দেবদাসের মৃত্যু ওর সে পথ আরও প্রশন্ততর কোরে দিয়েছিল।

কালের বিবর্তন ধারায় সাহিত্যও যে পরিবর্তিত হয় এ কথা যথার্থ: কিন্তু

বড় লোকের চিন্তার ধারা সভাই যে একরূপ তার প্রত্যক্ষ পরিচয় এই ত্রয়ী শিল্পীর পূর্ব রাগ সম্পন্ন নারী চরিত্র অঙ্কনে বিকশিত হয়ে উঠেছে।

বিবাহিতা রমণীর পূর্বরাগ রবীক্সনাথ, শরংচক্স, বঙ্কিম কারও কল্পনাতেই সমর্থনিযোগ্য হয় নি। তবে কুমারী মেয়ের পুরুষের প্রতি অমুরাগ ত্রয়ী শিল্পীর তুলিতে ভিন্ন রূপে বিকাশ লাভ করেছে। বঙ্কিমের রাধারাণী, রজনী, রবীক্স- নাথের লালতা, স্চরিতা, উর্মিলা, লাবণ্য, শরংচক্রের বিজয়া, বন্দনা, লালতা, ম্পাল ও জ্ঞানদা নিজ রুচিমত পুরুষকে ভালোবেসেছিল, বিবাহের পূর্বে প্রেম-বিপর্যন্ত ওদের চিত্ত হয়েছিল।

বৃষ্টি-আপ্পৃত সন্ধ্যার এক শুভ লগ্নে যে যুবকটা রাধারাণীর কিশোর মনে ছাপ দিয়ে গেছলো, সেই মধুর স্মৃতিটি বুকের নিভূত কল্পরে চির জাগ্রত রেখে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সে তার প্রিয়তমের প্রতীক্ষা ক'রেছিল এবং দীর্ঘ আট বংসর পর সেই দেবেন্দ্রনাথকেই আত্মসমর্পণ ক'রে ধন্ম হয়েছিল। অন্ধরজনী ওর অজ্ঞান্ডেই শচীন্দ্রনাথকে ভালোবেসেছিল এবং চিত্তের একনিষ্ঠতা দিয়ে তাকে জয় ক'রেছিল। এই কুমারী মেয়ের :প্রেমের সার্থকতাই বৃদ্ধিম সাহিত্যের আদর্শ রক্ষার বৈশিষ্ট্য।

রবীক্রনাথের স্থচরিতা, ললিতার স্থ-অদৃষ্ট অনেকটা এই ধরণের, নবীন চিত্ত যাদের তারা সমর্পণ ক'রেছিল, হৃদয়ের একাগ্রতা দিয়ে সেই বিনয় ও গোরাকে তারা লাভ ক'রেছিল। তবে উর্মিলা ও লাবণ্যর প্রেমু সার্থকতা পায়নি, কতকটা তাদের ভূল ভালোবাসার দরুন, কতকটা খেয়ালী মনের আবেগে।

উর্মিলা ভূল ভালোবেসেছিল তার ভগ্নীপতি শশাক্ষকে, ও তার অপরাধী প্রেমকে বৃষতে পারতো, কিন্তু মনকে আয়ত্ত করতে পারতো না বলে ওর প্রতি লুক্ক হয়ে উঠতো, শেষ পর্যান্ত সে শশাক্ষর গৃহত্যাগ ক'রে মৃত্তি পেয়েছিল। অমিত রায়কে জয় করতে কে টি মিটার, বি সি বোস পরান্ত হয়েছিল, সেই অমিতকে জয় করলো লাবণা কিন্তু প্রেম প্রাতাহিকের হয়ে যাবে ব'লে সে তাকে বিবাহ করলো না। চরম আধুনিকতায় তাদের প্রেম বিকশিত হঁয়েছে, সম্পূর্ণ চলিষ্ণু যুগেরই নারী তারা। শরংচন্দ্রের কিল্লয়া, বন্দনা, ললিতা ও জ্ঞানদা অত্যন্ত প্রগতিশীলা মেয়ে নয়, তবে তাদের একটা

স্থাধীন সন্থা ও মত ছিল। তাই বন্দনা অশেকেকে বিয়ে করেনি, বিপ্রদাসের প্রতি অমুরাগ সে চেপে নিয়ে দ্বিজ্ঞদাসকেই বিবাহ করেছে। এই তিনটি পুরুষ ওকে প্রেম-সায়রে কুলহারা ক'রেছিল কিন্তু ও অভ্যন্ত সংযত চিত্তে উপযুক্ত পথ বেচে নিয়েছে। বিজয়া জান্তো বিলাস তাকে ভালোবাসে, কিন্তু সে নরেনকে বিবাহ করলো, কারণ সে তাকেই আত্মসমর্পণ ক'রেছিল। মুণাল জান্তো ওর প্রেম বার্থ তাই সে সঙ্গোপনে নিজেকে চেপে নিয়েছিল। শেখরের প্রতি ললিতার সঞ্চীয়মান প্রেম ওর একনিষ্ঠ তপস্থাতেই সাফল্য লাভ কোরেছিল। পল্লীগ্রামের অরক্ষণীয়া বালিকা জ্ঞানদার মুক অমুরাগ বার্থ হয়নি, অতুলকে সে স্বামীরূপে পেয়েছিল।

বিষ্কিনের ইন্দিরা, রবীক্সনাথের স্থ্রমা, শরংচক্রের সর্যুর ভাগ্যলিপি কতকটা এক ধরণের, কালের বিবর্তনে তাদের চরিত্রে কোনও পার্থক্য অনুভূত হয় না। এদের পতী পত্নীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অক্তিম একনিষ্ঠতা ছিল কিন্তু সংসারের নানারূপ সংঘর্ষে এরা স্বামী প্রেম বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তবে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার পর মিলনও আবার তাদের হয়েছিল। শুধু সূর্মাকে শক্ত নিহত করেছিল।

ভালোবাসা ছাড়াও আর ছটি দিকে মেয়েরা বিকলিত হয়ে উঠতে পারে, একটি কমের, অপরটি জননীর। বল্ধিমের দেবী চৌধুরাণী, শান্তি, রবীক্রনাথের এলা, শরংচক্রের ভারতী কর্মী নারী। একটি আদর্শের মধ্যে দিয়ে দেবী চৌধুরাণী জনসেব। করেছিল, আনন্দমঠের উন্নতিই ছিল শান্তির জীবনের ধ্যান জ্ঞান অপন, বিরাট ত্যাগের সঙ্গে মাতৃসেবায় সে আত্মোৎসর্গ করেছিল। দেশ নায়ক অতীক্রের যোগ্যা সহকর্মিনী ছিল এলা। শরংচক্রের ভারতী দেশের জন্মই আত্মসমর্পণ ক'রেছিল, সব্যসাচীকে অনেক প্রেরণা দিয়েছিল, অপূর্বকে সে যথেষ্ট ভালোবাসলেও দেশের প্রতি তার একনিষ্ঠতা ছিল না ব'লে, তাকে সে অবজ্ঞা করতো।

জননী মাত্রই মাতৃত্বের গরিমায় মহিমান্বিতা। শুধু প্রকাশ ভলিমায় যা একটু পার্থক্য দেখা যায়, নসে পার্থক্য শুধু চলিফু যুগেরই প্রভাব। তাই বিছিমের মাতৃচিত্রে নীরব অপত্য স্নেহ তার অন্তরকে উবেল করেছে, ক্রন্দানী করেছে তবু প্রতিবাদ ও প্রতীকারের পথ হয়নি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মাতৃত্বেহ অকুষ্ঠিত এবং নির্ভীক, নীরব নয়।

নীরবতা এবং নির্ভীকতা এই ছ্'এর সংমিশ্রণে যে বাংসল্য প্রেম'অনির্বচনীয় মধুর হয়ে ওঠে সেই সন্তান স্নেহই শরংচন্দ্রের চিত্রিত মাতৃত্বকে গরিমাময় করেছে, পরিপূর্ণ জননীর গৌরবই এই সৃষ্টিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য যুগের প্রতিচ্ছবি, সমাজের মুকুর, তাই কালের বিবর্তন ধারায়, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সাহিত্যস্প্তির চরিত্রলিপি ও দৃষ্টিভঙ্গিনায় প্রচুর বিভিন্নতা ও পার্থক্যের সমাবেশ হয়েছে; এর মূলে রয়েছে স্রষ্টার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, শিল্পীর ক্লচির পার্থক্য, এবং কালের চলিষ্ণু প্রভাব।

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

## ় আধুনিক বিজ্ঞান ও জনগণ

ঐতিহাসিকরা বলেন, মানব সভ্যতার প্রথমাংশ ছিল শ্রুতির যুগ; তারপর এলো দর্শনের যুগ এবং আমাদের যুগটা হচ্ছে বিজ্ঞানের। ব্যবহারিকবাদ যে আর্থুনিক-মনের একাংশে নিজের অধিকার বিস্তৃত করেছে, এর মূলে আছে আমাদের জীবনের সর্কবিভাগে বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভাব, সভ্যতার মধ্য অবস্থায়, অর্থাৎ দর্শহনর যুগে, প্রথমে ছিল বিস্ময়—বিস্ময় থেকে এলো বোধ—এবং সর্কশেষে যখন সন্দেহ ও বিচার মনকে অধিকার করল তখনই হ'ল বিজ্ঞানের জন্ম।

একশো বছর আগে ডারউইন যখন প্রমাণ করলেন—মানুষ শাপভ্রত্তী ফর্গদ্ভ নয়, তথন ধর্মের সংস্কারে বাঁধা মন যে ঘা থেল তারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল তথনকার চিন্তাশীলদের উগ্র নাস্তিক্যবাদের মধ্য দিয়ে। অতঃপর বস্তুরহস্ত ভেদ করতে গিয়ে বোঝা গেল যে স্থুল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বিভিন্ন ব্যবহার যেনন বৈজ্ঞানিক নিয়মের স্ত্রে বাঁধা যায়, স্ক্র্ম অণু পরমাণুর প্রকৃতি কিন্তু সে নিয়ম মেনে চলে না। এই আবিষ্কারে বিজ্ঞানের চড়া স্থর কিন্ধিং মোলায়েম হ'ল।—তথন কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্ত উপনীত হলেন যে, স্ক্রের বিকৃতিই হ'ছে স্থল—কারণ সমষ্টির মধ্যে এমন অনেক গুণ দেখতে পাওয়া যায় যা এককের গুণের সম্পূর্ণ বিপরীত: এবং স্ক্রের সমষ্টিই হছে স্থল। অভএব পরমাণুর অন্তর্প্রেদশে ইলেকট্রন্, প্রোটনের গতি যদি নিউটনের ব্যবহারিক গতির নিয়ম না মানে তবে সেটা এমন কিছু ক্রম্বাক্তাবিক নয়।—এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক এই কথা বলে সমস্থার সমাধান করতে চাইলেন। আসলে কিন্তু সমাধান করার চাইতে প্রশ্নটিকে পাশ কাতিয়ে যাবার দিকেই ভাদের লক্ষ্য বেশী ছিল।

জনসাধারণ কিন্তু এদের কথায় তৎক্ষণাৎ অভিভূত হল এবং বিজ্ঞানের সঙ্গে স্নতীন্দ্রিয়বাদের মিতালি পাতিয়ে দিয়ে পুলকিত হ'ল—কারণ তাদের অবচেতনায় ধর্মের সংস্কার পূর্ণমাত্রায় বিভামান। যদিও যুক্তিবাদের প্রতি আধুনিক মনের ঝোঁক বেশী, বিশ্বাস করবার আদিম ইচ্ছাটাকে সে কিছুটা

সংহত করতে পারলেও সম্পূর্ণভাবে যে কাটিয়ে উঠতে পারেনি সেট। মনস্তাত্বিক মাত্রই জানেন। অবশ্য এখানে জনসাধারণ বলতে প্রধানত: মধ্যবিত্ত সমাজই বোঝাচ্ছে। বিগত যুদ্ধের বেহিসাবী ধনক্ষয় এবং প্রাণক্ষয়ের বীভংস স্মৃতি লোকের মনকে যে ধাকা দিয়েছিল তার থেকে তারা সামলে উঠতে পারেনি . এবং বলা বাহুল্য যে, যুদ্ধের এই নিরর্থকভা, অসারভ। 🤏 মহাক্ষতিময় পরিণামের জত্যে উত্তর সামরিক নিরালম্ব সমাজ্বমন মুখ্যতঃ বিজ্ঞানকেই দায়ী করেছিল, কারণ আধুনিক বোমাবর্ষী বৈমানিক যুদ্ধের শাফল্য বিজ্ঞানেরই প্রয়োগে। যুদ্ধের টেক্নিক থে ক্রমশই ভয়াবহ রক্মের নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠছে, দেটা বিজ্ঞানেরই ক্রমোন্নতির ফলে। স্থ্তরাং গণমন অজ্ঞাতসারে বিজ্ঞানের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠবে তা স্বাভাবিক। হিসেব খতিয়ে দেখতে গেলে মোটের উপর অবশ্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান মানুষের জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দাই বাড়িয়েছে,—চিকিৎসা বিজ্ঞান, ফলিত রসায়ন ও বিহাৎ-যন্ত্রের হাজারতর উৎপাদন বাদ দিয়ে আধুনিক জীবন্যাতা অসম্ভব। তবু বিজ্ঞানের সামরিক প্রয়োগ মামুষের জীবন থেকে স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে বলভেই হবে। স্ত্রাং ছই দশকের মহা উপনিপাতের পর রক্তক্ষরণক্রান্ত ও অর্থক্লিষ্ট পুথিবী যে বিজ্ঞানের বার্ধতার প্রতি সচেতন হয়ে উঠল, সেই সচেতনতা রূপ পেল এডিংটনের The Scietific Analysis, পালিভ্যানের Limitations of Science. জীন্সের Into the Deep Waters প্রভৃতি রচনায়। ু সঙ্গে সঙ্গে এঁরী জনপ্রিয় হয়েঁ উঠলেন। তাছাড়া যুদ্ধে আহত প্রিয়ন্ধনের বিয়োগ-বিধুর জ্নসাধারণ স্বভাবতই সাস্থনা খুঁজছিল ধর্ম-সজ্ব-শরণজ্ঞায়ে, যার ফলে এই সময়কার ইউরোপ আমেরিকায় নতুন করে ধর্মের স্রোভ বয়ে গেল এবং Christian Science প্রভৃতি মতবাদের জন্ম হল, যে মতবাৰ খৃষ্টের পরাত্ত 🙉 ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম্ তত্ত্বের হাস্থকর সংমিশ্রণ।

অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণের মিষ্টিসিজ্মের প্রতি খানিকটা প্রবণত।
আছেই। স্তরাং এইদিক দিয়ে যদি তাদের কাছে বিজ্ঞানকে পরিচিত
করিয়ে দেবার পণ বেছে নেওয়া হয় তবে অচিরে তাদের মনোহরণ করা মাবে
সন্দেহ নেই;—সম্পূর্ণ এই কারণেই না হলেও খানিকটা অন্ততঃ এই কারণে
আমাদের সময়ের একদস বৈজ্ঞানিক—যারা বিজ্ঞানকে জনসাধারণের কাছে

পরিচিত করে তুলবার ভার নিয়েছেন—ভাঁরা স্বভাবতই বিজ্ঞানের Objective দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র রহস্ত অবৈজ্ঞানিক জনগণের কাছে প্রকাশিত করে দেবার জক্যে তাদের কেউ কেউ এক সম্ভূত আধা-বৈজ্ঞানিক আধা-দার্শনিক ধরণের রীতি প্রচলন করেছেন। ত্মাবার কেউ বা সম্পূর্ণ Subjectivity-র উপর নির্ভর করেছেন।—এর অবশাস্তাবী ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, জনসাধারণের মনে বিজ্ঞানের মূল স্ত্তগুলির একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মতে পারছে না। দার্শনিকতার ছোঁয়াচ লেগে তাদের মনে অবজাত আইডিয়াগুলি রীতিমত পুষ্টিলাভে বাধা পাচ্ছে এবং তাদের চিত্তাধারাটা বিজ্ঞানে অনুসরণে কিছুটা এগিয়ে গিয়েই অপরিপক দার্শনিকতার ধোঁয়াটে আবছায়ার মধ্যেই বিলুপ্ত হচ্ছে। উপরি উক্ত বৈজ্ঞানিক শ্রেণী অবশ্য এই ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন যে, বিজ্ঞানকে ক্রমশই তাঁরা স্থলভ করে তুলেছেন ;—আসলে কিন্তু তাঁরা জনসাধারণকে যা দিচ্ছেন তার মধ্যে হুধের ভাগ সামান্ত আর জলের ভাগ পরিমাণ প্রচুর। অবশ্য একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ রকম করা ছাড়া উপায় নেই; কারণ জন-সাধারণের ক্ষুধা প্রবল হলেও হজমশক্তি এখনও অত্যন্ত হুর্বল। তাদের এই হজমশক্তির তুর্বলতা দূর করার তুরাহ ভার বিশেষ কেউ গ্রহণ করছেন না; জুলিয়ান্ হাক্স্লী, হাইম্যান্ লেভী; ল্যানিলট্ হগ্বেন্ প্রমুখ কয়েকজন নবীন ঁ জীবভন্ববিদ ক্রিছুদিন থেকে এই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন,—অত্যস্ত ভরসার কথা, সন্দেহ নেই।

বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি যতক্ষণ সম্পূর্ণ হাদরক্ষম না করতে পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যান্ত জনগণের কাছে এই মরমী নৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হবার ফল বিপরীত হতেই হবে। যারা পদার্থের গুণাবলী সম্বন্ধে গোড়াকার কথা সম্বন্ধেই অজ্ঞা, তাদের কাছে পরমাণুবাদের মত পদার্থাতীত (abstract) তত্ত্বকথা ছুম্পাচা হতে বাধ্য। আমি এখানে পরিণত বৃদ্ধি জনসাধারণের কথাই বলছি যারা স্কুলজীবনে প্রাথমিক বিজ্ঞানের শিক্ষা পেলেও উচ্চতর বিজ্ঞান সম্বন্ধ অজ্ঞান সাধারণ শিক্ষিতদের মধ্যে খুব কম জনাই অক্ষে রীতিমত অভ্যন্ত। অথচ শত্তকরা একশা জনাকেই আইনষ্টাইনের 'সম্বন্ধবাদা বোঝাতে গিয়ে জ্বেমস্ রাইস্, বোল্টন প্রমুধ বৈজ্ঞানিকরা নিজেরা তা গলদবর্ম হয়েছেনই

পাঠকবর্গের মন্তিকও সেই সঙ্গে একেবারে ঘোলাটে করে ভুলেছেন। একজন সাধারণ ব্যক্তিকে সম্বন্ধবাদ বোঝাবার আগে তাকে যে অই সম্বন্ধ কিছুটা অন্ততঃ যোগ্য ক'রে তুলতে হবে সে কথাটার বিশ্বতি প্রায়ই ঘটে এবং যদি বা এই বিভ্ৰম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অকস্মাৎ সচেতন হন তবে তিনি এটা পূরণ ক'রে নেবার চেষ্টা করেন সেই অবশ্যস্তাবী দার্শনিকভার মধ্যে ফিরে গিয়ে 🕽 ফলে পাঠক 'সম্বন্ধবাদ' সম্বন্ধে শেখে সামাক্ত কিছু অধ্নসত্য এবং অনেকখানি মিথাা; এই রকম প্রমাদযুক্ত জ্ঞানের পুঁজি নিয়ে যে যখন তাকায়, তখন বিশ্বপ্রকৃতির বিকৃত রূপটাই সে দেখে। অঙ্ক বাদ দিয়ে 'সম্বন্ধবাদ' বোঝানও যা বিনা যন্ত্রণায় দাঁত উপডে ফেলাও তাই—এই কথাটা যে বৈজ্ঞানিকের মনে আসে না সেটাকে জনগণের পক্ষে একটা রীতিমত তুর্ভাগ্য বলতে হবে। এই তুর্ভাগ্যের চরম কৃফল ফলে তথনই যখন দেখা যায় যে কোনও পীথ-চল্ডি লোকও প্রাক্-আইনষ্টাইনীয় সব কিছু বিশ্বগাণিতিক হিসাবকেই ভুল এবং পুনরপি অব্যবহার্য্য বলে সরবে ঘোষণা করে। একথা খুব কম জনাই জানেন যে মাইনষ্টাইন আধুনিক চিন্তার জগতে একটা বিপ্লব এনে থাকলেও তাঁর পরে অঙ্কশাস্ত্রের, জ্যোতিষ্ক-বিজ্ঞানের অথবা পদার্থতত্ত্বের পুরাতন অধ্যায়গুলো খুব সামাত্তই বদলৈছে এবং যা বদলেছে তাও আবার কেবলমাত্র সম্বন্ধবাদের ুপ্রভাবেই নয়, তাদের নিজস্ব গবেষণা ও উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধ ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান **সঞ্**য়ের ফলেই।

ত্রকটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বর্তমান বিজ্ঞান-জগতের যে আবিক্ষারগুলি মানবিক প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক হিসাবে উল্লেখিত হতে পারে সেইগুলি
সম্বন্ধেই জনসাধারণ সবচেয়ে বেশী অজ্ঞ। আণবিক-তত্ত্ব, কোয়ান্টাম থিয়োরী,
সংখ্যাতত্ত্ব (theory of numbers), ই্যাটিস্টিক্স, প্রভৃতি কিন্মগুলি সাধারণ
বৃদ্ধির এক রহস্তাহোরা অস্পষ্ঠ প্রদেশে বিরাজমান, অথচ এই বিভাগুলি
সাধারণের বৃদ্ধিপ্রাহ্য করে তুলবার চেষ্টা কম হয়নি। তবুও এইগুলি সম্বন্ধে
জ্ঞানগণের ধারণা অভ্যন্ত আবৃ ভা এবং ক্ষীণ কেন । এই 'কেন'র উত্তর হচ্ছে
এই যে, উক্ত বিষয়গুলি পরিক্ষারভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে সাধারণ বৃদ্ধির মধ্যে
প্রবেশ করবে তখনই, যখন বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু সাধারণের মনে
একেবারে পাকাপাকি ভাবে জমাট বাঁধবে। বৃদ্ধির ভিত্তিকে আগে শক্ত

করতে হবে প্রাথমিক স্ত্রগুলির মালমশলা দিয়ে এবং তার উপর গেঁথে তুলতে হবে বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞার মর্ম্মর-প্রাসাদ; ভিত্তিই যদি কাঁচা রয়ে যায় ছবে অধীত বিজ্ঞানের মননক্রিয়া বিক্লব জনসাধারণের দ্বারা অপব্যবস্থাত হওয়া স্বাভাবিক।

ু আমাদের সময়ে যারা বিজ্ঞানকে জ্বনগণের মধ্যে প্রসার ও পরিবেষণ কর্মবার মহৎ কর্মভার নিয়েছেন ভাঁরা ধ্যুবাদার্হ; তবে এই দিকে তাঁদের দৃষ্টি কিছু কম—তার ফলে তাঁদের কাছে সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়ে উঠতে পারছে না। বিজ্ঞানচর্চার-ক্ষেত্র জনগণের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রসারিত করে দিতে হবে, কারণ প্রসার লাভ না করলে কোন জ্ঞানই গভীরতার পথে অগ্রসর হ'তে পারে না।

রবীন্দ্র মজুমদার

#### ছড়া

আয় বৃষ্টি হেনে ছাগল দেব মেনে বোমা যাবে ডুবে' ডাকাতের দল উবে'।

স্থন্দরবনে ভীষণ বাঘ তাদের চোখে দেশের রাগ নথে তাদের বেজায় ধার খাঁড়ার মত দাঁতের দাঁর।

আয় রষ্টি হেনে, ধান বিচালি মেনে জবাব দেব বোমায় . ভাকাত যেথা ঘুমায়।

মরা গাঙেও যা কুমীর নৌকা হবে চৌচির, গোখরো সাপের দেশরে ভাই মারার শেষে ফণার ঘাই।

আয় রৃষ্টি হেনে, চরকা দেব মেনে, '' বোমা যাবে কেঁসে, এ দেশ সর্বনেশে। সূর্যে আছে অগ্নিবাণ, হিমালয়ের কঠিন প্রাণ, সাগরঘেরা বালির বাঁধ, হাতের দড়ি চোখের চাঁদ।

আয় বৃষ্টি হেনে, পরমায়ু দিই মেনে, কামানদাগার বাজে চোরা পালায় লাজে।

উড়োজাহাজের নোঙর তোল্ ডাকাতদলের ফাটুক্ খোল্ এগিয়ে চলি হুঁশিয়ার ডিরিশ কোটির হাভিয়ার

ত্নিয়া দেখে অবাক আজ
তিরিশ কোটি তীরন্দাজ
সঙ্গে আছে নানান্ দেশ।
ব্যের খেয়ে বনেই শেষ.

ঘরের ছেলে ঘরেই যা,
দো-দো-আনা করে' ভাতই খা।
ছপণ ছ কুড়ি
নিয়ে পালায় বুড়ী

বৃষ্টি আসে হেনে সব দিয়েছি মেনে॥

### হে ভারতী, খোলো

বিমানে বিমানে ছিন্নভিন্ন স্বপ্নপালক ওড়ে। আকাশের নীলে শকুনের লোভ এলোমেলো উদ্দাম। গৃধু গৃধিনী ভিড় করে নাকি অলকার মোড়ে মোড়ে! কেলিকদম্ব নিম ূল করে এ কোন্ পরশুরাম!

স্বদেশ আমার ! আমরা দেখেছি রামের রাজ্য আর কুরুক্তেত্রে পৌরুষ ঢেলে দিয়েছি তৃহাত ভরে'। অনেক অতিথি বস্তু অনাস্তৃত এসেছে বারম্বার, শক্রুমিত্র স্বাকে নিয়েছি বিরাট বাস্থ্য জোরে।

আঁকবরশাহী দীনএলাহিতে আমাদের ইতিহাসে

একে ও অনেকে কালোয় শাদায় উধ্বায়মান স্থর।
আজকে এসেছি ছুর্গশিখরে যুগান্ত উল্লাসে—
বহু সাধনার গৌরীশৃঙ্গ ডাকাতে করবে চুর!

হে ভারতী খোলো তিরিশ শতক তিরিশ কোটির ছার।
চেতনার মৃহাসহিষ্টতা যে মৃত্যুতে সঙ্গীন—
তুচ্ছ খর্ব বর্বর যতে। আমাদের ক্ষুরধার
বিশ্বজনের পর্বত স্রোতে সমুদ্র হবে লীন॥

#### সভ্যতা

ট্যাব্লার্যাক্ষার মতে। উলঙ্গ পৃথিবী অন্থনয়
করেছিল একদিন—বিস্তৃত অরণ্য নিয়ে বৃকে,
যে অরণ্য যুগযুগ প্রতিদিন অধীর উৎস্থকে
আপন বৃক্ষের মেদে স্থ্যতেজ করেছে সঞ্চয়।
সেদিনের সে পৃথিবী চেয়েছিল এই আমাদের,—
স্প্রিশীল চিত্ত তার বার বার কেঁদে উঠেছিল।
কোন্ক্ষণে গুটিকত স্থ্যমুখী ফুল ফুটেছিল,
আমাদেরো জন্ম হলো: আমরা তা পাইনিক টের।

তারপর ? যে অরণ্য সূধ্যতেজ করেছে সঞ্চয়, প্রাগৈতিহাসিক বনভূমি গর্ভে হয়েছে বিলীন, রূপান্তরিত হয়ে বহুযুগই ছিল যারা ঢাকা, সহসা মামুষ তাকে খুঁড়ে তোলে—অসীম বিশায়! তাই দিয়ে সৃষ্টি করে গ্রন্থিল ধরণী একদিন; প্রশস্ত লগাটে দেখি জয়ের তিলক হয় আঁকা।

আমানের পৃথিবীতে গীত হ'ল জীবনের গান:—
ইথারেরো আরো উর্দ্ধে কত চাঁদ কতবার জাগে,
কতস্বপ্ন লেখা হ'ল গোধুলির মেঘ-রক্ত পাগে;
কতদিন কত পুষ্প বিলায়েছে স্বপ্ন-লীন জাণ।
তারপর অকস্মাৎ সৃষ্টি হ'ল নৃতন বিধান.
নৃতন শিবির হ'ল, মভাতার হুর্গ হ'ল গড়া,—
যে হুর্গের ইটগুলি তেজোদীপ্ত রক্ত-রঙ্করা,
যে হুর্গের বেদীমূলে ডুবে আছে অগণন প্রাণ।

ভূমিকম্প এল; তাই প্রাচীন ভিটার ভিন্তি নড়ে,
পুরাণো চলার পথে অবাঞ্চিত আগাছার ভীড়:
ভেঙে গেল প্রভাতের বর্ষীয়সী চাঁদের ফারুস।
যে নারী ইসারা করে ছোট হাতে পরম আদরে
ডাক দিয়েছিল তার প্রিয়তমে, আকাক্ষা-অধীর:
তারাও মিলিয়ে গেল,—বে-আক্র সে আদিম মানুষ।

আব্দো মোর আয়ু আছে, বেঁচে আছি আমি কোনর্মীপে, এখনো আমার দেহে, ধমনীতে, শিরায় শিরায়, হৃৎপিণ্ড হতে বয় উষ্ণরক্ত ঢিমে তেতালায়, এখনো এ দেহভার মিলায়নি মৃত্তিকার স্থপে। মান ঘামে আব্দো আমি চলাফেরা করি চুপে চুপে; এখনো বুকের তলে পুরাতন স্মৃতি চমকায়— বিষয় আহ্বান কত, আজ যার সবই আব্ছায়,— তারি তীরে, ঘোলাটে আঁধার মাঝে আছি আমি ভূবে।

এখানে দেখেছি আমি কত' দেহ হয়েছে বিলীন,
এই পৃথিবীতে কত হাসি-গান চূর্ণ হয়ে গেছে,
মাটির মলিন রঙে মিশে গেছে পীতাভ কল্পাল;
ঝারেছে অজস্র ফুল, মরে গেছে তৃপ্তিময় দিন।
আমি শুধু ধুকধুকে প্রাণ নিয়ে বসে আছি বেঁচে
দেখে যেতে অনাগত ভবিষ্যের নতুন সকাল।

ওজসম্ব বস্থ

### মোহানা

### ( পৃৰ্বানুবৃত্তি )

• খবরটা অতি শীজ রাষ্ট্র হল যে মালিকরা নতুন মজুর দিয়ে হরতাল ভাঙ্গতে চেষ্টা করে, হরতালীরা যখন বাধা দেয়, তখন লরি তাদের বুকের ওপর দিয়ে চালাবার চেষ্টা হয়, এবং গোলমালে একটা ছেলে চাপা পড়েছে। যখন অস্থ পাড়া থেকে মজুররা ছুটে এল তখন গোলমালে চাপা পড়া-টা খুনে পরিণত হয়েছে। সফীক কিষণকে বল্লে চৌধুরীকে সরিয়ে ফেলতে। মহবুব সফীককে জিজ্ঞাসানকরলে, 'ওস্তাদ, এখন ?'

স—'এখন ? এখনও গুর্থারা ভেতরে আছে, অতএব অহিংসাই ধর্ম।
তবে, এদের ঠাণ্ডা রাখতে হবে, সেঁই সঙ্গে মোড় ফেরান চাই। একটা বাচ্ছা
খুন হয়েছে এই দেশে, এই সহরে, যেখানে জন্মাবার পুর্বেও মরে, পরেও মরে,
যেখানে কেউ বাঁচে না—একি ঠাটার ব্যাপার। দাও ঘুরিয়ে ভগবানের
আশীর্বাদকে মানুষের কাজে।'

ম--- 'ও-সব বৃঝি না। ত্'চারটে কথা কও, নয়ত' মারপিট বাধবে।

স—'পরে, প্রয়োজন এলে দেখা যাবে এই যে খাঁ সাহেব, দেখলেন কাণ্ডটা, চৌধুরীর বাড়ির মেয়েরা কাঁদছে, একবার নিজে না হর্ম···'

খাঁ—'ও-ফাজ আমার নয়, বিবিদের, তাবা শকুনের মতন এতক্ষণ হাজির হয়েছে। কিন্তু লাস কোথায় ?'

স—'পুবিত্র হিন্দুর আশ্রয়ে।'

মহবুর্ব সফীকের কাণের কাছে মুখ এনে বল্লে, 'ওস্তাদ, মেয়েদের কি বলা হবে ?'

স— কেন ? কেন ? খাঁ সায়েব, এখনই আসছি, একটু জরুরী বাং আছে, কেন, কেন ? বলা হবে খাঁট্টি মিথে কথা, যা তারা চায়, যা তাদের প্রাপ্য, লার চাপা দিয়েছে খোকাকে। কেমন ?'

ম—'ওন্তাদ, এমন কিছু লাভ হবে না তাতে। তাছাড়া আমার সাধ্য নয়।'

স—'বল কি ! মেয়েদের শক্তি ভিন্ন কি কোনো, কখনও বড় কাজ হয় । তুমি হলে কমরেড, ভোমার মুখে ঘাঘরার ভয় শোভা পার না। ওটা বিজনের উপযুক্ত।'

ম-- 'যদি পুলিশে লাস নিয়ে যায়, আর পরীক্ষার পর প্রমাণ হয় যে...'

স—'খোকার মুখ দেখেছিলে ? ডাক্তারের বাপের ক্ষমতা নেই াক কিছে। কেড়েই নিয়ে যায়, তবে চমৎকার হবে, সব মজুর কোতওয়ালীর সামনে ভিড় জমাবে।'

ম--- 'সজে সজে ১৪৪…'

সফীক একটু ভেবে বল্লে, 'ধছাবাদ, মহবুব তোমার বৃদ্ধি পেকেছে এভদিনে।' পুলিশের হাতে লাস না পড়াটাই ভাল, ডাই ঠিক। কিন্তু এই সুযোগে ওরা বাইরের লোক না ঢোকায় তার বন্দোবস্ত কর। খাঁ সায়েবকে দিয়ে এইটি করিয়ে নাও।' মহবুব চলে গেল।

সফীক সহরের দিকে চলল। রাত হয়েছে গভীর ক্ত রাত বোঝা যায় না। প্রত্যেক রাত্রিতে এমন একটি সময় আসে যখন কালের পরিমাণ পুঁছে যায়, মামুষের তৈরী বিভাগ অবলুপ্ত হয়, স্রোত নিরুদ্ধ হয়ে দেশ ও পাত্রের ব্যবধান দূর করে, তথন ঘড়ি ঘুমোয়, ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিমোয়, কিশোরীর গায়ের কাপড় খুলে খড়-পাকাটির কাঁচা পুতুল দেখায়, খাসটানা বুড়ীরও ঘড়-ঘড়ানি বন্ধ হয়। তথন জাগে কেবল কবির ক্তিত মন্তিকের নার্নকীয় পরিকল্পনার অসংলগ্ন প্রতিচ্ছবি, জাগে ফাইলেরীয়ার বীজাল্ল, আর রাজকুমার সিদ্ধার্থ। মঙ্গল-অমঙ্গলের বাইরে এই সময়, তাই যোগীজনমুলভ। প্রকৃতি যেখানে আদিম সেখানে সে অনন্ত, যেই মানুষের ছোঁয়াচ পড়ল তথনই স্কুক্ত হল সময়ের ছোঁড়াছেড়ি। সেই অবধি সভ্যতা, ইতিহাস, পারম্পায়, নীতি, নিয়তি। এই দায়িছ থেকে নিস্কৃতি নেই। যারা মানুষকে বরণ করেছে তারা প্রকৃতির একটানা বিরতিতে বিশ্রাম পেল না। অথচু, তার প্রয়োজন আছে। ত্রিয়ামায় আশ্রেয় যেন ত্রিবেণীর স্কান।

নিশাচরের জীবন স্থক হয়েছে সফীকের কলেজে থেকে। দিনের আলোয় ঘটনাগুলো চিক্চিক্ করে, সুখ-তুঃখের ভেদাভেদ হ্রাস হয়, ভাৎপর্য্য স্থাপাই হয় না। তুঃখের রূপ যদি ফার্সী বয়েদের মতন হ'ত তবে আর ভাবনা ছিল না। স্থেখের চঙ যদি ঠ্ংরীর ভানের মতন হত, তবে ভাবের বদলে ভাওবাতানতেই কাজ চলত। বৃদ্বৃদ না হয় রঙ্গীন, কিন্তু ভারা ভাসে বর্ণহীন
জলরাশির ওপর; জল বাইরে নিথর, যে-স্তরে আলো প্রবেশ করল না
সেখানে সে একটানা, তাই বৃঝি বা স্রোতের রঙ কালো। গতি রুদ্ধ হলে
রঙীন, নচেৎ আদিম অবিচ্ছিন্ন একরোখা বেগ মসীমাখা। বিজন একবার
ভাকে কালীবাড়িতে কালীপুজা দেখাতে নিয়ে যায়… মমাবস্থার ঘনভায় মূর্ত্তি
প্রাণ পেয়েছিল, সংহারের। যে রাতকে চেনে না সে প্রকৃতির আভ্যন্তরীন
ধ্বংস ও মৃত্যুর ক্ষুধাকৈ জানে নি। অ-হিংস নীতি দৈনিক জীবনের, রাতের
নয়। মহাআজী সন্ধ্যার পরেই ঘুমিয়ে পড়েন। রাতের কাজ ধ্বংসের, এবং
স্পৃত্তির, অর্থাৎ কামনার, তার তৃই অংশেরই। দিনে সংস্কারই সম্ভব, ভার বেশী
নয়। আমৃল পরিবর্ত্তনের চাহিদা রাত।

রাস্তার তে পাশের দোকান, হোটেল, হালুইখানা বন্ধ, একা নেই, টঙ্গা নেই, অত রাতে কে সোয়ারী হবে। কিছু খেলে হত, ডাক্তারে বলেছিল নিয়মিত পথ্য চাই···দামী উপদেশ···খগেন বাবুকে অসুখের কথা কেনই বা বিজন বলতে গেল! কেনই বা বিজন মড়া ফেলতে গেল! সে কি ও কতটা দেখলে! মুখ সিটিয়ে গেল বেচারীর! পোড় খায়নি, ধাতু নরম, কুঁচকে যায় সহজে। মজত্ব-সভার বৈঠক কখন বসবে খবর নিলে হত। সফীকের পেটের নাড়ি'টেনে ধরে, যন্ত্রণায় রাস্তার পাশে বসে পড়ে। গা বমি বমি

সকীক খগেনবাবুর বাড়ির সামনে এসে হাজির হয়েছে। ওপরের ঘরে আলো জলছে, দরজা খোলা। সফীক রাস্তা থেকে ভাকতে খগেনবাবু নীচে এসে তাকে ওপরে নিয়ে গেলেন।

'আপনার নোটটা তৈরী হল ?' 'বিন্দন বলছিল আর দরকার নেই।' 'ভাই নাকি। ঠিক বলা যায় না।' 'কেন ?'

'দিনে দিনে ঘটনা বদলাচ্ছে, সেই সঙ্গে প্রয়োজনও।' বিজন কডটা বলেছে খগেনবাবুকে, কি বলেছে জানতে ইচ্ছা হয় সফীকের। প্রশ্ন করে, 'বিজন বোধ হয় খুমুচ্ছে ?' 'বিজন এখনও এল না, খেল না।' 'খায় নি ? খায় নি কেন ?' 'এখনও ফেরে নি।'

'তাও বটে। আজ আবার একটা হাঙ্গামা বাদল। একটা ছেলে চাপা। পড়ল, লরির ধাকায়, ওরা নতুন লোক আনছিল। এত রাত্রে বিরক্তি করলাম…' থগেনবাব্র সামনে ভাষা অহা হয় কেন ? লজ্জা আসে অজানিতে, লজ্জা জয় করতে সফীক চোখ বুজে চেয়ারে গা এলিয়ে ধেয়। খগেনবাব্ সফীকের বসবার ভঙ্গী দেখে আশ্চর্যা হন, সহাস্কৃতি জেগে উঠে…

'বিজনকে আর আপনারা ছাড়বেন না, খগেনবাব্···ওকে ভাবিজী কত যত্ন করেন···দেই ভাল। ভাবিজী নিশচরই শুরে পড়েছেন ?'

রমা ঘরে এল, সফীক চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে। 'এত রাত্রে বিরক্ত করলাম, কিন্তু…কেবল বিজ্ঞন এসেছে কিনা জানতে এসেছি। ও এখনও খাই নি ?'

রমা সফীকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর ভেতরে গেল। একটা প্লেটে বিষ্ঠুট আর মাখন এনে সফীকের সামনে রাখলে। 'এক গ্লাস দ্ধুল।' রমা ঠাণ্ডা জল এনে দিলে।

স—'বিজনের ধারণা বোঝাপড়া হওয়াই ভাল। আপনার ?'.

খ—'নতুন ব্যাপার কি ঘটেছে জানি না। তবে মনে হয় যেন ওরা কোনো সর্ভ্রই রাখবে না।'

স—'সর্ত্ত, সর্ত্ত, রাখলেই বা কি, ভাঙ্গলেই বা কি! আদং ব্যাপারে যে-কে সেই! ন' থামার জায়গায় দশ থানা, আজের বদলে কাল অঞানার কি মত ? ভাবিজীর ?'

র—'কিসের १'

স—'সর্ত্ত রক্ষাটাই কি সব ?'

র—'আমি কি জানি।'

স—<sup>2</sup>এই ধরুন, মিলের সাড়ির বদলে বেনারসী, রূপোর বদলে সোণা, সোণার বদলে প্ল্যাটিনামের জ্রাচ, একটা না হয় দশটা···কিন্তু মান্ত্রটা, সম্বন্ধটা যা ছিল তাই রইল।' খগেনবাবু আচম্বিতে বলে উঠলেন, 'ভা ঠিক ওপ্রলো বাইরের মিল, ভেতরকার যা বিরোধ তাই রইল, তার আর নিপান্তি নেই।' রমলার দৃষ্টি খগেনবাবুর অমনোযোগীভায় ব্যাহত হল অধনেবাবু বলতে লাগলেন, 'সেই জন্মই স্বীকার করাই ভাল তার অন্তিম্বকে। তুমি ভাববে, লোকে বলবে হার।'

স—'হার নয়, এইটাই জয়ের সূচনা। প্রলেপ দিয়ে যে ঘা শুখোয় তার প্রলেপের প্রয়োজনই ছিল না। মজা নদীর খাতে ভরা নদীর স্রোত এলে কি সর্বনাশ হয় জানেন ত! ভাবিজীর সঙ্গে আমিও সাহিত্যিক হয়ে গেলাম!' রমলা গেলাস ও পিরিচ নিয়ে উঠে গেল।

বিজন এত রাতেও এল না, রমলা নিজের কোট ছাড়তে পারল না, সফীকের চেষ্টা সফল হল না—অথচ প্রত্যেকটি হওয়া উচিত ছিল। উচিত আর সার্থক, এই হু'য়ের ব্যবধানেই যদি হুঃখের উৎপত্তি তবে শান্তির জন্ম অন্ততঃ একটাকে ত্যাগ করাই শ্রেয়। সার্থকতাকে পরিহার করলে থাকে কি ? তার চেয়ে বিভাসাগরী ধর্ম-জ্ঞান চলে যাক। কিন্তু সহজে যায় না। অক্স কাঁটার সাহায্য নিতে হয়। সেটা নতুন জ্ঞান হোক। কেবল দেখতে হবে জ্ঞান নতুন ধর্ম-জ্ঞানে পরিণত না হয়। তার প্রতিষেধক, কর্ম, বৃদ্ধি প্রণোদিত কর্ম, ভাববজ্জিত কর্ম। মানুষ নীরস হবে তাতে, কিন্তু দোটানায় থাকা অসম্ভব্য আরেকটা উপায় আছে—দেটা বিরোধকেই স্বীকার করা। স্বীকার মানে কি ? তার অস্তিত্বে কোনো ভাবোদ্রেক যেন না হয়, না ওঠৈ রাগ, না ওঠে কোভ। এটা সমাধান নয়। যুক্তিটা এই: বিরোধের জন্ম कष्ठे रुग्न, करहेत्र अवनान किरम रूरव १ ना कष्टे ना आमरक मिरल । खीकारतत নিশ্চয় অ্**মূর্ণ আছে। সরকার যখন মঞ্জুর-সভাকে স্বীকা**র করে তখন যে মজ্বর-সভাকে গোটাকয়েক অধিকার ও দায়িত্বের আধার সৃষ্টি করে. যার ফলে সেই অমুষ্ঠান নিজের রচিত কর্ত্তরা পালন করতে পারে, অর্থাৎ অজ্জিত অধিকার-সমষ্টিকে কাজে লাগাতে সমর্থ হয়। স্বীকার মানে পৃথক সন্তার স্বীকার, সেই সন্তার বিকাশে বাধা না দেওয়া, অর্থাৎ পৃথককে পার্থক্যটুকু ে কাজে লাগাতে দেবার অবকাশ দেওয়া। শেষে সেই কাজে আসা। বিজনকে রমলা আস করেছে, থগেনবাবুকে আস করতে চেয়েছিল, পারল না, সফীকের

মতামত তার মন্থাছকে প্রাস করে ফেলেছে। সন্থ ধারে বিজ্ঞান রাজি, তাই রমলা-বিজ্ঞান বিবাধ নেই, খগেনবাব্ গররাজি, তাই মান-জ্তিমান; অক্ত ধারে ঘটনাগুলো সফীকের মতামতের অপেক্ষা শক্তিশালী, তাই সফীকের মানসিক চাঞ্চল্য। আরেক দিকে রমলা-বিজ্ঞান-সফীকের সম্বন্ধ ঝড়ের আগে আকাশ-বাতাসের মতন থমথমে। বিহুত্ত চমকাল রমলার অক্ত আশ্রয় করে।

ামলা ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, 'এখনও বিজ্ঞান এল না। আপনি পাঠিয়েছেন গ

স—'হাঁ, কাজে। এতক্ষণে আসা উচিত ছিল।'

র--- 'কোথাও তুর্ঘটনা ঘটে নি ত ?'

স—'মোটর চাপা নিজে পড়েনি জানি।' সফীকের চাপা হাসি লক্ষ্য করে রমলা বল্লে, 'যেন সেজন্য তুঃখই পেয়েছেন সন্দেহ হয়।'

স—'চাপা পড়লে তার আনন্দ হত, আপুনার আদর-যত্ন পেতৃ, এবং তার অত্যন্ত প্রিয় আন্দোলনটি আরো ছলে উঠত।'

র-"আপনারও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকত না ।'

স— 'আপনার স্নেহের ? সে-কথা খাটে খগেনবাবুর বেলা। আমার ক্লেত্রে বলছেন কি ! জানতামই না আমি এতটা স্থান পেয়েছি ভাবীজির ক্লেবে !'

রমলার মুখ কাঠ হয়ে গেল। খগেনবাবু বল্লেন, 'এত ক্লাভ হয়েছে বুঝতৈই পারিনি। আপনিই বা ফিরবেন কি করে ?'

স—'আমার রাতে ঘোরা অভ্যাস আছে। আমার এখনই যেতে হবে।'
খ – 'চলুন, এগিয়ে দিই।'

রমলা শাস্ত কঠে বলে, 'না, এগুতে হবে না।' সফীক দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'ভাবীজির সঙ্গে অস্তঃ একবারও মতের মিল হল দেখে আনন্দ হচ্ছে। খগেনবাবু আপনার যাবার কোন প্রয়োজন নেই।' সফীক ভাড়াভাড়ি নেমে গেল।

মজত্র সভার অফিসের চারদিকের জীবন চঞ্চল। রাস্তার ত্পধশের দোকানে আলো অলছে, অফিসের বারান্দায় পেট্রোম্যাজ্যের আলো, শে। শেন শব্দ করছে, চারধারে পোকা ঘুরছে, দোকানের সামনে ছোট ছোট জটলা। একটার পাশে আসতে একজন জিজ্ঞাসা করলে—'মাসনি এখানে ? আপনার দেখা পাওয়াই ভার!' সফীক হাসল—জটলার কথাবার্ত্তা থেমে গেল, ক্রমে একজন মাত্র রইল। সফীক দোকানীকে প্রশ্ন করলে, 'এরা বুঝি কোম্পানীর লোক!' 'আমার সম্পেহ তাই, মালিকরা নতুন মজহুর সভা খুলছে।' সফীক পান ও দিগারেট কিনলে। থক্ত জটলায় আর একজন পরিচিত মজুরের সঙ্গে দেখা হল, 'এই যে কমরেড! ব্যাপারটা কি বলুন তং শুনলাম লরি একটা ছেলে চাপা দিয়েছে, দি. এস. পি.র লোকেরা বলছে আগেই মরেছিল।'

স--- 'দক্ষিণ-পন্থীদের ভাষ্টো গ'

মজুর ব্ঝতে পারলে না দেখে সফীক প্রশ্ন করলে—'উধামজীর লোকেরা কি বলছেন ?'

'তারাও বলছেন, আগেই মরেছিল।'

স—'গরীবরা, মজুররা আবার কবে বেঁচেছিল। এই হিসেবে তাঁরা সত্যবাদী।'

মজুর ঠাট্টা ধরতে পারলে না। 'উধামজী বলেছেন না কি যে মোটরের সামনে দিয়ে মড়া নিয়ে যাওয়াই অক্সায় হয়েছিল।'

স—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ভীষণ অস্তায় হয়েছে তোমাদের, ওঁদের মোটর কি থানার ওপর দিয়ে যাবে! মড়ার জন্ত খানা আর গঙ্গার ঘাট রয়েইছে! মোটরগুলো যথন সিনেমা ও নাচ থেকে ফিরে বিজলী শোভিত গ্যারাজে চুকে বনাতের ঘেরাটোপের ভেতর আরামসে ঘুমুবে, তথনই লাস বার করবার সময়! ভারপর ঘাটে নিয়ে গেলেই হত! অস্তায় হয়েছে, খুব, বুঝতে পারছি তালরিভর্তি মজুর কাটকের মধ্যে প্রবেশ করাবার পর নিঃশব্দে খুদে মড়াটাকে গঙ্গাযাতা করালেই স্থবিধে হত, সব দিক থেকে তিক বল! হাঃ হাঃ হাঃ তাল গ্রোভারা হেসে উঠল। মজুরটির হাসিতে একটা কৃত্রিমতা রয়েছে, যেন বুঝতে পারছে না অস্তায়টি কোথায়। অস্ত একজন জিজ্ঞাসা করল, 'বোঝা-পড়া হয়ে গেল গুনলাম সর্ভগুলো কি! আইনে বেঁধে দেওয়া যদি হয় ভবে মন্দ কি!'

স-স্করিমানা মাইনে থেকে উশুল কবার বারণ নেই আইনে ? তাঁবে।'
মজুর চলে গেল অস্ত জনতায়।

অফিসের সামনেকার জনতা একটু বড়। দরজা বন্ধ করে সভা চলছে। বারালদায় একজন কার্যানির্বাহক সমিতির সভ্য আসতে সফীক অফুরোধ জানালে করিম যদি ভেতরে থাকে যেন একটিবার বাইরে আুনে। 'করিয়া! কোন্ করিম ? এটা আমাদের সমিতির বৈঠক, সফীক।' সফীক ভুলের জক্ত ক্ষমা চেয়ে পানের দোকানের সামনেকার বেঞ্চে বসল। উধামন্ধী অফিস-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তাঁর গন্তীর আওয়াজের আকর্ষণ মানতে হয়, তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা শক্ত। সফীকও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। মজহুর-সভা তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ কুরেছে শুনে সফীক বল্লে, 'সভা এখনও গ্রহণ করেনি, মাত্র সমিতি, হয়ত, গ্রহণ করেছে। আপনাদের সর্ত্ত সমস্ত মজুরদের সামনে পেশ করবার পুর্বেই কেমন করে গৃহীত হল ?' উধামন্ধী হেসে বল্লেন, 'কমরেডের আইন জ্ঞান বঙ্গ উকীলের মতনই…আইনের ডিগ্রী আছে কি না। তবে এটা ঠিক আমরাও বে-আইনী কাজ করব না।' তা ছাড়া, কমরেড, সব মজুরদের সামনে ধরতে হবে কেন ? মজহুর-ঘভার লোকেদের সামনে পেশ করলেই কি যথেষ্ট হবে না ?'

স—'না, হবে না, কারণ, মজত্র-সভা বলেছে যে তারাই সমগ্র মজুরদের প্রতিনিধি।'

উ—'প্রতিনিধি, তার বেশী ত' নয়! বাক, ও-সব পণ্ডিতী তর্ক আবার আমি চালাতে পারি না। তবে বে-আইনী কাজ আমি থাকতে ' হবৈ না।'

স—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ওটা আপনার ধাতে নেই, ওতে আপনার বাধে।' উধামজী উত্তর না দিয়ে অফিদের ভেতরে গেলেন। সমিতির অক্যান্ত সভাবৃদ্দ ক্রেম বাইরে এলেন, চলাফেরায় উল্লাসের, আত্মতৃত্তির চিহ্ন বর্ত্তমানা, প্রত্যেকেই প্রায় সিগারেট কিংবা চুরুট ধরালেন, পান নেওয়া দেওয়া, শুপুরি, চৃণ বিনিময় চলল। প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তবে তিন জন আপত্তি জানিয়েছি , টেকেনি এই কারণে যে মজ্রদের অবস্থা কাহিল, আরো ছ-একদিন জোর ধর্মঘট চালান যেত, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভয় বেড়েই চলেছে। একজন চেঁচিয়ে বল্লে, 'ভয়টা ঝ্টো, সরকার রয়েছেন কি কয়তে!' কোনো মস্তব্য হল না কথাটার ওপর। জনতা ক্ষীণ হল।

করিম স্থান্থ একটা দোকানের সামনে দাভিয়েছিল। 'কোথায় ছিলে এডক্ষণ ?'.

- \* ক—'নিজের পাড়ায়। শুনেছ ?'
- স—'শুনেছি। কাল বড় মিটিং-এ কিছু করতে পারবে **?**'
- ক—'গোলমাল পাকান শক্ত নয়, কিন্তু ফল কি ভাল হবে ? মজতুর-সভাটাই ভালবে।' সফীক অন্থির হয়ে বল্লে, 'চল, একটু খোলা জায়গায় বিসি গে।' তুজনে একটা টিবির ওপর বসল।
  - স-- 'তুমি সমধোতা চাও না, কেমন ?'
  - ক—'না ।'
  - স—'তুমি মজতুর-সভা ভাঙ্গতেও চাও না।'
  - ক—'না।'
  - স—'মজত্র-সভা না ভেঙ্গে যদি বোঝাপড়া ভাঙ্গে তবে খুশী হবে !'
  - ক--- 'নিশ্চয়ই। তবে উপায় দেখি না।'
  - স--'উপায় আছে। একটা ছেলে আজ মরেছে জান ?'
  - ক--- 'চাপা দিয়েছে শুনছিলাম। ব্যাপারটা কি ?'
- স—'ব্যাপারটা যাই হোক না, খৃষ্টানেরা বলে যারা অল্প বয়সে মরে তাদের ওপর ওদের ভগবানের আশীর্কাদ আছে। শিশুটি একটি মাত্র সম্প্রদায়ের ঈশবের কুপায়ণ্ডেয় রবে কেন, করিম ? আমি ভাবছিলাম, ভোর বেলা যদি ঐ লাসটাকে একটু সাজিয়ে গুজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়ে, একটু লোকজন জড় করতে করতে, এই ধর বেলা হুটো তিনটের সময় গঙ্গার ঘাটে নিয়ে যাওয়া যায়…তবে, মজহুর-সভাও টিকে থাকে শকি বল ?'
  - ক—'বুৰলাম,' কিন্তু, লাস পাবে কোথায় ? লাস এখন থানায়।'
- সফীক লাফিয়ে উঠল। 'সে কি! অসম্ভব। লাস কিষণের চাৰ্চ্জে। হতেই পারে না।'
- ক—'আমি সঠিক জানি, লাস এখন থানায়। কেবল তাই নয়, দেখো ওস্তাদ, সমঝোতার আগে লাস খালাস পাওয়াই যাবে না। পুলিশ কি অত বোকা প
- ্ সফীক অভ্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বল্লে, 'অসম্ভব, লাস বার করতেই হবে।'

করিম—'পুলিশে থবর পেলে কি করে? ভোমার উপায়টি খুটিল না ওক্তাদ।'

স—'তবে মজত্ব-সভা ভাঙ্গুক, করিম। বুঝে ছাখ, করিম, জুমিই ভার, ওরাই বলছে মজত্ব-সভার প্রভাব কমেছে, এক একটি কোম্পানি এক একটি নিজের নিজের ইয়্নিয়ন খুলছে, লোক সেই সব ইয়্নিয়নে ভর্তি হচ্ছে ড'! তবেই, ছাখ করিম…...

ক—'নতুন লোকেরাই যাচছে। কিন্তু ঐ ইয়ুনিয়নগুলির একটিও বাঁচবে না বলে দিলাম। ওরাই বলছে আমাদের প্রভাব নেই, আমঝ় ত' বলছি না। ওদের কথাই মেনে নিলে যে আমাদেরই হার হল, ওস্তাদ! না, সে হয় না… বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। তুমি কি ভাব, ওরাই মজত্ব-সভা চালাবে বরাবর ? আজ না হয়, তুদিন পরে আমাদেরই হবে, তখন ভয়ে কাঁপবে সকলে।

স—'মিল-কমিটি কি চায় গ'

ক—'মামি কতবার তোনাকে বলেছি। তারা জ্ঞানে সর্বপ্রশো ছু'দিন পরে ফুঁয়ে উড়ে যাবে, তবু তারা চায় না মজহুর-সভা ভাঙ্কুক। জ্ঞানি ওন্তাদ, ছুতোয় নাতায় আবার আমাদের বরখাস্ত করবে। তা করুক। এই ভাবেই ত' জাের বাড়ে ? নয় কি ? তোমার মতন লেখাপড়া শিথিনি, আট বছর থেকে রাতুড়ি চালিয়েছি বাপদাদার সঙ্গে, তার পরের ঘটনা তোমার অজ্ঞানা নেই… আমারও নালিশ আছে—তবু কি জান ? এই মজহুর-সভা আমাদের হাছে গড়া—ত্মি হয়ত এটা ঠিক বুঝছ না, মাপ কােরো, লেখাপড়া শিখলে অনেক বাধা আসে —তোমার বাধা সব চেয়ে কম, জানি, তুমি অনেক চেষ্টা করেছ— যথন তোমাকে চেয়েছিলাম, তখন সভা হতে রাজি হলে না—। আমিও আর ফিরতে চাই না, ওলের জানিয়ে দিয়েছি, সতাই আর খাটতে পারি না, আমাকে নিয়ে ঝগড়া যেন না চলে '

সফীক করিমের কাছে বিজি চাইলে। করিম, একটা পুরো পুাকেট গুঁজে দিলে হাতে। 'করিম, প্রায় ভোর হয়ে এল, আমি আড্ডায় যাচ্ছি… কাল সভায় যাবার প্রয়োজন আছে কি ?'

ক—'তুমি মানুষকে অভ ভয় পাও কেন, ওস্তাদ ?' সকীক বিঁড়ি ধরিয়ে একাই আড্ডায় গেল।

ঘরের ভেতর খাটে কে একজন মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। তার ঘুম যাতে না ্ভাঙ্গে ভেবে সফীক চুপি চুপি বিছানায় গুয়ে পড়ল। ঘুম আসে না, শরীর ন্মাবার বিগড়েছে, না হলে রাস্তার ধারে যন্ত্রণার চোটে বসে পড়তে হয়! ভাবিজী ভাগ্যিস চা-বিস্কৃট খাওয়(লেন! হুর্বল দেখাচ্ছিল নচেৎ মনে মনে, ্রমন কি আচার-ব্যবহারেও যার শক্রভাব, সে করুণা দেখাতে যাবে কেন ? মহিলাটি চান না যে থগেনবাবু ও বিজনের সঙ্গে ভার কোনো যোগ থাকে। অত রাত্রে খাওয়াটাই অক্যায় হয়েছিল, কিন্তু শরীর মানল না ধর্মাকথা। বাস্তবিকই অক্যায়ঃ; তাই, অচল এই নেয়েদের সংশ্রব। বুর্জোয়া মেয়েরা স্বামী ও আত্মীয় স্বজনদের শোষণ করতে পেলে আর কিছু চায় না। তাঁদের শোষণ-পদ্ধতি নিতান্ত মানুষিক, অর্থাৎ দৈহিক, তাই আরো ভয়ঙ্কর। অথচ মুথে দব ফেমিনিষ্ট ! মিথ্যুক ! এক একটি দস্তান সোশ্যাল ইন্সিয়রেলের প্রাপ্য চাঁদা, দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন গাঁঠ, স্বাধীনতার পায়ে ছেলে মেয়ের কচি হাত দিয়ে কুড়ুল মারা ৷ 'থুকী ভোমাকে না দেখতে পেয়ে ঘুম ভেঙ্গেই কাঁদছিল, খোকা তোমার ফোটো দেখেই বা-ব্বা বলে উঠল…' এবং তার পরই…'ওদের বাড়ির ললিতাকে স্থন্দরী বল যে কিসে তা বুঝি না! মিটিং থেকে ফিরতে অত রাত হল। সুপ ঠাণ্ডা জল হয়ে গেল, আইসক্রীম গেল গলে।' জন্মগত দাসী মনোভাব; দৈহিক শক্তি, তার অভাবে, ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের পূজা। যুযুদ্দের প্রাচ মেয়েলী ইম্পিরীয়ালিজমের প্রধান আঙ্গিক। ওপর শিশুর অত্যাচার !

নিজে যদি রোমান্টিক হত তবে চৌধুরীর বাচ্ছার মুখচ্ছবি মানসপটে তেসে উঠত। সফীক 'চোখ বড় করে অন্ধকারে চাইলে। কোপাও কিছু নেই, লরির চাকার চাপে থেঁৎলে গেল তাই বোধ হয়। কিংবা হয়ত, কোনো মায়াইছিল না। মায়া থাকলেই ছায়া ঘুরবে! বরঞ্চ, অস্থায় বোধ, অধর্মজ্ঞানই ঐ ধরণের ছায়ার জন্ম দেয়। যারা আত্মসর্ববিষ তাদের কন্ত পাওয়ার প্রতি একটা আন্তরিক টান থাকে। অতীতের কাল্পনিক হঃখ যদি না মূর্ত্ত হয় তবে বিঁধবে কারা ? খিদের তাড়া নেই, অসুবিধের অস্থ্য কোনো জ্বালা নেই, সৃষ্টি ও প্রকাশের রাথা নেই, একটা কিছু যন্ত্রণা প্রেয়ার অন্ত্র চাই ত। তাই নিজের নোথ আর দাঁতের সাহায্যে, আঁচড়ে কামড়ে যত পার ঘা কর। সেই ক্ষত যত

দগদগে হয় ততই আনন্দ, ততই বিলাস, ততই তৃপ্তি। এই বিলাসের নাম বিবেক। করিমের বিলাস নেই, সে নিজেকে সরিয়ে নিলে কেমন সহজে, কেমন নীরৰে। অথচ ঐ ধরণের স্বার্থত্যাগের অছিলায় বুর্জ্জোয়া মেয়েরা কত্ত ভাকামিই না করত। রোমাটিসিজমের মূলে শতাকীর সঞ্জিত সারপ্লাস ভ্যাকু!

কিন্তু লাস গেল পুলিশের হাতে কি করে ! কিষণ ছাড়লে কেন ? মড়া খোকাও কাজে লাগে দলের। একটা শোক যাত্রার বন্দোবস্ত হলে দেখা যেত উধামজীর জোর কতটা। মজতুর-দভা বজায় থাকতু। করিম রক্ত মাংস দিয়ে গড়ে তুলেছে, তাই এত মমতা। কিন্তু নিধের স্ষ্টীর প্রতি মোহটাও থাকবে কেন 
 মাতৃত্বের সঙ্গে পার্থক্য আছে—মন্ত্রুর-সভা তৈরী হবার পর সর্বসাধারণের, ছেলে বিয়ের পরও মায়ের। করিমের ক্ষেত ভিন্ন জাতের। তবু, মজতুর-সভার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। নিজে ত'! ভয় কেন ৷ ভয় কাকে ৷ মড়াকে ভয় নেই, জেলের ভয় নেই, মৃত্যুরও ভয় নেই ত' মামুষকে ভয়! করিম ঠিক বুকতে পারে নি সমবেত মামুষকে, নিপীড়িত শ্রেণীকে যে সেবা করেছে সে ভয় পাবে কেন ? আবার পেটে মুফীকের অসহা যন্ত্রণা ওঠে তীরের মতন কেঁধে অকস্মাৎ মনে হয় একটা পুথক মাতুষকে ভয় পায় বলেই কি সে সমষ্টিগত মাতুষকে আঁকড়ে ধরেছে। যেমন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ব্যক্তি জন-সাধারণকে ভয় করে ব'লে ব্যক্তিম্বাদী হয়। সফীকের গলা শুখিয়ে ওঠে, বিঁড়ির টানে জিব জ্বলতে থীকে, ঘরের कारन मात्राहे, प्रकीक छेर्छ कल थएं लाल, भाताहे वक् नक् मक केतन, বিছানার লোকটি ধড়মড় করে উঠে পড়ল, 'কোন হায় ?'

'ডাকু···শুয়ে পড়···বিজন !' এখানে গ' বিজন শুলে না। সফীক আলো জাললে। 'এক গ্লাস জল দাও, তার পর তোমার বক্তৃতা শুনব। বিজন জল দিলে। দাঁত চেপে যন্ত্রণা জয় করতে সময় লাগল।

স—'কি বলতে চাইছ, বিজন ?' উত্তর এল না বেথে সফীক বল্লে, 'আুমিই বলব ?'

वि-'ना, शक्रवान।'

স—'কেন নিজে লজা পাবে ? আমিই না হয় লজাটা ভালি ? ভোমার নিজের তুর্বলভার কাহিনী আমার মূখে কম রোমাণীক শোনাবে। এটা ভাবের খেলানের, বিজন। ভোমার শক্তিতে ইয়ুটোপীয়ার রচনা হয়, কিন্তু জগদল পাথর এক চুল সরান যায় না। কে বলছে ভোমার বিশ্বাস ছিল না ? কিন্তু বিশ্বাসে এই স্বার্থের পাহাড় টলাবে! ইডীয়টিক ! জ্বোর নিজে অচল থাকা যায়। আমাদের বিশ্বাসে অটল থাকতে পারে ক'জন ? এতে ত' অমুষ্ঠান নেই যেটা ভোমাকে আশ্রায় দেবে ! পার্টির মেন্বর তুমি নও, তুমি বাইরের বন্ধু মাত্র, অর্থাৎ আজকের বন্ধু, কালকের গুপুচর, শক্ত।'

বি – 'ওস্তাদ ·····'

স—'গুরুবাদ ভোমার রক্তে মাংসে, ও-নামটা আজ থেকে না হয় নাই ব্যবহার করিলে ! বল ৷'

বি— 'মিথ্যে দিয়ে কাজ হাঁদিল করবে ? তা হয় না। পারবে না দেখ, সব মজুরই মাথা পেতে নতুন প্রস্তাব গ্রহণ করবে। তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, একটার জায়গায় দশটা মড়া, মড়া কেন দশটা জ্যান্ত মানুষ লরির সামনে ছুঁড়ে দাও না কেন পারবে না, পারবে না…আমি তোমাদের এপ্রেণ্টিসি করলাম এতদিন কন্ত চলবে না কিছুতেই।'

স—'এ যে একেবারে অলঙাস্ হক্সলে! এইবার সন্ন্যাসী হবে নাকি, বিজন ?'

বি—'ঠাট্টা ছাড়। তোমার মতও 'পিওর সোশিয়ালিষ্ট'দের। দেশের নেতৃত্ব যদি মধ্যবিত্তের হয় ভবে বোঝা-পড়া ছাড়া গতি নেই।'

স—'ধরতাই 'বুলিগুলো ছাড়।'

वि-भिन-किमिणि भातरन हानार्छ ? जूमि जारमत्र भाम ।

স—'খুব ভাল ভাবেই পারত …'

वि-्'यिन ना…'

স—'যদি আমাদের দলে ভোমার মতন 'ডিফিটিষ্ট' না থাকত।'

বি—'অপমান করে লাভ নেই।'

স্ব—'তার চেয়েও বেশী।'

বি—'কি •'

স—'বিশাসঘাতক। পুলিশে খবর দিয়েছ তুমি।'

বি—'হাঁ, দিয়েছি। লজ্জা পাচ্ছি না। এক হিসেবে ভূমিও খুনী।'

স— 'অমুগ্রহ করে এই ঘর থেকে এখনই বেরিয়ে যাবে ? 'হয়ড়, ভোমীর ইচ্ছা ছিল না, অত্যের প্ররোচনা ছিল। তাই সম্ভব, তাই আশা করছিলাম। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিও। এখনই যাবে ?' বিজন চলে গেল। শা, কিছুতেই হার স্বীকার চলে না, চলে না, শেষ চেষ্টা করতে হবে। চেষ্টার শেষ নেই, নেই, নেই, শরীর পাত হোক, সকলে ত্যাগ করুক, তা বলে যেটা অস্থায় সেটা সহজে ঘটবে! বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, মেয়েমায়ুষের অাচলধরা বুড়ো খোকা! মাল্ল বলে গেছেন সেই কতকাল পুর্বের, যে মধ্যবিন্তের ছ'ভাগ, একভাগ ঝাঁপিয়ে পড়ে, অস্থভাগ সহায়ভ্তি দেখায়, চাঁদা দেয়, অবশেষে তারাই রক্ষণশীলের দলে মেশে, ধর্মের ছুতোয়, ব্যবহারিক যুক্তির অছিলায়, বস্তুতঃ স্বার্থের তাড়নায়, অজানার ভয়ে। তাদের নিজের খোঁয়াড়ে প্রবেশ করাই ভাল—কারা বদ্ধু কারা শত্রু স্পষ্ট বোঝা যাক, যন্ত্রণা যেন একট্ট কমল।

সকাল ৯ টার সময় মজত্ব-সভার মিটিং ডাকা হয়েছে। ভিড় হয় নি।
সফীক একটু দ্রে দাঁড়িয়ে রইল। উধামন্ত্রী বক্তৃতা দিলেন তিগবানের আশীর্কাদে আজ মজুরদের জয়লাভ হয়েছে। তাদের ড্যাগ, তাদের জিদ্, তাদের, বিশেষত, মেয়েদের, আমাদের মা-বোনেদের, সহ্য শক্তি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণান্ধরে লেখা থাকবে। যে-শান্তিতে তারা এই ধর্মঘট চালিয়েছে তার তুলনা জগতে নেই। ক্ষরবিপ্পবে যেমন মস্থোর স্থান, ভারতীয় বিপ্পবে তেমনই কানপুরের। সব চেঃয় আনন্দের কথা এই যে কানপুরের মজুর-সম্প্রদায় আজ অভিন্ন-স্থান, তার অন্তরে বাহিরে আজ হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ জ্ঞান নেই। এই স্ত্রে আমি সহরের মুসলীম লীগকে ধল্যবাদ জানাচিছ বিশেষ করে। আজ দেশ ব্রেছে, এবং আমাদের বিদেশী প্রেজ্বাও বৃশ্বন, যে স্বাধীনতা-সংগ্রামে কংগ্রেস ও লীগ একই পথের পথিক। আমাদের সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাছি না। তাঁরা আমাদের সরকারকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পাছি না। তাঁরা আমাদের স্বামা তাঁদের বুকের নীরব ভাষা তাঁদের কানে পেন্টিছে। তাঁরা আমাদের, আমরা তাঁদের বুকের নীরব ভাষা তাঁদের কানে পেন্টিছে।

আমি বুখা স্ময় নষ্ট করব না। আপনারা সকলে একমত হোন এই সাধারণ প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে। সর্কবাদী ও আস্তরিক সম্মতি চাইছি। কারণ রয়েছে তার এইনও এমন শক্র রয়েছে ঘাদের উদ্দেশ্য ঘেন ঝগড়ার নিষ্পত্তি না হয়। তাদের ত্রভিসন্ধিটা নাকোচ করুন আপনারা। আমাদের সকলের, আমিকদের, মালিকদের, সরকারের, দেশের লোকসান কতটা হবে তাঁরা তলিয়ে দেখেছেন কি ? তাঁদের গায়ে আঁচ পর্যান্ত লাগবে না, অথচ ঝলসাব আমরা, তোমরা…'

মজ্ব বিশ্ব কার্যা নির্বাহক সমিতির একজন সভ্য প্রস্তাবটি পড়তে লাগলেন। মহব্ব পাশে এসে বল্লে, 'ওস্তাদ, এই মত্তকা…' 'রাজি আছি, তোমরা ভিন্ন ভার জারগা থেকে সায় দেবে...কিষণ কোথায় ?' 'ভিড় ছোট, আমাদের লাকে কম, তব্, তুমি যাও।' সফীক ভিড় ঠেলে মঞ্চের দিকে এগুল। উধামজী তাকে দেখে বল্লেন, 'এই যে কমরেড, স্বয়ং, অনেক দিন দেখিনি, কিছু আপত্তি আছে নিশ্চয়…হা, হা, হা…কমরেড আপত্তি ছাড়া আর কিছুই তোলেন না, এমন কি চাঁদাটি পর্যান্ত নয়। সভাপতি বোধহয় রাজা হবেন না, একট্ দেরী হয়ে গেল।' প্রস্তাব পাঠ শেষ হল। সফীক বল্লে, 'আমি এখনই বলতে চাই কিছু, পরে স্থ্বিধে হবে না…মনোনীত হবার পর আর বক্তব্য থাকবে না।' সফীক মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়াল।

'এই প্রস্তাবের সম্পর্কে আমি দীর্ঘ বক্তৃতা করতে আসি নি। গ্রহণ করা,
না করা সভার হাতে। আমি কেবল একটি প্রশ্ন করছি তেমিরা কি ভাবছ
'যে মালিকরা সর্বস্তলো মানবে ?' দূর খেকে একজন বল্লে, 'মানবে না।'
'কিছুতেই মেনে চলবে না। মূনে নেই মাত্র কয়েক মাসের পূর্ব্বেকার ব্যাপার ?
যারা সেবাদ্দ ধর্মন্তই চালালে এখন কাজ করছে নিজের নিজের জায়গায় ?
কার জন্ম এবারকার হরতাল ? করিমকে নেওয়া হবে ফেরং ? তাকে নেওয়া
হলেও তাকে অকর্মণ্য বলে ওরা যে ছাড়িয়ে দেবে না এমন কিছু সর্ব্ব আছে ?'
উধামজী বল্লেন, 'করিমকে অমন ভাবে এফ্স্প্রেট করবেন না কমরেড।
করিম ভাই নিজেই আর চাকরী নেবে না খবরটি বোধহয় কমরেডের অজ্ঞাত।'
স্বীক ; 'করিম নিজেকে বলি দিলে, আপনারা তাই নিয়ে গর্ব্ব করছেন তাকরিম একজন মাত্র, কিন্তু মজুরদের রাখা মা রাখার মালিক কে ? কারণ

দেখাবার ভার কার হাতে ? তোমরা বল, বিশ্বাস রাখতে পারা যায় এদের ওপর ?' উধামজী বাধা দিয়ে বল্লেন, 'সভাপতি মহাশয় যদি অনুমৃতি দেন তবে…' মঞ্জের ওপর হজন দাঁড়িয়ে। সভাপতি চেয়ার ছেড়ে, উঠে বল্লেন, 'যিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি আমার অনুমৃতি চাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তবে এই ডিমক্রেসীর যুগে সকলেরই অধিকার আছে মতপ্রকাশের। আমু সেই ভেবে কমরেড কে পাঁচ মিনিট সময় দিছি। উধামজী আপনি বস্থন।''

সফীক বোধহয় অতটা নিরপেক্ষতা প্রত্যাশ। করেনি। একটু থতমত খেয়ে প্রশ্ন করল, 'তোমরাই বল, বিশ্বাস করা যায়, এদের, ওপর ?' সফীক মহবুবকে খুঁজতে লাগল ভিড়ের মধ্যে, পাওয়া গেল না, 'বিশ্বাস রাখা যায় ওদের প্রতিজ্ঞায়, যারা মুনাফার জন্ম আইন ভাঙ্গতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ?' বিজ্ঞন বল্লে থুনী --- আইন ভঙ্গ সেটাও...মহবুব নেই, কিষণকে দেখা যীচ্ছে না, কোথায় গেল তারা, ভিড়ের মধ্যে তাদের মুথ সফীকের মুথের চাবি···চাবি হারিয়ে গেল না কি! 'আজ যদি বিনা অঁজুহাতে, ছুতোয়-নার্ভায় আবার তাড়ায় ... তখন ? বিশ্বাস করা চলে কি ?' একটা কথা, ঐ বিশ্বাস, ঘরে ফিরে সেই বিশ্বাস আর অবিশ্বাস আসে···ইতিহাসের অন্তর থেকে, শ্রেণীবিরোধের পিছন থেকে, চেতনার আড়াল থেকে সফীক আর বিশ্বাস কথাটি ব্যবহার ুকরবে না। সভাপতি মহাশয় দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন, 'দেখছি, কমরেড সব ব্যাপারটা অবগত নন। অবশ্য তাঁর দোষ নেই। যদি ওরা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ कर्द्र एटन आवात देतजान हरत।' मकीक छेखत निर्मि—'हरव…किस करत ? নোটিশ দেবার পর' ... উধামজী—'অর্ডার, অর্ডার, অন্ এ পয়েন্ট ব্সব অর্ডার, কমরেড সভাপতির সঙ্গে তর্ক বাধিয়েছেন, সেটা অত্যস্ত অস্থায় ...তা ছাড়া কমরেড শ্রেণীবিরোধ প্রচার করছেন, তার স্থান ও কাল এই নয়। ইন, স্থীকার করছি নোটিশ দিতে হবে মঞ্চুর-সভাকে। দেরী হবে অবশ্য, কিন্তু অধীর হলে চলবে না। কমরেড ভাবছেন, ইতিমধ্যে আন্দোলনে ভাঁটা পড়বে। তাতে অবশ্য কমরেভের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। কিন্তু আমাদের শক্তি সঞ্য হবে। যে ধর্মঘট পনের দিন কি একমাস অপেক্ষা করতে পারে না তার অস্তরে স্থায়ের সমর্থন নেই। কমরেড ভাবছেন নতুন সর্ভগুলোর মুধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আছে বৈ কি! পার্থক্য আগের সঙ্গে এই যে এবার সরকার খুদ্, নিজে, মালিকদের ওপর চাপ দিতে পারবেন। একজন বড় জজ বদি রায় দেয় তবে সাধ্য কি তাকে অমাস্য করা মালিকদের । লোকমত নেই । সরকার নেই । সভাপতি মহাশয় সম্মতিস্চক ঘাড় নাড়তে লাগলেন। উধামজীর বক্তৃতা চলল—'একজন নামজাদা লোক শীঘ্রই নিযুক্ত হচ্ছেন—্থবরটি একটু আগেই হয়ত প্রকাশ করে ফেললাম—কিন্তু আশা করি খবরের কাগজের বন্ধুরা যেন ব্যবহার না করেন—জজ্জের সামনে যেতে আমাদের ভয় নেই—আমরা স্থায়ে বিশ্বাসী, আমরা প্রপীড়িত, স্থায় আমাদের দিকে, আমাদের আন্দের্লন স্থায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভয় আমাদের নেই, ভয় অসের।'

সফীক —'যতদিন রায় না বেরুচ্ছে ততদিন কারা খাওয়াবে ? রায় যদি ওর। গ্রাহ্য না করে সরকার ওদের কি করতে পারেন ? রায় দেবে কে ? ওদেরই দলের, ওদেরই শ্রেণীর একজন ?'

উধামজী—'পাঁচ মিনিট হুয়ে গেল, সভাপতিজী। এইবার প্রস্তাবটা গৃহীত হোক। যদি অমুমতি পাই তবে মহাত্মাঞ্চীর একটি বাণী পড়ে শোনাতে পারি ?' সভাপতির সানন্দ অমুমতি পাবার সঙ্গেই উধামজী পাঠ স্থক করলেন। সফীক বল্লে, 'আগে প্রস্তাব ... কডদিন নাম ভাঙ্গিয়ে খাবেন ?' সভাপতি—'আপনি এইবার থামুন। মহাত্মাজীর অপমান কেউ সহ্য করবে না। আমি আমার কর্ত্তব্য জানি। উধামজী আপনি পাঠ করুন।' উধামজী মঞ্জের কিনারায় শাঁডিয়ে বজ্বগন্তীর কঠে জনতাকে সম্বোধন করলেন, 'মহাত্মজৌ এই মর্শ্মে লিখছেন ... তার বাণীর সারমর্শ্মটাই বলছি, কে তাঁর অনবস্ত ভাষার অমুবাদ করবে 🕶 ভিনি লিখেছেন, · · হরিজন-পত্রিকার মারফং · · আমি বিশ্বাস করি না.ধনিক, শ্রমিকে কোনো আস্তরিক বিরোধ আছে। আমি নিজে শ্রমিক ... তাই শ্রমিক দের হয়ে বলবার অধিকার আমার আছে ... ' সফীক বাধা দিলে--'কিন্তু নিজে তিনি ধনিক নন-এবং তিনি অমিকও নন।' 'অডার-অর্ডার 😶 উধামজী --- 'সে হিসেবে আমাদের কমরেডেরও কোনো অধিকার নেই ... মহাত্মাজী লিখেছেন-সভ্যাগ্রহ একটি বিজ্ঞান, তার রীতি আমার আয়ন্ত। সভ্যাগ্রহ নিয়াল হবে তখনই যখন বিপক্ষকে অবিখাস করব। অবিশাস প্রেমের পরিচয় নয়। সভ্যাগ্রহীর হৃদয়ে স্থা থাকবে না, থাকবে আততায়ীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা, আস্থা, প্রস্কা। তারই শক্তিতে আততায়ী বন্ধু হবে। তেজয় মহাম্মাজীর জয় আপনারা সকলেই প্রস্তাবটা শুনেছেন, একবার সমস্বরে বলে উঠুন ভয় মহাম্মাজীর জয় তেইনকিলাব জিলাবাদ। প্রকাক মঞ্চ থেকে নেমে পড়ল তেজয়, জয়, জয় উধামজীর জয়, জয় মালিকের জয়, 'মহবুব বলতে পার, হার তবে কার ? বিজন বলবৈ হার আমার, আমার. দস্তের, তা নয় মহবুব, হার তার, তার ভাবিজীর আমাকে আডভায় নিয়ে চল মহবুব। তা

( ক্রেমশঃ )

গ্রীধৃক্টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

## পুস্তক-পরিচয়

### **উত্তরকান্ত্রনী—গ্রীস্**ধী**ল্র**নাথ দত্ত। পরিচয় প্রেস, কলিকাতা।

বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রতিক কবিদের মধ্যে যাঁদের কবিতা পড়েই লেখকের নাম না জেনেও অনায়াসে ধরা যায় লেখকটা কে তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অস্ততম এবং অগ্রণী। এর মানে শুধু এই নয় যে তিনি অনেক লিখে স্পরিচিত হয়েছেন, এর মানে এই যে তিনি যে ভঙ্গীতে যে ভাষা প্রয়োগ করেন তা অনক্যসাধারণ এই অর্থে যে তা অক্য দশজন শিক্ষিত এবং কাব্যরসিক বাঙ্গালীর আনজ্ঞ ধাতক্ত হয়ে ওঠেনি। সুধীন্দ্রবাবু লিখেছেন:

"আজি ধূলা ঝেড়ে ঝেড়ে পুরাতন পুঁথি খুঁজে দেখি রচিলাম যত গান, সে-সকলই মিছে আর মেকি নিরুদ্ধি অতিকথা, নিরুর্ক বাক্যের জ্ঞাল।" (মৌনব্রত)

তাঁর কাব্যবিচারে তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচকদের মনের কথা এই উক্তিতে স্থানরভাবে প্রকাশ হয়েছে বলেই তাঁর নবতম পুস্তকের কাব্যবিচার এই মস্তব্যের যাথার্থ্য পরীক্ষা দিয়েই স্থাক করা প্রয়োজন মনে করি। কিন্তু তার আগে একটু ভূমিকা প্রয়োজন।

সুধী ক্রবাব্র এই বই এর কবিতাগুলিকে তাদের রীতি অমুযায়ী তুই শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। সংস্কৃত অলস্কার শাস্ত্রের অমুকরণে এদের বলা যেতে পারে গৌড়ী এবং নিদর্ভী রীতি। সুধী ক্রবাব্র যে কবিতা নিয়ে আজ তিনি বিতর্কের বিষয় হয়েছেন সে কবিতা গৌড়ীরীতিতে লেখা। কিন্তু তিনি প্রথমেই এই রীতি অমুসরণ করেননি। তার আগেকার কাব্য বিদর্ভী রীতিতে লেখা এবং সে কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে কৈনি আন্দোলন হয়নি। কিন্তু বেশ কিছুকাল যাবং যে রীতিতে তিনি লিখছেন তাতে গান্তীর্য্য এবং কাঠিছা দেবার ,একটা বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উত্তরকাজ্বনীতে তাঁর তুই রীতিতে লেখা কবিতাই রয়েছে, কিন্তু তাঁর গৌড়ী রীতির লেখা সম্বন্ধেই

'নিরুদ্দিষ্ট অতিকথা' এবং 'নিরুর্থক বাক্যে জঞ্চাল' এই অভিযোগ আনা হয়ে থাকে। এই অভিযোগ কতখানি যথার্থ বিচার করে দেখা প্রয়োজন।

প্রথম কবিতা "শর্কারী" ধরা যাক। ছত্রিশ লাইনের জাঠারো মাত্রার কবিতা। ভাষার যে গান্তীর্য্য রয়েছে তা যে একেবারে উপভোগ করা চলে না তা নয়। যেমন:

অজ্ঞাণের অত্যাচারে পাকা পাতা ঝরে তো ঝরুক:
পথসুপ্ত কেলিকুঞ্জে পড়ে যদি পড়ুক তৃহিন;
ভক্ষ সরোজিনী ছেড়ে উড়ে যাক সপ্ত সিন্ধু পারের
যাযাবর রাজহংস পুলকিত কুলায়ের খোঁজে;
তবু কিছু হারাবে না।

"শুষ্ক সরোজিনী," "সপ্ত সিন্ধু পারে," "যাযাবর রাজহংস," "পথলুপ্ত কেলি-কুজে" ( যদিও 'লুপ্তপথ' নয় কেন বোঝা গৈল না )-এর ধ্বনি ওঁ চিত্র মাধুর্য্য নেই বলা চলে না। একটা ক্ষীণ আবেগও রয়েছে, বাক্যের ঝন্ধার এবং শুভি মাধুর্য্য অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু তার পরেই

মরণের অমৃত বিকারে

শ্বভির মিশরী বীজ মন্বস্তরে যথারীতি মজে
অপ্রমেয় পারিজাত কল্পলতাবিতানে ফোটাবে। •
কাল বৈনাশিক বটে, কিন্তু সেও স্বরূপে বিশ্বাসী;
তাই তার গুহা চিত্রে মৃৎপ্রদীপ-পরম্পরা পাবে
নিবাত নিক্ষপা দীপ্তি।

এখানে যে ভাষা পাই তা অর্থহীন না হলেও অর্থপূর্ণ নয়। এতে গান্তীর্ঘ্য নেই, একটা শুক্ষ কাঠিছ আছে মাত্র, অর্থ ছরহ ও ছ্রধিগম্য, যদিও সে পরিমাণে সার্থক নয়। তার শব্দের ভাব তার অর্থকে ছাপিয়ে তো যায়ইনি বরং একটা শুক্ষ কার্পণ্যের আভাষ দেয়।—এখানে ভাষার শুধু ভাবই রুয়েছে, তার ডানা ভাঙ্গা, কল্পনার আকাশে উভ্তে গিয়ে শুধুই ঝাপটান্ছে।

তারপর :

ক্ষেমন্বর সে-মহাসর্যাসী-

বৃত্তি বিবর্ত্তিত শুস্তে চলে গেলে কর্ম্মের প্রসাদে,

অনুপূর্ব্ব তীর্থযাত্রী যুগে যুগে পুণ্য পীঠে জনে
ধুমান্ধিত চিন্তচৈত্য ভরে নেবে বর্ণাচ্য প্রবাদে।

ভাষা জমকালো অস্থীকার করবার উপায় নাই, কিন্তু তার জোর কোথায়? ভাব জমাট বেঁধেছে কি? শব্দের ভার প্রচুর কিন্তু একে শব্দসন্তার বলা চলে না। এর পরেই—

অনেক শতাকী কাটে। প্রকীর্ত্তিত সে-কন্দরে ক্রেমে বাছর বানায় বাসা; কালপেঁচা আনাচে কানাচে হ'ছরের ধ্যান করে; কোণে কোণে অন্ধভুক্ত শব লুকায় হিসাবী শিবা; ভূমিসাং বিগ্রহের কাছে মহীলতা জোট বাঁধে:

এতক্ষণ যে জগতে ছিলাম সেখানে ধ্যানী কালপেঁচার অস্তিত্ব ছিল না, কেঁচোর সঙ্গে ভূমিসাং বিগ্রহের মিলন ঘটে নি। কবিও বেহিসাবী হয়ে ওঠেননি তাই হিসাবী শিবার—গুপু বা প্রকাশ্য—সন্ধান মেলেনি। যে-গান্তীর্য্যের স্কর এতক্ষণ ধ্বনিত হচ্ছিল তার সঙ্গে এই হালকা স্কর অস্তুত এখানে কেমন যেন বেখাপ্পা শোনায়, বিশেষতঃ 'হিসাবী শিবা'র মধ্যে একটা যে pun-এর ইঙ্গিত রয়েছে তা কেমন যেন একটা অগভীর হাস্তরসের উদ্রেক করে যা নিশ্চয়ই কবির উদ্দেশ্যের বাইরে। কঠিন দৃঢ়বন্ধ রচনার গভীর স্করের সঙ্গে প্রতিদিনের হালকা ভাষা প্রয়োগ সব ক্ষেত্রে ভাল শোনায় না। এই কবিতারই পঞ্চম লাইনেও,হঠাৎ ভাষার এই বিপরীত গতি পাওয়া যায়ঃ

"ফলত নিশ্চিম্ভ কণ্ঠে তাকে বলেছিলুম সে দিন।"

ছন্দের দিক ছাড়াও এরূপ ভাষা এই কবিতার ষ্টাইল ক্ষু করেছে।

বাশ্তবিক সুধীক্রবাব্ব ভাষার যে ক্রটী আমাদের কানে এবং মনে লেগেছে তা এই যে, ভার ভাবের চেয়ে তার ধ্বনি জমকালো, তা যে-পরিমাণে ছ্রছ ও কঠিন সে-পরিমাণে জোরালো নয়; তা যা বলে তা স্পষ্ট করে বলে না,

যা বলে ভার চেয়ে বেশী ভ' বলেই না। কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে স্থীব্দনাথের কবিভা পাঠকের চিস্তার খোরাক যোগায়।• একেবারে মিথ্যা নয়। তাঁর কবিতার অর্থ বের করতে সাধারণ পাঠকের সময় লাগে, কিন্তু মুক্সিল এই যে পরিশ্রম অনেক ক্ষেত্রেই লার্থক হয় নাঃ বিস্তর ধ্বক্তাধ্বস্তি করে যদিও বা অর্থ মিলে তার গৌরবে মস্তক শ্রাক্সায় অবনত হয় না। বঞ্চিত হওয়ার একটা ক্ষোভ শেষ পর্যান্ত পাঠকের মনে থেকে যায়। ত্রহ, অপরিচিত শব্দের বাধা নিয়ে সবক্ষেত্রে নালিশ চলে না, কিন্তু বাধা অতিক্রম করার পর যে পুরন্ধার পাঠকের প্রাপ্য তা যথন মিলে না তখনই নালিশ অবশান্তাবী। কিন্তু এ সমস্ত ক্রটী সত্ত্বেও তাঁর ভাষাকে ঠিক 'নিরুদ্দিষ্ট মতিকথা', 'নিরর্থক বাক্যের জঞ্চাল' বলা ,সঙ্গত হবে না এইজভ্য যে ভাব ও ভাষার কাঠিন্য ও গান্তীর্য্য আশাসুরূপ এবং সুসঙ্গতরূপ না থাক, ভাষায় যে-কাঠিক্য এবং তুল ভিতা তাঁর কাব্যে, রয়েছে তারও একটা প্রয়োজন ় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আছে। যে ভাষা আজ বাংলা সাহিত্যে রবীশ্র-নাথের কুপায় সাধারণ বাঙ্গালী লেখকের কাছে বিনা সাধনায় অভ্যন্ত সুলভ হয়েছে সেই অতিস্থলভ ভাষা আধুনিক বাংলা কাব্যের ক্ষতি করেছে। অতি কোমল, অতি তরল, অতি ব্যবহৃত ভাষা বর্জন করতে গিয়ে সুধীন্দ্রনাথ যে 🖋 ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তা কঠিন স্থন্দর হয়ে ওঠেনি এবং তার গাস্ভীর্য্য আজও ভাবের মূলে শিকড় গাড়তে পারেনি বলে অনেক পাঠকেরই কাব্য-পিঁপাসা মেটাতে পারে না সত্য, কিন্তু একথাও অস্বীকার করা চলে না যে বাংলা সাহিত্যে যে মহৎ কবির প্রতীক্ষা আমরা করছি তিনি সুধী জনাথ প্রমুখ কবি লেখকদের কাছে কুভজ্ঞ থাকবেন এই জন্ম যে এ রা এখন প্রচলিত স্থলভ কোমলতার মোহ কাটাতে চেষ্টা করেছেন। যে-রীতিতে আঁমরা অতি অভ্যস্ত সে-রীতি ত্যাণ করে অন্স রীতি প্রচলনে তার প্রয়াস সার্থক না হলেও সাধু সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই নৃতন রীতি যে এখনও তাঁর বা অক্তদের হাতে স্থন্দর হয়ে উঠেনি এটা ধরে নিচ্ছি। স্থীক্রবাবুর মন মার্জ্জিভরুচি কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। এসত্ত্বেও এই রীভিতে লিখবাঁর অক্লান্ত অধ্যবসায় তাঁর আন্তরিকতা ও সাহসের পরিচয় দেয়, অথচ প্রচলিত রীতিতে যে তিনি অপট্ নন তা তাঁর বিদ্রতী রীতির কবিতাগুলি পড়লে বোঝা যায়। 'উত্তরকান্তনী'ড়ে এই রীতির দৃষ্টান্ত যথেষ্ট রয়েছে এবং যাঁর। তাঁর আধুনিক রীতির অফুলর কাঠিক্যকে, শ্রন্ধা করতে পারেননি তাঁনের কাছে 'সংশয়', 'প্রতিদান' 'মরণ-তন্নণী,' ইত্যাদি কবিতা ভাল লাগবে—বিশেষ করে এগুলি স্থীক্রনাথের কবিতা বলে। তুই একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছিঃ

তাই আজি তব শুভ সমাগমে
পলাতক গান ফিরে আসে সমে
তাই মনে হয় মঙ্গলময়
নিরুদ্দেশের অমা
চরণে শরণ মাগিছে মরণ
নাও যা করেছি জ্ঞ্মা।

(মরণ তরণী)

আনি জানি কোথা কোন প্ৰলে
সোনার স্বিতা তিলে তিলে গলে,
বকুল বনের কোন কোণে শশী
দেখে মুখছবি মুকুরে ঝুঁকে।
ভারার মালায় যে গণে প্রহর
অতচ্ছিত সে আমারই ছুখে॥

( প্রতিদান )

স্থীক্রনাথের 'কাছে আমাদের আর একটি ঋণ রয়েছে। সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে তাঁর অধিকার বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। ভাষায় এবং ভাবে মাঝে মাঝে সংস্কৃত সাহিত্যের ছাপ যা পাওয়া যায় তার সঙ্গে ইউরোপীয় ভাবের সংমিশ্রম সে মাধ্র্যকে বিচিত্র করেছে। 'সংশয়' এবং 'নিকক্তি'তে এই সংমিশ্রনের কিছু কিছু পরিচয় মিলে।'

ছন্দ সম্বন্ধে এখানে ওখানে কিছু কিছু বাধা পেয়েছি তারও উল্লেখ করা প্রয়োজন।

"ফ্লত নিশ্চিত্ত কঠে তাকে বলেছিলুম সেদিন" (শর্করী, ষষ্ঠ লাইন)
এই লাইনে এই কবিতার অস্থান্ম চরণের মত আঠারো মাত্রা রয়েছে সত্য,
কিন্তু কান এই আঠারো মাত্রার আশ্বাসে তৃপ্ত হয় না, ফলডঃ নিশ্চিন্ত কঠে

বলতে পারছি না যে এখানে ছল্দ ঠিক আছে। ছাল্দসিকেবা বলবেন ক্রাটী কোথায়। প্রবংশজ্ঞিয়ের সাহায্য দিয়েই আমরা নিরস্ত হচ্ছি। এই কবিতায় প্রবহমান লাইন, কিন্তু মিল দেখছি এক লাইন ডিঙিয়ে। এটা, শক্তির বাজে খরচ বলে মনে হয় কেননা এ ক্লেত্রে মিলের অস্তিছ কাণে লাগে না, খুঁজে বার করলে তবে মিলে। আর একটি লাইনের উল্লেখ করব।

### "ক্লে ক্লে চমকে কী লালসা॥" ( সংশয় )

এ রকম লাইন আরও রয়েছে যেখানে কবি আমাদের কর্ণমন্দ্রন করেছেন।

পরিশেষে সুধীন্দ্রবাব্র পাণ্ডিতা স্বীকার করে এবং তাঁর প্রতি প্রদ্ধা জ্ঞাপন করেও বলতে চাই যে তাঁর ভাষার ত্রহতা আমাদের মধ্যে যাঁরা অহস্কৃত তাঁদের বিনয় শেখাবে এ যেমন একটা পরম লাভ, তেয়ি অনেক সময় তাঁর ব্যাসকৃট' আমাদের অহেতৃক তৃঃখের কারণ হয়ে থাকে। কথিত মাছে গণেশ আটশোবার 'ব্যাসকৃট' দারা আক্রান্ত হয়েছিল। 'মহাভারত' বিস্তার্ণ কার্য, আটশোবার আছাড় খাওয়া হয়ত গণেশের প্রয়োজন ছিল, মন্ত তঃ ব্যাসের ছিল। কিন্তু আমাদের অন্ত আটবারও সুধীন্দ্রকৃট দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করায় সুধীন্দ্রবাব্র কি লাভ ? তাঁর কাছ থেকে 'অবস্কর', 'মির্মির' প্রমুধ কতকগুলি শব্দ ধার করে এমন লাইন নির্মাণ্ণ করা চলে অভিধান খুঁজে যার একটা অর্থ বের করা যায়, কিন্তু এই অনর্থক কসরতের কি সার্থকতা ? স্থীন্দ্রবাব্র ক্ষমতা এবং বাংলা সাহিত্যে ন্তন রীতি প্রতিষ্ঠায় তাঁর প্রয়াস স্বীকার করেও এ প্রশ্ন সোজাস্কৃতি তাঁকে করতে চাই।

्विनएउखरमाइन कोर्युती

### **জীবন-মৃত্যু**—প্রবোধকুমার সাক্তাল। ডি. এম. লাইবেরী।

প্রবাধকুমার সাক্তালের আধুনিকতম উপকাস 'জাবন-মৃত্যু' পড়ে বুরুলাম, লেখকের হাদ্যি-পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কাল্পনিকতা এখার পায় নি; নিম্ন মুধাবিত্ত বাঙালীর জীবন-মরণ সমস্থার প্রতি দৃষ্টি তাঁর নিবদ্ধ। উপকাসের পশ্চাৎপট তেমন ব্যাপক নয়; কিন্তু এই সন্ধীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যেই রঙে ও রেখায় প্রতিপাদ্য

বিষয়টি যে ভাবে রূপায়িত হয়েছে তা আশ্চর্যা উজ্জ্বল। অথচ রঙ কোথাও বেশি খর্চ হয় নি; রেখার টানেও দেখা যায় সংযম। বস্তুত এ সমস্থার ছায়া অস্থায় লেখকের গল্প-উপস্থাসেও ইতিপূর্বে পড়েছে; কিন্তু তা কেবল ছায়া। এমন সঞ্জীব ও জ্বোরালো নয়। এ দিক থেকে বিচার করলে প্রবোধকুমার নিঃসন্দেহে ক্রান্তিকারী শিল্পী। প্রসঙ্গত এ-কথাও বলতে হয়, তাঁর বিশ্লেষণে যুক্তির ফাঁক আছে; তা যতটা আবেগপ্রবণ সাহিত্যিকের, ভতটা বিচার-বৃদ্ধিপ্রবণ সমাজতাত্মিকের নয়। এবং এ-দোষ অল্প-বিস্তর যে কোন্ বাঙালী লেখকের নেই বলাং কঠিন। তা সত্ত্বেও প্রবোধকুমারের সাফল্য কম নয়। বিশেষত তাঁর মত জনপ্রিয় লেখকের পরিণতিতে এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ পড়ছে না ভাবলে সাহিত্যরসিক মাত্রেরই আশান্থিত হবার কথা।

সন্ত পিতৃহারা ভাইবোন অশোক আর রেণুর প্রাণান্ত জীবন-সংগ্রাম আলোচ্য উপ্স্থাদের বিষয়বস্তা। তাদের বাবা ছিলেন পঞ্চান্ন-টাকা মাইনের কেরাণী; এবং অশোক সবে বিশ্ববিভালয়ের চৌকাঠ পেরিয়েছে।

যদিচ এটা গৌরচচ্ছিকা, কিন্তু পাঠক এ থেকেই বৃষ্ঠে পারবেন গল্পের ধারাটা কোন্ খাতে বইবে। পরিশেষে অগ্রজ অশোকের জল্মে রেণুর আত্মান্ততি মনে গভীর দাগ কেটে যায়। এমন কি মেরুদগুহীন অশোকের চৈতক্ম সঞ্চারের পরেও তাকে ক্ষমা করতে পারি না। রেণুর চরিত্র লেখকের বিশায়কর স্ষ্টিন। তা ছাড়া কলিকাভার সমাজ-জীবনে কেমন ভাবে কর্ক ট রোগের বীজাণু প্রবেশ করেছে তা লেখক চমৎকার দেখিয়েছেন। বইখানা তথু আনুনদই দেয় না, ভাবায়ও।

শ্রীভূমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রবীক্র-রচনাবলী: অচলিত সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী। মূল্য — ৪॥০, ৫৸০, ৬৸০ ও ৮॥০।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অচলিত সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত ইয়েছিল ক্ষির বাল্য ও কৈশোরের কতকগুলি ক্ষিতার বই ও 'নলিনী' নামে একটি নাটক। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে শুধু গল্প-রচনা। এই রচনাশুলিকে সূই ভাগে ভাগ করা যায়; সাহিত্যিক রচনা ও পাঠ্যপুস্তক।

নিজের অতি অল্প বয়সের কাঁচা রচনা সম্বন্ধেও লেখক মাত্রেরই মমভা দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ছিলেন এর ব্যতিক্রেম। তার প্রমাণ, তাঁর আপত্তির ফলেই এই সব রচনাগুলি মূল রবীন্দ্ররচনাবলীতে অপাংক্রেয় ব'লে জায়গা পায়নি, অচলিত সংগ্রহে এগুলির জন্ম স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করতে হয়েছে। প্রথম খণ্ড ছাপা হবার পর তিনি আবার এই রচনাগুলি সম্বন্ধে তাঁর বিমুখতা জানিয়ে প্রকাশককে চিঠি লেখেন। এই চিঠিটির শেষ অংশ উদ্ধারযোগ্য। এই রচনাগুলির যুগে অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগের প্রথমাবস্থায় এদেশের সাহিত্যিক আবহাওয়ার আভাস পাওয়া যায় এই মস্ভব্যেঃ

"একটা কেবল সান্ধার বিষয় শুধু ক্ষণে ক্ষণে মনে জেগে ওঠে সেই যুগটাই নকলের যুগ। পূর্ববর্তী সাহিত্যের আবির্ভাব তথানো সে সম্পূর্ণ আপনীর করে নিজে পারেরি। সে-যুগের ইংরেজ কবিদের মধ্যে যাদের রচনা গ্রহণ করবার শক্তি জেগেছিল, সেটা বাইরের থেকে ব্যঙ্গরূপেই প্রকাশ পেয়েছে। তথন আমাদের যারা প্রকাশ করেছেন, তারা নকল শেলি বায়রণরপে আমাদের অভিহিত ক'রে আমাদের গোরব দান করেছেন। অর্থাৎ আমরা সে-সকল আহরিত সাহিত্য-সম্পদ তথনো স্বকীয় করে নিতে পারিনি। স্বতরাং আমাদের মধ্যে যদি তাঁদের প্রভাব অক্ষম অম্করণের পথে চালিত করে থাকে, তবে হয়তো সেই যুগের লজ্জার ভাগী আমরা সকলেই। বে-বয়নে এই যুগ স্বভাবত উপনীত হতে পারেনি, সেই বয়সকে ভিভিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।"

এই ডিভিয়ে যাবার চেষ্টা শুধু যুবক রবীজ্ঞাথের সমসাময়িক সাহিত্যে নয় বর্তমান সাহিত্য ক্তেও যথেষ্ট দেখা যায়। রবীজ্ঞনাথের চিঠিতে সেকালেই রক্ষমঞ্চের ও রাজনৈতিক রীতিনীতিরও কৌত্হলোদীপক বিবরণ পাওয়া যায়:

"তথন যে এদেশের কচিসাহিত্যসমাজে কবল বিদেশী কবির গোপ দাড়ি চর্চ। চলেছিল তা নয়—বালখিল্য গারিবল্ডির দলক্ষেও: থোড়া গতিতে সদস্ত বাস্তায় কুধকা ওয়াজ করিয়ে তর্মণরা গৌরববোধ করেছিল। এবং তার মধ্যে মধ্যে নকল গ্যারিকের প্রতি হাতভালি প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল।"

রবীক্রনাথের পরিণত বয়সের পাকা কলম থেকে যে স্ক্রা শ্লেষ বেরিয়েছে, তাঁর যৌবনের রচনাতেও তার পূর্বাভাষ পাওয়া যায় উনিশ বছর বয়সে লেখা 'নীরব কবি' প্ররন্ধে। 'প্রভাতচিন্তা' 'নিশীথচিন্তা' প্রভৃতির লেখক খ্যাতনামা সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ধ ঘোষ 'নীরব কবি' সম্বন্ধে উচ্ছাসপূর্ণ একটি রচনা লেথেন। রবীক্রনাথের 'নীরব কবি' তারই উত্তর। এই প্রসঙ্গে তিনি লেখেন:

যাহারা নারব কবি কথার স্ষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বচরাচরকে কবিতা বলেন। এ সকল কথা কবিতাতেই শোভা পায়। কিন্তু অলকারশৃন্ত গছে অথবা তর্কস্থলে বলিলে কি ভালো গুনায়? একটা নামকে এরপ নানা অর্থে ব্যবহার করিলে দোষ হয় এই যে, তাহার তুইটা ডানা বাহির হয়, একস্থানে ধরিয়া রাখা যায় না ও কিমে ক্রমে হাতছাড়া এবং সকল কাজের বাহির হইয়া বুনো হইয়া দাঁড়ায়, 'আয়' বলিয়া ডাকিলেই খাঁচার মধ্যে আসিয়া বসে না।"

যুক্তির দক্ষে ব্যক্তের এই সমাবেশ ও সহজ জোরালো গতে তার প্রকাশে বিষ্ক্রের সুস্পষ্ট প্রভাব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা দেই আদিযুগের রচনাতেও ফুটে উঠেছে। এই স্বকীয়তা দেখা যায় তাঁর সমালোচনাগুলির মধ্যে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সাহিত্য-বিচারের চেষ্টায়ণ অবশ্য তাঁর বিচারশক্তি তখনও অপরিণত ছিল, তা না হলে 'মেঘনাদবধ' কাব্যের চাইতে 'বৃত্রসুংহারকে' ও 'প্যারাডাইস্ লষ্ট'-এর চাইতে টেনিসন-এর 'ডি প্রোকাণ্ডিস্' কবিতাকে দিনি উচু স্থান দিতেন না। অপর পক্ষে, কুড়ি বছর বয়সে লেখা 'একচোখো সংস্কার' প্রবন্ধ তীক্ষ্ণ সমাজতাত্বিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

'নীরব কবি'-র দশ বছর পরে লেখা 'মন্ত্রি-অভিবেক্' প্রবন্ধে তাঁর লেখার হাত অনেক পাকা হয়েছে কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সের গল্প রচনার অসাধারণছ তথনো ফোটেনি। এই 'মন্ত্রি-অভিবেক' প্রবন্ধটির ইতিহাস উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে বৃটিশ পালামেন্টে লর্ড ক্রেশ্ 'ইপ্রিয়া কাউন্সিলস্ বিল' নামে একটি আইনের খসড়া উপস্থাপিত করেছিলেন। তাতে প্রস্তাব ছিল যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনপরিষদ্গুলিতে আরও জনকয়েক ভারতবাসীকে সদস্ত

জনসাধারণ নয়। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে শুধু এদেশে নয়, পার্লামেন্টেও তুমুল আপত্তি হয় ও তথনকার প্রধানমন্ত্রী লর্ড সল্স্বেরি হাউস অব. সর্ভস্-এ বলেন যে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রাচ্য মনোবৃত্তি ও ঐতিহার বিরোধী ("Government by representation did not fit eastern traditions or eastern minds".) লর্ড ক্রশের ঐ বিল পার্লামেন্টে গৃহীত হয় নাই—যাম্বের বিরোধিতার জন্মে হয় নাই তাঁদের মধ্যে চার্ল্য ব্যাডল-র নাম সর্বাত্রে শ্বরণীয়। ১৮৮৯ সালের পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়ে ব্যাডল ভারতবর্ষে এসেছিলেন ও সমস্ত রাজনৈতিক ভারতে যে সঞ্চা জাগিয়েছিলেন তাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। লর্ড ক্রেশের বিল পার্লামেন্ট নামপ্ত্র হলে ব্যাডল তার বদলে আর একটি বিল উপস্থাপিত করেন। ১৮৯০ সালে কলকাতায় সার ফিরোজ শা মেহটার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাতে বিখ্যাত বাগ্মী লালমোহন ঘোষ ব্যাডল-র বিল-এর সমর্থনে এক প্রস্তাব করেন। শেষ পর্যন্ত, লর্ড ক্রেশের বিল-এর একটি পরিশোধিত ও কংগ্রেস-প্রভাবান্থিত সংস্করণ ১৮৯২ সালে পার্লামেন্টে গৃহীত হয়।

'মন্ত্রি-অভিষেক' প্রবন্ধ প্রথম পড়া হয় লর্ড ক্রন্দের প্রথম বিলের বিরুদ্ধে আপত্তির উদ্দেশ্যে আহ্ ত জনসভায় ও পরে পুস্তিকাকারে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। সাক্ষাংভাবে রাজনীতির চর্চা কোনোদিন না করলেও রবীন্দ্রনাথ অভি অল্প বয়স থেকে দীর্ঘ জীবনের শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক মতাম্ভ জোরালো ভাষায় ব্যক্ত করে গিয়েছেন। রাজনৈতিক নেতৃমহলেও অভি অল্প বয়স থেকেই তিনি যে সমাদর পেয়ে এসেছেন তার একটি প্রমাণ পাই অচলিত সংগ্রহের এই খণ্ডে মুক্তিত একটি ফটোতে। ফটোটি ভোলা হয় ১৮১০ সালের কলকাভা কংগ্রেসের সময়ে। সামনে চেয়ারে বসে আছেন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি উমেশচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেই অধিবেশনের সভাপতি সার ফিরোজ শা মেটা। পিছনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোমোহুন ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে দাড়িয়ে উনত্রিশ বছরের যুবক রবীক্রনাথ, যার প্রভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা তথন থেকেই সমৃদ্ধ হয়েছে। ছবিটি ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাট গেজেটের রবীক্র-সংখ্যায় আগে বেরিয়েছিল।

অচলিত সংগ্রহের এই দিতীয় খণ্ডের শেষ ভাগে আছে পাঠ্যপুস্তকসংগ্রহ।,

অপ্তলিতে প্রিচয় পাওয়া যায় শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের—যাঁর বিষয় দেশের লোক
অভি অয় জানে। 'সংস্কৃত শিকা', 'ইংরেজি সোপান' 'ইংরেজি শুভিলিকা',
'ইংরেজি সহজ্ব শিক্ষা' 'অয়ুবাদ চর্চা' প্রভৃতি সংসৃহীত বইগুলির নাম থেকে
বোঝা যায় ভাষা শিক্ষাদানে তাঁর কী রকম আগ্রহ ও অধ্যবসায় ছিল।
'এইগুলি সম্বন্ধে প্রকাশক যথার্থই বলেছেন, "এগুলিকে 'অচলিড' আখ্যা দেওয়া
যায় না। ইহার অধিকাংশই এখনও প্রচলিত ও প্রচলনযোগ্য — রবীন্দ্রনাধের মনীযা শিক্ষানীতিতে কতনূর সার্থক হইয়াছিল, এইগুলির সাহায্যে
শিক্ষাভর্বিদ্গণ তাহার আলোচনা করিতে পারিবেন।" এই পাঠ্য বইগুলির সার্থকতা আরো বেশী। রবীন্দ্রনাথের নিজ মুখ থেকে শিক্ষালাভের
ক্ষ্যোগ যাদের হয়েছে ভাদের সৌজ্ঞাগ্য বিরল। যাদের হয়নি ভারাও,
বিশ্বভারতীর উল্লোগে, শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের মনীযার প্রভাব থেকে বঞ্চিত
হবে না। বাংলাদেশের প্রতি গৃহে, প্রতি বিভালয়ে অচলিত সংগ্রহের এই
খণ্ডটি রাখা উচিত, নচেৎ প্রথম শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে ঘোর অবিচার করা
হবে।

এই খণ্ডের সবশেষে ছাপা হয়েছে 'আদর্শ প্রশ্ন'। এই প্রশাবলী রবীক্রনাথ তৈরি করেছিলেন জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিভাবিতরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষাসংসদ-নামক প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য-ভালিকা অবজ্বনে। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রশ্নাবলী প্রথম মুদ্রিত হয়। শুধু ব্যক্তিগতভাবে শিশু ও বালকবালিকাদের শিক্ষায় নয়, সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রচারে রবীক্রনাথের শেষ বয়স পর্যন্ত কী রকম অক্ষা আগ্রহ ছিল এই প্রশ্নাবলী ও বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রহমালা ভার প্রযাণ। রবীক্রনাথ যে সমগ্র দেশবাসীর হৃদেয়ে অচল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তার কারণ তিনি শুধু জনকবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন জনকল্যাণযজ্জের প্রধান পুরোহিত

मधीव वत्लाभाशाय

## সোমেন চন্দ

লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর পটভূমিকায় একটিমাত্র লোকের মৃত্যু অত্যস্ত তৃচ্ছ ব্যাপার মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু বিশেষ পরিবেশে একজনের মৃত্যু বছমৃত্যুর চাইতে বেশী অর্থবহ হ'তে পারে। সোমেন চন্দর মৃত্যু এই জাতীয়। সোমেনের বয়স বেশী হয় নি, কিন্তু এই অল্ল বয়সেই মূল্যবান কাজ ক'রে সে তার তরুণ জীবনকে বিরল সম্পদে ঐশ্বর্যবান্ করেছিল। পত্রিকার গত সংখ্যায় 'ই'ছর' নামে যে-গল্পটি প্রকাশিত হয়, ভাতে তার জীবনের একটিমাত্র দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পরিচয় আমাদের ু আশ্চর্য করে দেয়, কিন্তু এই তার পুরো পরিচয় নয়। সাহিত্যের<sup>°</sup>ক্ষেত্রে তার কৃতি**ত্ব জীবনের বিস্তৃত**তর ক্ষেত্রে তার অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার প্রতিভাস মাত্র। এই অভিজ্ঞতাকে সঞ্জীব ও গভীর করেছিল বিশেষ একটি আদর্শ। সোমেন মাক্ স্বাদী ছিল। এই মাক্ স্বাদের প্রেরণাতেই সে ফ্যাসিষ্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার জ্ঞানেভীক ভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তাকে প্রাণ বলি দিতে হল এই বর্বরতারই যুপকাষ্ঠে। সব থেকে শোচনীয় ব্যাপার এই যে সোমেনকে যারা হত্যা করেছে তারা জামান, ইটালীয় বা জাপানী নয়, তারা আমাদেরই দেশের লোক। স্থ্যাশিষ্ট বর্বরতার প্রভাব কী রকম ব্যাপক ও তার বিরুদ্ধে আমাদের কতথানি সতর্ক হওয়ার . দরকার আছে এই ঘটনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। আশার কথা এই যে সোমেনের মৃত্যু ব্যর্থ হয় নি। তার প্রমাণ প্রেলাম তার নামে উৎসর্গীকৃত 'প্রাচীর' নামে যে কবিতা-সংগ্রহ দক্ষিণ কলকাতার ছাত্রস**ভক প্রকাশ, করেছেন** তার থেকে। দেশের আবালবৃদ্ধবনিতার উচিত যে-পথে সোমেন অগ্রণী হ'য়ে প্রাণ দিল সেই পথে তার অফুসরণ করা। সমগ্র দেশের সামনে, আজ এই একমাত্র পথ।

শ্ৰীকৃন্দভূষণ ভাছড়ী কৰ্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাভা হইভে মুজিভ ও প্রকাশিভ।

# পরিচয়

## উপনিষদে জড়তত্ত্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়

### স্ষ্টির মুহূত

আদিতে 'একমেবাদিতীয়স্' ব্ৰহ্মই ছিলেন,—আর কিছুই ছিল না।

আত্মা বা ইদং এক এবাগ্রে আদীং নাগ্রুৎ কিঞ্চন মিধং-ক্রিড, ১০১

সে অবস্থায় তিনি সংও নহেন, অসংও নহেন।

ন সং ন চাসং শিব এব কেবল:—শ্বেড, ৪।১৮ তদেতং জানথ সদসদ্ বরেণ্য:—মুগুক, ২।২।১ সদসং অমুভঞ্চ যং—প্রশ্ন, ২।৫ \*

অৰ্থাৎ Being and non-being, like all other pairs of opposites, are transcended by Brahman.

সেইজন্ম উপনিষদ ঐ অবস্থাকে অসং ও সং—্টভয়ই বলিয়াছেন।

অসদ্ বা ইনম্ অগ্র আসীং। তিন্ আহ: কিং তদ্ অসদ্ আসীং ইছ্রি। খুবরো বাব ডে অগ্রে অসদ্ আসীং তদ্ আহ:। কে তে ঝবর: ? প্রাণা বা ঋবর:। তে বং প্রা অস্থাৎ সর্বস্থাৎ ইনম্ ইছ্ন্ত: শ্রমেণ তপ্যা রিষন্ তন্মাং ঋবর: 1— শতপথ, ১৮:১১১

<sup>\*</sup> সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে—ঁযোগবাৃশিষ্ট অনাদিমৎ পরং বন্ধ ন সৎ ভন্নাসৎ উচ্যতে—গীতা, ১০।১২ অর্থাৎ পরবন্ধ সৎ ও অসভের অতীত।

<sup>†</sup> This universe in truth in the beginning was nothing at alle; for they say, what was this non-being?

**আ**যাত

अमन् এবেদম্ অগ্র আসীং। তৎসদ্ আসীং তং সমস্তবং—ছান্দোগ্য, ১১২।>
স্বসদ্ বা ইদমগ্র আসীং। ততো বৈ সদ্ অজায়ত।—তৈতি, ২।॰

তথাত্মানং স্বয়ম্ অকুক্লত, তত্মাৎ স্থকতম্চ্যতে।

— অৰ্থাৎ, It self-fashioned out of itself indeed, the universe being as we know only a self-manifestation of Brahman.

্রথানে ঐ অবস্থাকে অসং বলা হইল। আবার অশুত্র উপনিষদ্ ঐ অবস্থাকে 'সং' বলিয়া নিদেশি করিয়াছেন।

मराव मामा हममध वामी -- हात्मामा, ७।२।১

—এবং পাছে অসং বলিলে শৃত্যবাদের প্রসঙ্গ হয়, এজত্য আমাদের সতর্ক করিতেছেন—

ভদ্হ একে আছঃ অসদ্ এবেদম্ অগ্র আসীৎ একমেবাদিভীয়ম্। ভন্মাৎ অসতঃ সৎ আয়তে।

কৃতত্ত ধন্ লোম্যেবং ভানিতি হোবাচ কথম্ অসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বে সোম্যেদমগ্র আসীদ্একমেবাদিতীয়ম্ ॥—ছান্দোগ্য, ৬।২।২

'অসং হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব, একামেবাদ্বিতীয়ম্ সংই আদিতে বিশ্বমান ছিলেন।'

বস্তুতঃ ঐ অবস্থা অনির্বচনীয়—উঠা সংও নহে, অসংও নহে। ঋগ্বেদ গম্ভীর ঝন্ধারে এ অবস্থার অতি স্থুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন:—

নাসদ্ আসীং তদানীং নোসদ্ আসীং তদানীং।
নাসীদ রজো নো ব্যোমো পরো যং।
কিম্ আবরীব: কৃহকক্ত শর্মন্
অন্ত: কিম্ আসীদ্ গহনং গভীরম্ ॥
ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তহি
ন রাজ্যা অহু আসীং প্রকেত:।
আনীদ্ অবাতং স্বধরা তদেকং
তন্মাদ্বাত্তন্ ন পর: কিঞ্চনাস ॥
তম আসীং তমসা গৃঢ়মগ্রে
অপ্রকেতং স্লিকং স্ব্মা ইদ্ম্ ।

তথন অসংও ছিল না, সংও ছিল না। তথন অন্তরীক্ষণ্ড ছিল না ব্যোমণ্ড ছিল না। কিনে সমস্ত আব্রুত ছিল । কিনে সমস্ত আত্রিত ছিল । কেবল কি গাংন গভীর অভঃ (অপ্) বিভ্যমান ছিল । তথন মৃত্যুণ্ড ছিল না, অমৃত্যুণ্ড ছিল না। দিবা রাত্রির প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই এক (অন্তিটায়) অধার (মায়ার) সহিত অনিল ভিন্ন প্রাণন করিতেছিলেন। তিনি ব্যতীত অন্ত কোন কিছু ছিল না। তমঃ তমসের হারা অঞ্জে আবৃত ছিল—এ সমস্তই অপ্রেকেত (নিরঞ্জন) সলিল মাত্র ছিল।

এইরপে ব্রহ্মের সদসদের-অতীত 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ভাবের বর্ণনা করিয়া ঋগুবেদের ঋষি বলিতেছেন:—

কামস্তদগ্রে সমবর্তাধি। মনসোরেত: প্রথমং যদ:সীং॥

সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন্। হদি প্রতীয়া কবয়ো মনীযা॥

—ঋগ্বেদ, ১০।১৩০।৭

"অত্যে 'কাম' উচ্ছুসিত হইল ; ইহাই মনের প্রথম বীজ। কবিগণ প্রকৃষ্ট মনীয়া **ঘারা সেই** সতের স্বস্ত্ত্ব অসতের ( জড়ের মধ্যে ) জ্ঞাত হইয়াছিন।''

ইহাই ব্রেক্সের সিস্ফা—একের বহু হইবার ইচ্ছা। ঋগুবেদ ইহাকে 'কাম' বলিলেন।

তৈতিরীয় জ্রাহ্মণ এ প্রসঙ্গে বলিতেছেন:--

ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীং। ন দ্যোরাসীং, ন পৃথিবী, নান্তরিক্ষম্।

তদ্ অদদেব সন্ যন: অকুকত স্থাম্ ইতি (This Being conceived a wish—'May

I be'.)। তদ্ অতপ্যত।
—তৈতিরীয় বাক্ষণ, ২০০০)

উপনিষদ এই ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :-

সোহকাময়ত বহু স্থাং প্রজায়েয় ইতি।—তৈতি, ২াক্ষ 'তিনি কামনা করিলেন—এক আমি বহু হইব।'

প্রবোহবৈ নারাধণঃ অকাময়ত—প্রজাঃ ক্ষেয় ইতি—নারারণ, ১
অক্তত্র উপনিষদ এই ব্যাপারের নাম দিয়াছেন—'ঈক্ষা'।

তদ্ ঐকত বহুস্থাম্ প্রজারের ইতি।—ছা, ৬।২।০
দ ঐকত লোকান্ মু সংজ ইতি।—ঐড, ১।১
'ডিনি ইকা করিলেন—এক আমি বহু হইব, লোকসমূহ স্টি করিব।'

কোথায়ও উপনিষদ্ এই ব্যাপারকে ব্রহ্মের 'তপঃ' বলিয়াছেন—
স তণােহতপ্যত। স তপশুপ্র। ইনং সর্বম্বস্থত বদিদং কিঞ্চ।—ভৈত্তি, হাঙাঃ
'তিনি তপঃ ত্রপিয়াছিলেন; ভিনি তপঃ ত্রপিয়া এই সমস্ত স্থাই করিলেন।'
ঋগ্বেদ ঐ তপঃকে লক্ষ্য করিয়া পূর্বেই বলিয়াছিলেন—

তপস: তৎ মহিনা অঞ্চায়তেকম্—১২নাও 'সেই অন্বিতীয় এক তপের মহিমা দ্বারা প্রকট হইলেন।' তপ: কি ! ঈক্ষা বা সংকল্প।

শ্রষ্টব্য-পর্যালোচনরপশ্ম তপদঃ মহিনা মাহাত্ম্যেন অজায়ত—সায়ণ। বৃহদারণ্যক অফাভাবে এই কথাই বলিয়াছেন—

দঃ অর্চন্ অচরং। তত্মার্চত আপঃ অজায়স্ত-- ২।২।১
, অর্চন্ অচরং = সংকল্পাদিলক্ষণং করণং ক্রতবান্-- নারায়ণ
অর্থাৎ, তিনি স্প্টের সংকল্প করিলে অপ্ উৎপদ্ধ হইল।

ওপদা চীয়তে ব্রহ্ম ভতোহরমভিজায়তে।—মৃগুক, ২।১।৮ 'ব্রহ্ম তপের দ্বারা ফীত হন; তথন অর (জড়) উৎপর হয়।'

যঃ পূর্বং তপদো জাতম্,অদ্তাঃ পূর্বমজায়ত।—কঠ, ২।১।৭

'যাহা তপ: হইতে পূর্বে জাত হইয়াছিল—যাহা অপের (কারণার্ণবের) পূর্বে জন্মিয়াছিল।'

অতএব 'দেখা গেল, একই ব্যাপারকে ( অর্থাৎ ব্রহ্মের সিম্ফাকে ) উপনিষদ্ 'কাম', 'ঈক্ষা', 'তপঃ'--এই তিন সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

কেন্ত্রেরে রিস্ফা হইল ? কেন তিনি বিশ্ব স্ট্রী করিলেন ? উপনিষদ্ কোথাও এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেন নাই। তবে স্থানে স্থানে এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

স বৈ নৈব রেমে। তত্মাদ্ একাকী ন রুমতে। স দিতীরম্ ঐচ্ছং। স হ এতাবান্ আস যথা স্ত্রী-পুমাংসৌ সংপরিদক্তো। স ইমমেব আত্মানং দেধা পাতরং ততঃ পতিক পত্নী চা ভবং।—বুহ, ২০১০

্ '( অহিতীয় ) পরমাত্মা প্রীতি অহতব করিলেন না। সেই জন্ম একাকী প্রীতি হয় না।

তিনি বিভীথের জ্বন্থ ইচ্ছা করিলেন। পূর্বে তিনি একীভূত ছিলেন—যেন সংযুক্ত দ্বীপুরুষ; এখন তিনি নিজেকে বিধা বিভক্ত করিলেন—যেমন পতি ও পত্নী।'

এই পতি ও পত্নী আর কেহ নহেন—আমাদের পরিচিত জ্ঞীব ও জড়। ° অক্সত্র বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন—-

স অকাময়ত দিতীয়ো মে আত্মা জায়েত ইতি।—বৃহ, ১৷২। ।

'পরমাত্মা কামনা করিলেন আমার দ্বিতীয় আত্মা উৎপন্ন হউক।' ইহা হইতেই দৈতের উৎপত্তি—সৃষ্টির আরম্ভ।

এই মমে মৈত্রায়ণী উপনিষদ বলিতেছেন—

প্রজাপতির্বা একোহগ্রেহতিষ্ঠং। স নার্মত এক: । সোত্মানম্ অভিধ্যুদ্ধা বহুৰী: প্রজাঃ অক্সজত।—১।ঃ

'প্রেজাপতি অগ্রে একক ছিলেন। তিনি একুক প্রীতিলাভ করিলেনু না। তিনি আত্মাকে অভিধ্যান করিয়া বহু প্রজা সৃষ্টি করিলেন।'

আপত্তি হইতে পারে যে, প্রমাত্মা যখন আপ্তকাম, তথন কি প্রয়োজনে, কোন্ মভাবের পূরণে তিনি স্ষ্টি-কার্য্যে প্রত্ত হইবেন। বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্তে ইহার উত্তর দিয়াছেন ঃ—

#### লোকবং তু লীলাকৈবল্যম্।—২।১।৩৩ স্ত্ৰ

ি 'সৃষ্টি তাঁহার শীলাবিলাস মাত্র; যেমন শিশু প্রয়োজন-ভিন্নও ক্রীড়া করে, তাঁহার স্ষ্টিকার্যও তত্ত্রপ।'

সে যাহা হউক, আমরা দেখিলাম সৃষ্টির মূল কথা 'একোহং বছস্থাং প্রজায়েয়।' এই মন্ত্রে সৃষ্টির তিনটি মুখ্য মুহূত উক্ত ফুইল—the three moments of creation. (উহাই সাংখ্যদিগের সমষ্টি-মহং, আহংকার ও মনঃ)।

- ঐ তিনটি মৃহুত কি কি । উপনিয়দের ভাষায়—ব্রেমার সিম্ফা হইলে তিনি এইরূপ ঈক্ষা করেন (স ঈক্ষাং চক্রে )— •
- (১) একোইহং—ইহাই cosmic অভিমান বা অহংকার—এ মুহুতে ি তিনি 'স্বাহংমানী' হয়েন।

- (২) বহুস্যাম্—ইহাই cosmicবৃদ্ধি—এ মুহুতে তিনি 'অধ্যবসায়' করেন ( অধ্যবসায়ো বৃদ্ধি: )—He resolved.
- (৩) প্রজায়ের ইহাই cosmic মন: বা সকল্প এই মন:—'is Divine mind in creative mood'—সিস্কাযুক্ত মন:—ঋগ্রেদের সেই কামন্তদ্প্রে সমবত তাধি। এ মুহুতে 'মন: সৃষ্টিং বিকুক্তে চোভামানং সিস্ক্য়া'।\*

ধলা বাছল্য, যাঁহার সিস্কার কথা বলা হইল তিনি সগুণ ব্রহ্ম—নিগুণি
নহেন। সগুণ ব্রহ্মই সৃষ্টি স্থিতি লয় কতা। নিগুণ ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্বিকল্প,
নিরুপাধি। তিনি যথন মায়া-উপাধি অঙ্গীকার করেন, তিনি যথন স্বিশেষ
স্বিকল্প সোপাধি হইয়া সগুণ মহেশ্বর হন, তখনই তাঁহাতে সিস্কার উদয় হয়
এবং তিনি ব্রিশ-রচনায় প্রবৃত্ত হন।

অস্মাৎ মারী স্বজতে বিশ্বম্ এতৎ—খেত, গা৯ মায়িনং তু মহেশ্বর্য—খেত, গা১০

সৃষ্টির প্রাক্কণে মায়া-শবলিত হইবার পূর্বে ব্রহ্ম ঐ মায়ার সহিত একীভূত থাকেন। এ কথা আমরা ঋগুবেদের ঋষির মুখে শুনিয়াছি---

স্থা — মারা। তয়া তদ্ ব্রদ্ধ একম্ অবিভাগাপরম্ আসীৎ—সায়ন সেই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঋগ্বেদ বলিতেছেনঃ—

তুচ্ছোনাভূ পিহিতং যদাসীং—১২৯৷৩

'कुष्कांत' बाता 'श्रानृ' आक्रांपिछ हिलन।

( ভূছেনে, ভূছতুরেন সদসদ্বিলকণেন ভাবরপাঞ্জানেন অপিহিতং ছাদিতম্ আসীৎ— সারন )।

ইহাকেই ভাগবত বলিয়াছেন—মায়া-যবনিকাচ্ছন্নম্। ঐ ভাবরূপ অজ্ঞান তুচ্ছাই বৈদান্তিকের মায়া—সদ্-অসদ্ভ্যাম্ অনিবাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী। আর 'আভূ' কি ?

<sup>\*</sup> এে বিদরে বাঁছার জিজ্ঞাসা আছে তিনি আমার 'সাংখ্য পরিচয়' ২য় খণ্ড, পঞ্চম । ক্ষ্যায় দৃষ্টি করিবেন।

মনিয়ার উইলিয়ম্স (Monier Williams) বলেন 'য়াভূ'র অর্থ শৃষ্ঠা (empty, void) এবং প্রমাণস্থলে তিনি ঋগুবেদের অন্তত্ত ঐ অর্থে প্রযুক্ত 'আভূ' শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন—জানামি বেং ক্ষেম আন্সন্থম্ আভূম্ (১০৷২৭৷৪)। নির্বিশেষ নিরুপাধি, নিরঞ্জন ব্রহ্মকে শৃষ্ঠা বা আভূ বলা খুব সঙ্গত নয় কি ? কারণ, যাঁহার পরিচয় 'নেতি নেতি' মাত্র (অথাত আদেশো নেতি নেতি), তিনি empty, void, শৃষ্ঠা বৈ আর কি ?

প্রলায়ের জাবসানে সৃষ্টির প্রাক্কণে ঐ একমেবদ্বিতীয়ং ব্রহ্মা বা 'আছু' ঐরূপে তুচ্চা বা মায়ার দারা শবলিত ছিলেন—সেইজক্ত তহদশী শুভরাও বলিয়াছেন, দৈবী প্রকৃতি পরবাক্ষার যবনিকা বা veil।

এইরপে ব্রহ্ম মায়ী বা মায়া-শবলিত হইলে তবে প্রলয়ের যবনিকা উত্তোলিত হয়। এজন্ম ভাগবত পুরাণ বলিয়াছেন,—ব্রহ্ম স্বভঃনিগুণ কিন্তু ভিনি স্প্রিক্সভিমুখে মায়া-উপাধি অঙ্গীকার,করভঃ স্থণ হন।

গৃহীত-মায়োরুগুণঃদর্গাদৌ অগুণঃ স্বতঃ---২।৬। ১

ঐ সপ্তণ ব্রহ্ম মহেশ্বরই জগৎ-জাল রচনা করিয়া নিজেকে যেন আবৃত করেন।

> যক্তুর্নাভ ইব তন্ধভিঃ প্রধানদৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বম্ আর্গোং—শ্বেড, ৬৷১০

• 'মাকড়সা বেমন জাল রচনা করিয়া নিজেকে আর্ত করে, স্বভাবত: অধ্য ব্রহ্ম ডেমনি প্রধানজ জালে নিজকে আর্ত করেন।'

এইরূপে ব্রহ্ম 'বিশ্বযোনি' হন-

যশ্চ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ—থেত, ৫। । । তদ্ অব্যয়ং যদ্ ভূতযোনিং পরিপশুন্তি ধীরাঃ—মূওক, ১।১। ৭

যোনি অর্থে কারণ। কারণ দ্বিবিধ— উপাদান ও নিমিত্ত, যেমন অলঙ্কারের প্রতি স্বর্ণ উপাদান-কারণ ও স্বর্ণকার নিমিত্ত-কারণ; ঘটের প্রতি মৃত্তিকা উপাদান-কারণ ও কুন্তকার নিমিত্তকারণ ব্রহ্ম জগতের কোন কারণ—নিমিত্ত না উপাদান ? বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে তিনি ছই-ই, নিমিত্তও বুটেন, উপাদানও বটেন। ৰ্জন যে জগতের নিমিত্ত-কারণ বাদরায়ণ উপনিষদের অনুসরণ করিয়। নিমোদ্ধ সুত্রে তাহার প্রতিপাদন করিয়াছেন ;—

> জগৰাচিত্বাং—ব্ৰহ্মস্ত্ৰ, ১৷৪৷১৬ বিশ্বস্থ কৰ্তা ভূবনস্থ গোপ্তঃ—মুণ্ডক, :৷১৷১ যক্ষাং প্ৰেপঞ্চঃ পরিবর্ত তেংয়ম্—শ্বেত, ৬৷৬

এ সূত্রের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

পরমেশ্বরশ্চ সর্বজগতঃ কর্ত্ত। সর্ববেদান্তে অবধারিতঃ।

শক্ষরের মতামুদারী ভারতীতীর্থ লিখিতেছেন:—এতৎ ক্লংসম্জাদ্যতা কার্যং দ এব বেদিতব্য ইতি। ক্লংস জগৎ-কর্তৃক্ষ প্রমাত্মন এব।

অর্থাং, পরমাত্মা 'পরমেশ্বর'ই সমস্ত জগতের কর্তা (নিমিত্ত কারণ)। তিনি যে কেবল নিমিত্ত-কারণ তাহা নহেন, উপাদান-কারণও বটেন। ইহা প্রতিপাদন করিবার জন্ম বাদ্রায়ণ একাধিক সূত্র নিয়োজিত করিয়াছেন।

প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্থামুরোধাৎ ইত্যাদি :--ব্র: মৃ:, ১।৪।২৩-২৭

ইহার ভাষ্যে শঙ্করাচার্য লিথিয়াছেন :---

এবং প্রাপ্তে ব্রমঃ। প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণং চ ব্রহ্ম অভ্যুপগস্তব্যং নিমিত্ত-কার্মণং চ। ন কেবলং নিমিত্ত-কারণমেব।

অর্থাৎ, 'ব্রহ্ম যে কেবল জগতের নিমিত্ত-কারণ তাহা নহে, তিনি নিমিত্ত-কারণ এবং ট্রপাদান-কারণ উভয়ই।'

বিশ্বকে যদি ব্রন্ধের বিবর্ত ধরা যায়, জড় যদি অসং, অবস্তু, কল্পনার বিজ্ঞা মাত্র হয়—তবে মায়া ব্রন্ধের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ইম্প্রজাল শক্তি (Power of Glamour)—নেই এশ্বরী শক্তি, যদ্ধারা জীবের জগদ্-ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। এ ভাবে ব্রহ্ম মহা-এক্সজালিক।

ৰ একো জালবান ঈশতে ঈশনীভি:।—শ্বেড, ।।১

'সেই এক এন্দ্রজালিক শক্তি-দ্বারা ঈশন করেন।'

যাত্কর যেমন ইন্দ্রজাল ক্রীড়ার বিস্তার করিয়া দর্শকের সমক্ষে নানা অঘটন ঘটন সম্পন্ন করে—তথন দর্শকের মনে দৃঢ় প্রতীতি হয়, সে যেন কভ কি অদ্ভুত দেখিতেছে, শুনিতেছে, অথচ সেই দৃষ্ট-শ্রুভ সমস্কটাই শ্রম।

'হিপ্নটাইজর' (hypnotiser) যেমন সন্ধার্বলে নিজাক্তর ব্যক্তির মনে নানা অম উৎপাদন করে—দে ব্যক্তির তথন মনে হয় যে, তাহার সন্মুথে প্রকাণ্ড সিংহ মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, অজগর সর্প তাহাকে প্রাস করিতে অগ্রসর ইইতেছে, মুষলধারায় রৃষ্টিপাত হইতেছে, অশ্নিসম্পাতে পৃথিবী চ্ব হইয়া যাইতেছে—অথচ সে সমস্তই অলীক কল্পনামাত্র। সেইরপ আন্ধা যে শক্তিবলে—বস্তুতঃ জগং নাই অথচ জীবের মনে জগদ্-আভি উৎপন্ন করিতেছেন —তাহার প্রতীতি হইতেছে, যেন বাস্তবিক জগং রহিয়াছে; যে আন্তির বশে জীব সংসার করিতেছে, জড়ের সহিত সংবর্ষে আসিতেছে—অন্সের সেই শক্তির নাম মারা। ইহাই মারার প্রত্যক্ (subjective) ভাব।

কিন্তু মায়ার পরাক্ (objective) ভাবও আছে। সে ভাবে বিশ্ব ব্দার বিধা বা প্রকার। সে ভাবে মায়া পূর্বকল্পের জগতের সংস্কার (latent অবস্থা)। কল্পের অবসানে যথন প্রলয় উপস্থিত হয়, তখন স্থুল ক্রমশং স্ক্লা হইতে থাকে — স্ক্লা স্ক্লাতর, স্ক্লাতম হইয়া গোষে সমস্ত জড় ব্রন্ধা বিলীন হইয়া যায়।
ইহাই প্রলয়ের অবস্থা। জগণ থাকে না কিন্তু জগতের সংস্কার বীজভাবে ক্রমরে বিলীন থাকে। আমরা দেখিব কল্পারন্তে এই বীজ অঙ্ক্রিত হয়—এই বিলান থাকে। আমরা দেখিব কল্পারন্তে এই বীজ অঙ্ক্রিত হয়—এই বিলান থাকে। আমরা দেখিব কল্পারন্তে হয়, অব্যক্ত ব্যক্তাবন্তা প্রাপ্ত হয়। তখন স্পৃত্তি আবার পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাই মায়ার পরাক (objective) ভাব।

পুরাণের ভাষায় এই সৃষ্টি ও প্রলয়কে ব্রহ্মার দিবা ও রাত্রি বলা হয়। গীতা বলেন—

অব্যক্তাদ্ বক্তরঃ সর্বাঃ প্রভবস্তাহরাগমে। রাত্রাগমে প্রলীয়ন্তে ভাতঃ বিক্তনংজ্ঞকে ॥

িদিবাগমে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের আবির্ভাব হয়; আবার রাজ্যাগর্মে ব্যক্তেশ্ব অব্যক্তে তিরোভাব হয়। দিবা ও রাত্রির সহিত সৃষ্টি ও প্রলয়ের তুলনা স্থাসকত। কারণ, প্রতিবাত্তিতে ও প্রতি-দিবসে আমরা নিজেদের মধ্যে এই সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন রাত্তিতে আমরা সৃষ্টির ঘারে আচ্ছর হই, তখন সমস্ত মনোর্ত্তি চিত্তে বিলীন হইয়া যায়,—বিলুপ্ত হয়না, অব্যক্ত হইয়া সংস্কার্ত্রপে অবস্থান করে। আবার দিবাগমে যখন আমরা জাগরিত হই, তখন সেই সকল অব্যক্ত বৃত্তি ব্যক্তাবন্থা ধারণ করে, সেই বিলীন সংস্কার উদ্বোধিত হয়। এইরূপে দেখা যায়, সুষ্প্তিতে চিত্তের প্রলয় হয়, আবার জাগ্রতে চিত্তের সৃষ্টি হয়। এই দিবারাত্রি, এই সৃষ্টিপ্রলয়, চক্রাকারে পরিবর্তিত হইতেছে—পর্য্যায়ের নিয়মে প্রবাহিত হইতেছে। উপনিষদ্ এই ভাব লক্ষ্য-ফ্রিয়া বলিয়াছেন:—

ইমা: সোম্য নতঃ পুরস্তাৎপ্রাচ্য: শুন্দন্তে পশ্চাৎপ্রতীচ্য, স্তা: সম্দ্রাৎ সম্দ্রমেবাপি যস্তি সমৃত্র এব ভবস্তি। তা যথা তত্র ন বিচুদ্ধিয়মহমশ্মিইয়মহমশ্মীতি। এবমেব থলু সোম্যেমাঃ কর্বা: প্রসাঃ সাজ্যাম্য ন বিচু: সত আগজ্যামহ ইতি।

—हात्मात्रा, ७।३०।३०२

'এই সমস্ত নদী পূর্ব হইতে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়, পশ্চিম হাতে পূর্বে প্রবাহিত হয়। ইহারা যখন সমূদ্রে প্রবিষ্ঠ হয়, তখন ইহাদিগের স্বাভক্ত্য থাকে না। 'আমি এই নদী', 'আমি এই নদী'—ইহা আর ভাহারা জানিতে পারে না। সেইরপ হে সোমা! এই সমস্ত জীব, সং ( ব্রহ্ম ) হইতে নির্গত হইয়া জানিতে পারে না যে, তাহারা ব্রহ্ম হইতে নির্গমন করিয়াছে।'

• ব্রহ্মেরও ঐর্নপ দিবা ও রাত্রি, নিজা ও জাগরণ, সৃষ্টি ও প্রলয়। যখন রাত্রিকালে তিনি যোগ-নিজায়, নিজিত হন, তখন জগৎ তাঁহাতে লীন হইয়া যায়, অব্যক্ত জাবস্থা ধারণ করে। আবার যখন দিবাগৃমে তিনি জাগরিত হন, তখন তাঁহাতে লীন জগদ্-বীজ অঙ্ক্রিত হয়, অব্যক্ত ব্যক্তাবস্থা ধারণ করে। এই ভাবকে লক্ষ্য করিয়া ভগব'ন্ মহু বলিয়াছেন:—

আসী দিদং তমোভূতম্ অপ্রক্তাতম্ অলকণম্। অপ্রতর্কাম্ অবিজ্ঞায়ং প্রস্থুমিব সর্বতঃ।

--- 직장, 기소

'প্রলয়ে এ সমস্তই ভয়োভূত ছিল—বেন প্রস্থাতিত আছর ছিল।'

সেই অপ্রতর্ক্য, অলকণ, নামরপের অবস্থাতীত অব্যাকৃত জগৎ বাংকা লীন ছিল—যেমন জীবের সুষ্থিতে জীবের কুড় জগৎ তাহাতে লীন থাকে।

স্ষ্টির মৃত্ত সম্বন্ধে আমরা যংকিঞিং বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। আগামা অধ্যায়ে স্ষ্টির ক্রম-সম্পর্কে আলোচনা করিব।

**बीशैदास**नाथ पख

## নববিধান

বিখ্যাত হোয়াং পরিবারের ছোট রাস্তার সাথে বড় রাস্তার যেখানে মৈত্রী, দেখানে লুচেনের একটা চায়ের দোকান। সবাই জানে গোটা রাস্তার ভেতর এই জায়গাটাই যা একটু জাঁকালো। বড় বড় দোকান কয়েকটা, আব কয়েকজন বড় লোকের বাড়ি। দিনের মধ্যে অস্ততঃ কুড়িবার কেরানীবাবুরা চায়ের জন্ম তার্র দোকানে লোক পাঠায়। পাড়ার মেয়েরা এ-বাড়ি ও-বাড়ি বেড়াতে এলে তাদের কাছ থেকেও ঘন ঘন ফরমাস আসে। জয়কালো ব্যবসা লুচেনের ওর ঠাকুদার সময়ও কম জমকালো ছিল না অবিশ্রি। কয়েক মাইল দুরেই সমাট ছিলেন তখন, আর ঐ ছোট রাস্তাটা তাদেরই বাগান বাড়িতে থেয়ে শেষ হয়েছিল।

বাবার কাছ থেকে লুচেন দোকান আর এক থলি টাকা লেরেছিন।
নিজের বিয়ের খরচে সে থলি উজাড় হয়েছিল একবার। ছেলের পড়াশুনা
ও বিয়ের জন্মে আরেকবার ভরতে হয় সেটা। সম্প্রতি, ওটা পঞ্চমবার পূর্ণ
হয়েছে। লুচেনের নাতি দোকান ঘরের ভেতর ছুটোছুটি করে, মাটির উমুনে
বসানো কেটলির গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, ওটা সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন করে ওকে।

আমি যখন ছোট ছিলাম, লুচেন রোজ বলে, আমি কখনও কেটলির দিকে যেতাম না। ঠাকুদার কথা শুনতাম, মুরগির বাচচার মত অমন ঘুরঘুর করে বেঙ়াতাম না।

নাতিটি এসবের কিছু বোঝে না! ওর সুথে এখনও ভালো ক'রে কথা কোটেনি। তবে সে যে ঠাকুর্দার চোখের মূণি এ বৃদ্ধি হয়েছে। তাই তারই চোখের সামনে বার বার উন্থানের কাছে যায় ও।

তোমার ছেলেকে নিয়ে আর আমি পারিনে বাপু, লুচেন তার ছেলেকে বলত, কবে যে তুমি ওকে বাধ্য হতে শেখাবে ?

লুচেনের ছেলে গবর্ণমেন্ট সিভল স্কুলের চার বছরের পড়া শেষ করে অবধি সৈ মনের মধ্যে আপশোষ আর অসস্তোবকেই লালন করে এসেছে, উদ্ভরে ঘাড় কোঁচকালো: আজকাল আমরা শিকলের পূজো করি না। পুচেন ছেলের দিকে তীক্ষ ভাবে তাকাত। ওর ছেলে যে অলস, একথা ও কিছুতেই স্বীকার করবে না। রাত্রে স্ত্রীর পাশে শুয়ে পর্যান্ত নয়।

মাঝে মাঝে ওর স্ত্রী বলত, কি-ই বা করবার আছে ওর। ওইটুকু ত দোকান, একজন লোকই যথেষ্ট। ডোমার বয়স ত পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল। এখন ছেলের হাতে সব ছেড়ে দিলেই ভালো। না, ভূমি নিজে সব কর। কুঁড়ে হয়েই থাকবে যদি, তাহলে ওকে ইস্কুলে পাঠানো কেন!

পাশের বালিসে লুচেন মাথা লুকোত। দোকানের সুব ভার ছেড়ে দেবার° চিন্তা প্রায়ই পীড়িত করে ওকে। বছরের পর বছর ধরে সে যে তার ছেলেকে ইস্কুলে পড়তে দিচ্ছে, সে ত' যাতে করে দোকানটা তার হাতে থাকে এই জয়েই।

ওই বড় কেটলিটা, লুচেন গরগর করত, কোনদিন তেমন চকচকে

"দ্রেখলাম না। না হলেও দশদিন বলেছি ওঁকে, উন্থন থেকে ছাই নিম্নে ভালো

করে মেজে ফেল ওটা, তারপর শুকনো কাপড়ে একবার— তা একদিনও ওকে ব

দিয়ে করাতে পারি যদি।

ও কাজ কঁরলে তোমার মন ওঠে না, বৌ বলত।

আমি যা বলব তা ও শুনবে না কোনদিন—ল্চেন:চোড। ভোমার আসলে মন ওঠে না, বৌ আন্তে বলত।

এর চাইতে রাগ করলেও লুচেন সুখী হ'ত বোধ হয়। স**াজা হয়ে বলে** বৌটির মুখের দিকে তাকাত সে। প্রদীপের আলো মশারির ভেতর এসেছে । খানিকটা। বৌটির ভস্তালু চোথ আর বোবা মুখু স্পষ্ট দেখা যায়।

আমার বাবা যা শিখিয়েছেন, আমি তাই করি, পুচেন ভাারার বঙ্গত।

ভালই ত, বোটি বিড়বিড় করত। যাকগে, খুমোও এখন । কুনেন, এক মিনিট কি যে ভাবত, তারপর ধীরে ধীরে ওত। কালেকানের জয়ে ভোমার এতটুকু ভাবনা নেই, লুচেনের শেষ কথা শোনা যেত। জীর বিক্তি এই ভার সকচেয়ে বভ ভাভিযোগ।

বৌটি উত্তর দিত না। ছুমের ভেতর তার শাস্ত নিঃশাসের শব্দ মশারির স্বটুকু অবকাশ হরণ করে নিত।

পরদিন পুব সকালে ঘুম থেকে উঠে কেটলি ছটো মাজল সুচেন। - নিজের

চেহারা ওদের উপর দেখা গেল শেষটায়। কি ভাবে পরিষ্কার করতে হয় ছেলেকে দেখাবার জন্মে ও কেটলি ছটোকে উমুনে দেবে না ভেবেছিল। কিন্তু সাহসে কুলোল না। ঝি চাকর রোজ সকালে তাদের মাইজীদের জন্মে স্নানের জল নিতে আসে। কেটলিতে জল ঢেলে লুচেন তলায় আগুন জ্ঞালাল তাই। বার তিনেক জল গরম হবার পর ওর ছেলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘরে চুকল। নীল গাউনটায় অর্জেকগুলো বোতাম নেই। মাধার চুল খাড়া খাড়া। লুচেন তার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল।

আমি খখন ছোট ছিলাম, লুচেন বলল, তখন সকালে উঠে কেটলি মেজে উহুনে আগুন দিতাম রোজ, বাবা ঘুমিয়ে থাকতেন।

আজকর্দি বিপ্লবের দিন, ছেলেটি হালকা ভাবে বলল। অবাধ্য আর আলসে ছেলের দিন এটা, লুচেন বলল, তুমি এখনও নিজের পায়ে দাঁড়াভে পারলে না, এ সব দেখে ছোট ছেলেটা কি হচ্ছে ভাবো ?

ছেলেটি মৃত্ হাসল শুধু, ভারপর কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে ই উন্থনের দিকে এগিয়ে গেল।

এত করেও দোকানটা রেখেছি, সেও তোমার জন্মেই; লুচেন বলল, তোমার ছেলের হাতে যাতে ব্যবসাটা তুলে দিতে পারি। আজ যাট বছরের দোকান এটা । স্বাই জ্ঞানে। আমাদের জীবন একে নিয়েই কাটলো। তোমার ছেলেরও-—

নতুন একটা রাস্তা হবার কথা হচ্ছে, গরম জলে মুখ ধুয়ে, বলল ছেলেটি।
রাস্তার কথা লুচেন এই প্রথম শুনলে। তাই বেশি কিছু ব্রল না। ওর
ছেলে সব্ সময় বাইরে কাটায়, সহরে বিপ্লব আসবার পর থেকে নতুন নতুন
কথা বলে সব। বিপ্লবটা যে কি লুচেন স্পষ্ট'দেখতে পায় না। এক সময়
তার দোকানের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল, লুটভরাজের ভয়ে বড় বড় দোকান
বন্ধ ছিল কিছুদিন, আর যাদের ফরমাস জোগাত লুচেন, সাংহায়ে বাসা
বেংধছিল তারা। সে সময় গরীব লোকের টিনের পেয়ালায় চা ঢালত লুচেন।
এক আধলা নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হত। লোকে বলত, এই ত
বিপ্লব মনে মনে সে একে অভিসম্পাত দিত। তারপর হঠাৎ চারদিকে
সৈক্তসামন্তে ভর্তি হয়ে গেল। হয়দম চা কিনত ওরা। টাকার পলি ভরে

উঠল আবার। এটাও বিপ্লব। আর এক দফা অবাক হল সে, তবে এবার আর অভিসম্পাত দিল না। বড় বড় দেকোনপাট খুলল আবার, আবার সাংহাই থেকে ফিরে এল ওবা, সৈত্যেরা মিলিয়ে গেল কোথায়। সব যেমন ছিল তেমনই হল। জিনিবের দাম কিন্তু কমল না। চায়ের দাম বাড়িয়ে দিয়ে স্বস্থিত নিংশাস ফেলল লুচেন।

এই সব বিপ্লব, লুচেন একদিন তার ছেলেকে বলেছিল, কিসের জন্মে এ সব ? তোমাকে স্কুলে পাঠানো হল, আর যত সব হাঙ্গুমা। তবুও এখন শেষ হয়ে এসেছে যা হোক—

শেষ ? ছেলেটি এবার আ কোঁচকালো, এই ত আরম্ভ কেবল ! ছদিন দেখুন, সারা শহর এই দেশের রাজধানী হবে। সব জিনিসের ওলটিপালট হবে তখন।

বুড়ো লোকটি মাথা নাড়ল। ওলটপালঁট ? তেমন বড় ওলটপালট হয় না কথনওঁ। সমাটই আসুক, রাজাই আসুক আর সভাপতিই আসুক, চা লোকে খাবেই, স্নান না করেও পারবে না।

তব্ও এই নতুন রাস্তা ? ছেলেটি যেদিন এর কথা প্রথম বলে দেদিনই তিন নম্বর বাড়ির ঝিয়ের মেয়েটি ওর কানের কাছে মুখ এনে বলেছিল, আমাদের বাবু বলছিলেন যাট ফুট চওড়া নতুন রাস্তা হবে একটা। তখন ভৌমাদের দোকানৈর কি হবে, লুচেন ?

ুলুচেন কথা বলেনি। কাঠি দিয়ে আগুনে খোঁচা দিয়েছৈ ওপু। ঐ বেহায়া মেয়েটার সাথে আবার অত কথা কিসের ?

তব্ও মেয়েটি চলে যাবার পর তার মনে হল, লিং প্রিবারে কাজ করে মেয়েটি। আর সেই পরিবারের বড় ছেলে কর্মচারী একজন। রাস্তা সম্বন্ধে কোন কথা ও শুনেছে নিশ্চরই। আর্ত্ত চোখে ছোট দোকান ঘরের পিঙ্গল ইটগুলোর দিকে তাকায় ও। ধে গ্রা আর জলে কালো হয়ে গেছে ইটগুলো। মাঝে মাঝে ত্একটা চিড়, ছোট বেলায় ও লেগুলো দেখেছে মনে হয়। যাট ফুট চওড়া। তার মানেই দোকানটাকে ওখান থেকে মুছে নেওয়া একেবারে।

ুএত বেশি দাম চাইব যে ওরা দিতে পারবে না, পুচেন ভাবল। এমন

একটা দাম, সরকারকে চমকে দেওয়া যায় এমন একটা—ইনা, দশ হাজার উলার।

পুচেন খুসী হয়। বার বর্গ ফুট জমি মার ছটো কেটলির জন্যে অভ টাকা দিতে আসবে কে? আর পৃথিবীতে অভ টাকাই বা কোথায়। ওর বাবার ছেলেবেলায় কুমার মিং ইউয়ান অভ টাকা দিয়ে একটা প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। ও হাসল একটু, ছেলেকেও আর বিশেষ কিছু বলল না। সব আগের মভই চলল।

একদিন সকালের পর ছোট এককাপ চা নিয়ে বসল লুচেন। পাঁচ কেটলি চা করে তুপুরের জত্যে আবার জল চাপাবার আগে রোজ সে নিজের চা তৈরী করে। এই সময়টাই যা বিশ্রাম একটু। নাতিটাকে হাঁটুর উপর বসা হ লুচেন, তাকেও চা দিত। ত্হাতে ডিস ধরে ওকে চায়ে চুমুক দিতে দেখে না হেসে পারত না।

হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ হল। লুচেন ছেলেটাকে আলগোছে নামিয়ে রাখল, ভারপর চায়ের কাপ ভার নাগালের বাইরে রেখে দরজা খুলে দিল। নীল গাউন পরা একজন তরুণ কর্মচারী দাঁড়িয়ে সেখানে'। লুচেনের দিকে ভার যেন জক্তিই নৈই।

মহাশয়, লোকটার কাছে বন্দুক ছিল বলে আন্তে কথাটা উচ্চারণ করল লুচেন।

নতুন রাস্তাটা ভোমার দোকানের ভেতর দিয়ে যাবে। ভোমার নামটা যেন কি ? কণীচারীটি প্রেট থেকে কাগজ বের করে ভার ওপর চোথ বোলালের একবার—ও ইা, লু! আজ থেকে প্নের দিনের মধ্যে ভোমার দোকান সরিয়ে নেবে অবিভি। না হলে আমরা নিজেরাই ভেডে ফেলব। কাগজটা যদ্ধ করে আবার পর্কেটে রাখল লোকটি। ভারপর যাবার জন্মে বৈকে দাড়াল সে। লুচেন কথা বলতে পারল না। ঢোক গিলতে পিয়ে দেখল গলা ভাকিয়ে গেছে। যাবার সময় জনৈক সৈনিক ভার দিকে কিরে ভাকাল। সেই করুণ চাহনিতে লুচেনের গলার গিঁট খুলে গেল বোধ হয়।

, দশ হাজার ভলার—কর্মচারীটাকে উদ্দেশ্য করে লুচেন বলল। কি ? কর্মচারীটি কিংই দাঁড়াল। এই দোকানের দাম দশ হাজার ভলার: লুচেনের গলা কাঁপছিল।

কর্মচারীটি তার বন্দুকে হাত দিল একবার। ভয়ে সুকেন দরকাটা বন্ধ করে দিল। কিন্তু লোকটি অত সহজে ছাড়বে না। ফিরে এসে বন্দুকের গোড়া দিয়ে কাঠের দরজায় সজোরে আঘাত করল ও। লুচেন ঠকঠক করে কাঁপছিল। নাতির মুখের সাথে ঠোকাঠুকি হওয়ায় সেও কেঁদে কেলল। এর আগে ছোট ছেলেটা কাঁদলে তার কাছে ছুটে যেত লুচেন। কিন্তু এখন ওর কাল্লা বোধ হয় লুচেন শুনতেও পেল না। নবাগত কুর্মচারীটির দিকে একভাবে তাকিয়েছিল সে, আর মাঝে মাঝে বলছিল, দশ হাজার ডলার! কর্মচারীটি দাঁড়িয়েছিল। এবার যাবার আগে হো হো করে হাসল একবার—

দান ? কিসের দান ? মাটির মেঝেতে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা। কোথায়ও পড়ে গেলে, পড়েই থাঁকত ও, কারণ কেউ না কেউ এল না এখন। দরজার বাইরে প্রসারিত দৃষ্টি নিয়ে কর্মচারীটাকে লক্ষ্য করছিল লুচেন। ওর মন এত মুর্গড়ে পড়েছে যে নিঃখাল নিঙে পর্যান্ত কট্ট হচ্ছে। ওর জীবন, ওর দোকান সব ছেড়ে দিতে হবে ? নতুন রাজধানী, কি কথা এসব ? তাকে নিয়ে টানাটানি কেন ? সে আবার ছেলেটাকে তুলে হাঁটুর উপর বসাল। হাঁা, নাবালকের দোকান এটা। তোমার সাধ্য কি কেড়ে নাও ? দোকান ও কিছুতেই দেবে না, কোনদিন না। মাথার উপর থেকে শেষ টালি না ভালা পর্যান্ত ও বঙ্গে ব্যাক্ষেবে সেখানে।

সেই बिरय़त भरय़ेंगे जावार अन।

নতুন রাস্তাটা তৈরী হলে তোমার দোকানটা উঠে যাবে, বাঁচব আমরা— কম চা দিয়েছে মনে করে বলল মেয়েটি।

আফি কিছুতেই ছাড়বো না, সুচেনের কথাগুলো আছাড় খেয়ে পড়ল বলা যায়, তাও আবার তোমাদের নত্ন রাস্তার জন্মে, ফুঃ।

খানিক পরে দরজা খুলে ছেলে এসে চুকল।

নতুন রাস্তার কথা কি বলছিলেন—কেটলির জল ঢালতে ঢালতে ছেলেটি বলল। ছবেলা থাবার সময় নামমাত্র বাড়ি আস, কেমন ? লুচেন বলল: কোথায় ছিলে আৰু সারাদিন।

নতুন রাস্তা হবে কিন্তু সভ্যি, প্রায় ঠাণ্ডা চায়ের কাপে চুমুক দিল ছেলেটি: হবেই। আমাদের দোকান ঘরের ভেতর দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে ওটা। আমাদের শোবার ঘর ছটো থাকবে শুধু।

লুচেন অবিশ্বাসীর মত তাকাল। প্রচণ্ড রাগে ওর চোথ বুঁজে এসেছে প্রায়। ছেলের হাত থেকে কেটলি ছিনিয়ে নিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ওটা। তুমি আস, আর চা থেয়ে চলে যাও, লুচেন ভারি গলায় বলল। তারপর ছেলের বিশ্বিত চোখের উপর চোথ পড়তেই ছুটে বেরিয়ে গেলে একেবারে নিজের শোবার ঘরে মশারির ভেতর। বিছানায় লুটোপুটি করে কাঁদল কিছুক্ষণ।

সকালে যথন ঘুম থেকে ৬ঠল, লুচেন তখনও ছেলেকে ক্ষমা করতে পারেনি।. ছেলেকে স্বচ্ছন্দে ভাত থেতে দেখে জ্র কুঁচকে লুচেন বলল, তুমি খাও, ভোহার ছেলে খায় তিনবেলা, অথচ টাকা যে কোথা থেকে আসে সে খবর রাখ না। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ও বিশ্বাস করতে পারেল না যে ওর দোকান ঘর সত্তিই নেওয়া হবে, তাই কাজে গেল আবার।

কর্মচারি যেদিন এসেছিল, তার এগার দিন পরে লুচেনের স্ত্রী স্বামীর কাছে এল: রাস্তাটা সত্যিই এদিকে আসছে। সোজা তাকালেই দেখতে পাবে তুমি। কি যে হবে আমাদের। বৌটির চোখে জল এল, মুখে কিন্তু তার কোন ছায়া নেই। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে লুচেনের মনটা ছলে উঠল একবার। দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল সে। চিরকাল রাস্তাটা এত সক্ষ, এত নোঙরা আর উপরের বিজ্ঞাপনের চাপে এত অন্ধ হয়েছিল, যে কয়েক ফুটের বেশি দৃষ্টি যেত না। কিন্তু এখন অজস্র সূর্য্যের আলো সোঁলা পাথরগুলোর উপর এসে পড়েছে। কুড়ি ফুট দ্রে একটা বিজ্ঞাপনও নেই আর। মাতুষ ঘর বাড়ি ভাঙছে শুধু। বছ যুগের বিচিত্র রঙ করা ইট কাঠ রাস্তার উপর জমানো, সেগুলোকে পরিষার করবার জন্মে গাধা পর্যান্ত দল বেঁধে এসেছে। সেই কর্মচারীটা হেঁটে বেড়াচ্ছে, আর ভার পেছনে চারজন স্ত্রীলোক ঘুরছে সব সময়। ওদের কথার

টুকরো লুচেনের কানে এল: বাড়ি ঘর ভেঙে নিলে কি করে বাঁচবো আমরা।

দোকান ঘরে যেয়ে লুচেন দরজা বন্ধ করে দিল। উন্থনের পাশের ছোট
টুলটায় চুপ করে বসল একবার। বিস্তৃত গোলকধাধা ওর মনে। ভেঙে
চুরে রাস্তা আসছে এইবার। ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুর্দার হাঁট্
জড়িয়ে ধরল নাতিটি, লুচেন উদাসীন ভাবে তাকাল একবার। ওর দ্র
প্রসারিত দৃষ্টি দেখে ছোট ছেলেটি চঞ্চল হল শুধু, তারপর সসঙ্খোচে উন্থনটাও •
ছুলো বোধ হয়। লু জীবনে এই প্রথম নাতিকে কিছু বলল না। মনের
সর্বত্র একটি প্রচ্ছন্ন চিস্তার স্রোভ বয়ে যাচ্ছিল। পুড়ে মরা ত ভালই, না

এমন সময় দরজায় জোরে ধাকা দিল কে যেন। লুয়ের মন আনন্দে নেচে উঠল একবার। দেহটাকে টেনে নিয়ে দরজা খুলল লুচেন। সেই কর্মচারী, জারি জন তিনেক সৈত্য তার পেছনে। একটু আগেই যে কয়েকটি মেয়ে ওদের চরম অভিশাপ দিয়েছে, চেহারা দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। বিশাস ও দৃঢ়তার এমনিই একটি স্মুম্পন্ট ছবি ওদের মুখে চোখে। ওদের দিকে তাকিয়ে লুচেনের কেন যেন মনে হল সে বুড়ো হয়ে গেছে, এখন তার মরে যাওয়াই ভালো।

• চার দিন পরে এখানে যেন ভোমার দোকান না থাকে, কর্মচারিটি বলল, নিজে ভেলে ফেল ঘরটা, মালমসলা ভোমারই থাকবে সব। নাহলে আমরা ওসব বাজেয়াপ্ত করে নেব।

किन होका ? न्रिन् कार्यन ।

টাকা, কর্মচারীটি খোঁচা দিয়ে বলল। উজ্জ্বল কালো বঙের বুটে হাতের ছড়িটা ঠকলো বার কয়েক।

এর দাম দশ হাজার ডলার, শরীর ও মনের সব্টুকু শক্তিকে মুখপাত করে লুচেন বল্লা।

কর্মচারীটি তীক্ষ অথচ সঙ্কীর্ণ হাসি হাসল। একটা টাকাও পাবে না, সে বলল। প্রত্যেকটি কথা ইস্পাতের মত স্বন্ধ শীতল। গণতন্ত্রকে তুমি উপহার দিচ্ছ এটা। লুচেন ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে তাকাল। কোন উপায় নিশ্চয়ই আছে। কেউ তাকে সাহায্য করবেই।

রাস্তায় লোকজন দেখলেই ও ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলভ, দেখছেন ত মশাই; আমার সর্ববিষ যাবে। গণতন্ত্র ডাকাতি করবে আমার উপর। কে এই শ্বণতন্ত্র গু আমাকে খেতে দেবে ও, আমার বউ, আমার ছেলে—

ওর পেছন থেকে কোট ধরে টানল কে যেন। সেদিনের সেই সৈঞ্চা।

শাহেবকে চটিও না, আরও খারাপ হবে তাহলে, ও চেঁচিয়ে বলল,
প্রতিবাদ করে লাভ নেই আর। যে নতুন দিন সামনে, গরম জলের জয়ে
সেদিন দোকান থাকবে না। নল বেঁকে আপনিই গরম জল আসবে।

ঠিক সেই সময় ওর ছেলে ওকে পেছনে টেনে নিজে এগিয়ে না এলে লুচন একথার জবাব দিত নিশ্চয়ই। চিস্তিত অথচ বিনীত ভাবে ছেলেটি বলল, আপনি ও কৈ মাপ করবেন। বিপ্লব যে এসে গেছে এবং নতুন আলে নিয়ে এসেছে সাথে তা উনি ঠিক বোঝেন নি। এ ঘরটা আমরাই ভেঙ্গে ফেলব। নিজের দেশের জন্ম আমরা সর্ব্বস্থ দিতে পারছি এটা ত আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা।

কর্মচারীটির মুখে রাগের যে লাল দাগ গাঢ় হয়ে আসছিল, আন্তে আন্তে মিলিয়ে গেল ওটা। যাড় নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে সে ক্রত বেরিয়ে গেল।

শুচেনের ছেলৈ সমবেত জনতার বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ্দরজায় ঠেস দিয়ে লুচেনের মুখোমুখি দাঁড়াল। ছেলের এই রকম দৃঢ় ও নিশ্চিত ভঙ্গির সাথে শুচেনের পরিচয় নেই।

তাহলে আমরা স্বাই মরে যাব বলুন, ছেলেটির বলার ধরণ দাবি জানানোর মতনঃ সামায় একটা দোকানের জয়ে আমাদের মরে যেতে হবে নাকি ?

মরতে ও আমাদের এমনিই ২বে, লুচেন টেবিলের আর এক দিকে জীর পাশে বলে বলল। ওর জী মর সময় কাঁদে, তবে শব্দ করে নয়, জ্যাকেটের কোণ দিয়ে চোখ মোছে বার বার।

আমি ত চাকরী পেয়েছি একটা, ছেলেটি বলল, ওরা আমাকে এই রাস্তার কীব্দের জন্মে কুলিদের ওভাসিয়ার করেছে। লুচেন ছেলেটার মুখের দিকে তাকাল। ওর মনে আর এতটুকুও আশা নেই।

তুমি, শেন পর্যান্ত তুমিও, লুচেন ফিসফিস করল। ছেলেটি কপাল থেকে চুলগুলো পেছনে ঠেলে দিল শুধু। এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে লাভ নেই কোন। ও আসবেই। ভাবুন না, নতুন একটা বড় রাস্তা আমাদের সব আবর্জনা মুছে নিয়ে যাবে! বড় বড় মোটর যাওয়া আসা করবে। একবার স্কুলে আমি একটা বিদেশী শহরের ছবি দেখেছিলাম—কত মোটর সেখানে। আমাদের রাস্তাতেই শুধু রিকসা আর গাধার ভিড়। হাজার বছর আগেকার তৈরী রাস্তা এসব। নতুন কিছু আমরা কোন্দিন দেখব না নাকি ?

কি দরকার ওসবের—লুচেন বলল। গত কয়েক সপ্তার্টির ও কয়েকটা মোটর দেখেছে। তুদ স্থি গতি ওদের। মামুষ ভয়ে পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়েছে কৃতবার। ওর ভাল লাগেনি। আমাদের বাপ ঠাকুর্দা—

ে সে"সব তাঁদের জন্মে, ছেলেটা বলল। নতুন রাস্ত। থেকে আমি মাসে স পঞ্চাশ ডলার করে পাব।

মাসে পঞ্চাল ভলার। লুচেন অবাক হল বৈকি ? সে কখনও এত টাকা দেখেনি। বউটির কানা শুকিয়ে এল।

এত টাকা কোথা থেকে আসবে ? ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন <mark>করল সুচেন।</mark>

নতুন গবর্ণয়েন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, ছেলেটি শাস্ত গলায় বলল।
 আমার একটা কালো সার্টিনের কোট কিনতে হবে, বৌট বলল।

ওর মুখে আলো ফুটেছে আবার। কিছুক্ষণ পরে সে, হাসল। মাঝের সময়টুকু কোটের কথা ভাবল বোধ হয়।

লুচেন দেখল দোকান বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই, বিশেষ করে তাদের বাঁচবার অন্য উপায় হয়েছে যখন। তিন কুড়ি বছরের মধ্যে এই প্রথম উমুনে আগুন জ্বল না। খদেন জল নিতে এলে ও বলল: দরীকার নেই আর। শিগ্গিরই নল পাবে ভোমরা। না পাওয়া প্র্যান্ত নিজেরাই জল গ্রম করে নিও, কেমন ?

পরের দিন ওর ছেলে বলল, মিস্ত্রা এনে ঘরটা ভাঙবার ব্যবস্থা করা যাক । না হলে ইট কাঠগুলোও খোয়া যাবে ? একথা লুচেনকে আবার নাড়া দিল। ও বলল, না। ওরা যখন নেবেই তখন সব নিক। চারদিন ঘরে দরজা দিয়ে থাকল সে। গেল না, দরজা খুলল না পর্যান্ত। ধ্বংসের বাজ ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে। চ্রমার হয়ে ইট পড়ার শব্দ, শতাব্দীবৃদ্ধ কাঠের গোঙানি আর তার মত আরও কত জনের আর্দ্ধ চীংকার।

'পনের দিনের দিন সকালে তার দরজায় ঘা পড়ল। লুচেন উঠে দরজা খুলে দিল। তার সামনে জন বারো লোক দা কুড়োল নিয়ে দাঁড়িয়ে। তোমরা আমার দোকান ভাঙতে এসেছো, বেশ ত। কি করব আমি। ভালো। সে আবার বেঞে বসল। লোকজন ঘরে চুকল। ওদের মুখে সহায়ুভূতির একটা রেখাও নেই। এই ভাবে কতশত ঘর বাড়ি ভেঙে এসেছে তারা। ওদের কাছে, লুচেন জানতো, সে শুধু একজন বুড়ো। তাছাড়া কষ্টও সেই বেশি দিয়েছে সবাইকে।

লুচেনের স্থী, ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি এরা আজ সকালে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গেছে। যাবার সময় এই বেঞ্চী ছাড়া আর সব কিছু নিয়ে গেছে ওরা। ওর ছেলে লুচেনকেও যেতে বলেছিল। লুচেন যায়নি।

উন্ধুনের ভেতর ছটো তামার চিমনি মাট করে বসানো। ছজন লোক শাবল দিয়ে টেনে তুললো ও ছটো।

আমার ঠাকুদা বসিয়েছিলেন ও হুটো, লুচেন সহসা বলে ফেলল। আজ-কাল ও জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না।

ওরা ছার্দ থেকে টালি খুললো। একট্ একট্ করে রোদ এল ঘরে। লুচেন কিছু বললানা। চারদিকে ইটকাঠের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ নিয়ে চুপ করে বসে থাকল শুধু। লোকজন তাকাল একবার, মুখ খুলে কিছু বলল না।

ভারপর প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলে ছেলে এসে লুচেনের হাত ধরে টানল। আপনি না এলে খোকা কিছুতেই খাবে না, বাবা, মোলায়েম করে বলল ছেলেটি । লুচেন ধীরে ধীরে উঠল, যেন। কত বুড়ো হয়ে গেছে। ভারপর ছেলের হাত ধরে এগোল।

একটি নির্জ্জন জায়গায় বাসা বাঁধল ওরা। ছোট বাড়িটার চারধারে প্রাস্তিরের প্রসারিত অবসর। সারাজীবন ভিড়ের মধ্যে কাটিয়ে এই নির্জ্জনতা পুচেনের অসহা হয়ে উঠল। শৃষ্ম মাঠের দিকে তাকাতে পারত না সে। সারাদিন নিজের ঘরে বসে থাকত। হাতে কোন কাজ না থাকায় খুব ভাড়া-ভাড়ি সে বুড়ো হয়ে গেল। মাশের শেষে ওর ছেলে পঞাশটি রূপোর ভল্লার নিয়ে এসে লুচেনকে দেখাল।

দোকানে কোন মাসে এত টাকা হয় নি—ছেলেটি বলল। ওর স্বভাবে আর কোন অনিয়ম নেই এখন। জামার সবগুলো বোতাম আঁটা।

কিন্ত লুচেন শুধু বলল, তামার কেটলি ছটোয় অন্তত দশ সের জল ধরত।
একদিন ওর স্ত্রী নতুন সাটিনের কোট গায়ে দিয়ে লুচেনকে দেখাতে এল। লুচেন তার দিকে তাকাল একবার। আমার মা যে কোটটা গায়ে দিতেন সেটা সিল্কে মোড়া ছিল।

ওকে কেউ ঘরের বের করতে পারত না। দিনের পর দিনী সে ঠায় বসে থাকত। চুলগুলো সব শাদা হয়ে গেল। বার্দ্ধক্যের গুরু চাপে দৃষ্টি নিষ্প্রভ হল। একমাত্র ছোট ছেলেটাই মাঝে মাঝে ঠকাত ওকে।

একটিন ওই ছোট ছেলেটাই ওকে দরজার বাইরে নিয়ে এল। শীতের স্থায়ায় দিনগুলো ও জানালার পাশে বসে কাটিয়ে দিত। একমাত্র খাবার সময় ছাড়া উঠভ না।

তারপর এক সপ্তাহ বৃষ্টির পর একটি মন ভোলানো দিন এল। মেঘের কাঁকে কাঁকে সুর্য্যের আলোয় মাঠ ঘাট প্রসন্ন হল। চঞ্চল হয়ে জানালা . খূলল লুচেন। সবুজ ঘাস আর ভিজে মাটির গন্ধ আসছে কোথা থেকে! দোকান থাকলে আমি বৃষ্টির জল ধরে রাখতাম, ও ভাবল। বৃষ্টির জল বেশি . দামে বিক্রি হত তথন।

সেই সময়ই নাতিটি ঘরে ঢুকল। দাছকে বাইরে নেবার জ্বস্থে হাত ধরে ।

লুচেন নিজের ভেতর কিসের একটা স্পন্দন অমুভব করল। যাবে, একট্
সময়ের জন্মে একবার বাইরে যাবে সে। ধীরে ধীরে উঠে নাভির হাত ধরে
বাইরে এল লুচেন। উষ্ণ রোদে জীবন ফিরে পাছছে সে। চেষ্টা করে সোজা
হয়ে কাছাকাছি ত্একটা বাড়ির দিকে ভাকাল লুচেন। দীর্ঘকাল সে কোন
খবর রাখে না। ছেলেটা ত সারাদিন ব্যস্ত থাকে। একমাত্র বৌ। ভা
মেয়েদের সাথে আবার অভ কথা কিসের।

ছোট ছেলেটা বকে চলেছে। বাতাদে পোকামাকড়ের গুপ্তন। প্রায় ব্সস্ত এদে গেছে। বিশ্বিত দৃষ্টি দিয়ে ও চারিদিকে তাকাল। ওরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে। দূরে উত্তরের ফটক দেখা যাচেছ। ওখানে দোকান ছিল লুচেনের। যেয়ে সে একবার দেখে আসবে জায়গাটা। ও ভাড়াতাড়ি পা চালাল।

তারপর মোড় ঘুরতেই সামনে ওর অনস্ত পথ। পথ ! না কি এটা !
শহরের বৃকে বিস্তৃত শৃহ্যতার মশাল। চারদিকে সেই পরিচিত সঙ্কীর্ণ অন্ধ
গলি। আর মাঝখান দিয়ে খোলা তলোয়ারের মত উদ্মুক্ত পথ একটা।
দেই—দেই নতুন পথ। রাস্তার দিকে একভাবে তাকিয়ে কেন যেন ভয়
পেল লুচেনা। কি ভীষণ! এতবড় রাস্তা দিয়ে কি করবে ওরা! রাস্তার
উপরে যারা কাজ করছে, এর তুলনায় তারা পিঁপড়ের মত। পৃথিবীর
সবগুলো লোক একসাথে যাওয়া আসা করলেও কেউ কারও ছায়া মাড়াবে
না। আরও জনকয়েক লোক কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। মৃঢ় বিশ্বিত
ওদের। তোমার বাড়িছিল এখানে—পাতলা মতন একটা লোককে লুচেন
বলল।

লোকটা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। ঐ একমাত্র বাড়িটাই আমার সম্বল ছিল। বেশ্ভালো বাড়ি। মিংদের সময় তৈরী। দশটা ঘর ছিল বাড়িটার। আমি এখন একটা কুঁড়ে নিয়ে আছি। ওই বাড়িটা ভাড়া দিয়েই চলত আমার।

লুচন ঘাড় রাড়ল। আমারও দোকান ছিল একটা। চায়ের দোকান— জাতি কণ্টে, কথা বলল লুচেন। বলতে পারদে আরও কত কথা বলত সে। বলত, তামার চিমনি ছিল ছটো। লোকটা কিন্তু শুনছিল না। রাস্তার দিকে একভাবে তাকিয়ে ছিল সে।

একজন লোক কাছে এল। লুচেন দেখল তার ছেলে। সে হেদে বলল, কি মনে হচ্ছে আপনার ?

সুচেনের ঠোঁট ছুটো কাঁপল। উত্তরে সে কাঁদতেও পারে, হাসতেও পারে।
মর্নে হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন শহরের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে একটা।
ছেলেটা হাসল এবং ব্যস্ত ভাবে বললঃ এ জায়গাটার ভার আমার ওপর

দেখুন, ধার দিয়ে পায়ে চলার পথ থাকবে, মাঝখানে বৈছ্যতিক গাড়ির লাইন, আর ছধারে সব রকম যান বাহনের যাওয়া আলার পথ। পৃথিবীর সকল প্রাস্ত থেকে লোক হেঁটে যাবে এর উপর দিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে কেউ বা।—কে একজন ডাকল, ভাই চলে গেল ছেলেটি।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে শাস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লুচেন। ওর ছ্থারে পথের অপরিদীম বিশ্বয়, সামনে কোন সীমান্ত রেখা পর্যান্ত বিদর্শিত। জীবনে এতবড় কিছু দেখেনি লুচেন। দূরে, বহু দূরে, দৃষ্টির কিনারা পর্যান্ত শুধু পথ আর পথ। বিশায়কর, চমংকার, অভিনব! এ একটা জিনিস বটে। সমাটেরাও এমন কিছু করতে পারে নি। লুচেন তার নাতিটির দিকে তাকাল। ওর মনে হল, এই যে ছেলেটা এ প্রথম থেকেই এই পথকে স্বীকার করে নেবে। সব জিনিসকেই স্বীকার করে নেয় ওরা। দোকানের ধ্বংসকে তার ছেলে প্রথম থেকে স্বীকার করে নিয়েছিল থৈমন। এই প্রথম দোকানের কথা মনে ইলেও সাথে সাথে ডাকাতির কথাটা লুচেনের মনে হল না। বরং এই প্রশ্নই তার মনে জাগলোঃ এই পথ সত্যিই তার ছেলেকে মানুষ করবে নাকি এইবার। ও নিজে দোকানের জন্মে যা যত্ন নিত, ছেলেটা রাস্তার জন্মে তাই নেয়। নাতিটার হাত ধরে একভাবে দাঁড়িয়ে রইল লুচেন। এই তবিপ্লব—এই নূতন পথ। এর শেষ নেই।

ञ्नोनकमन हाष्ट्रीभाशाय

# ় ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস

( পূৰ্বাসুবৃত্তি )

( 20 )

#### ৰাজনার কথা

মুদলমান আক্রমণের পূর্বে বিভিন্ন রাজগোষ্ঠির আমলে বাঙ্গলার সমাজ কি অর্থনীতিক ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা ডা: নীহার রঞ্জন রায় তাঁহার "প্রাচীন বাঙ্গলার শ্রেণীবিভাগ" নামক এক প্রবন্ধে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"প্রাচীন বাঙ্গলায় ধনোৎপাদনের তিন উপায়—কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ... এই তিন উপায় ও বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিনটি প্রধান শ্রেণী প্রাচীনকালে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া অনুমান সহঙ্গেই করা যায় (১) ." তংপর তাঁহার উপাদানগুলি (data) বিশ্লেষণ করিয়া তিনি পঞ্চন হইতে স্প্রম শতক পর্যান্ত রাজপুরুষ, রাজপ্রতিনিধি, বণিক-ব্যবসায়ী শিল্পিজাণী (নগর-শ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ ও প্রথম কুলিক) আর ব্রাহ্মণ, মহন্তর প্রভৃতি পুণামান্ত জনসাধারণের সংবাদ পান। এইম হইতে ত্রেদ্দ শতক প্রান্ত नमार्य व्यक्त नारवान श्वाल ३६३। याय । शालगुर्वत मिलानिशि "বিজ্ঞান্তিত ব্যক্তিদের মধ্যে ক্ষেত্রকর ইত্যাদির পরেই নির্মন্তরের মন্তান্ত হৈ অগণিত লোক, তাহাদিগকে সব একদকে গাঁথিয়া দিয়া বলা হইতেছে... 'অন্ত্রচণ্ডাল পর্যান্তান' অথবা 'আচণ্ডালান' অর্থাৎ নিমুস্তারের চণ্ডাল পর্যান্ত। পরবর্ত্তী লিপিগুলিতে কিন্তু এই পদটি কোথাও নাই, বিজ্ঞাপিত ব্যক্তিদেব নামের তালিকা ক্ষেত্রকরদের পর্যান্ত আসিয়াই ঠেকিয়া গিয়াছে ... চণ্ডাল পর্যান্ত নিয়তম তারের মতাতা লোকেরা মতুলিখিত। পালযুগের পব দেন মামলে রাষ্ট্রের ও সমাজেব উচ্চস্তরের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি কি বদলাইয়া গিয়াছিল 📍 এ প্রশ্ন যেন মনকৈ অধিকার করে (২)।"

১—৬। শ্রীযুক্তনীধাররপ্রন রায় - "প্রাচীন বালগার শ্রেণী বিভাগ"— সাহিত্য-পরিষৎ প্রিকা, ৪০ জার, ৪র্থ সংখ্যা, ১২০৭ বছার, পৃথ ২০১-২৭২; ২০৯; ২৮৪; ২৮৪; ২৮৪; ২৮৪।

তৎপর পাল ও সেন্যুগের অর্থনীতিক-সামাভিক অবস্থা বিষয়ে ছিনি বিদ্যান্ত "অন্তম শতক ছইতে ত্রোদশ শতক পর্যান্ত বাঙালী সন্মান্ত কালান্ত: কৃষি-নির্ভর নেরাজপাদোপজিবী বলিয়া একটা বিশেষ শ্রেণী সংলা সঙ্গে উঠিয়াছে। এই শ্রেণীর আত্মবিদ্দরাপে রাষ্ট্রপেবকশ্রেণীর আত্মান্ত স্থান্ত । বিভা-বৃদ্ধি-জ্ঞান-ধর্মজীবীশ্রেণীও স্থান্ত লৈজকর ও কৃষকলোণীও নেটোখের সন্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বণিক ও ব্যবসারীরাও সমাজে আছেন নেকিন্ত সমাজে তাঁহাদের প্রাথান্ত আর নাই। নেশ্রেণী ছিসাবে তাঁহাদের অন্তিয়ের খবরও নাই। পাল আমলে চঙাল পর্যান্ত সমাজের নিয়ত্ম স্তর সমাজ দৃষ্টির সন্মুখে আসিয়াছে, তাহারাও একটি শ্রেণী নিয়ত্ম স্তর সমাজ দৃষ্টিভিলি পরিবর্তনের ফলেই হউক বা মন্তা ফেবেনন কারণেই হউক, ভাহারা আবার সমাজের বাহিরে চালয় গিয়াছে (৩)।"

ভাঃ রায়ের বিশ্লেষণে যে ৩থা উদ্যাটিত ইইছাছে ভাইটি আছের সামাজিক সংবাদসমূহ ছারা পাইয়াছি। ৰাজলার স্বভন্ন রাষ্ট্রীয়ভার কলে পাল ও সেন-অ্যুগে রাজকর্মচারীজেণীও বিভিন্ন ধর্মার নিয়ামক জ্ঞান-ধর্মাজীধীশ্রেণী সমাজে প্রাধান্ত লাভ, করিয়াছিল প্রথমজেণী "রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালক", (৬) কাজেই স্প্রাচীনকাল ইইতে ইহাঁদের প্রাধান্ত সমাজে পরিস্কৃতি হয়। আর "এই বৌদ্ধ স্থবির ও সংঘ্, সভাগের এবং আজনকের লইয়া প্রাচীন বাঙলার intellectual class বা বিভা-বৃদ্ধি-জ্ঞানধর্মজীবীশ্রেণী" (৫)। পুনরাম্ব সেন্যুগে আক্সন্ত ধর্মজীবীদের প্রাধান্ত স্ক্রানধর্মজীবীশ্রেণী" (৫)। পুনরাম্ব সেন্যুগে আক্সন্ত ধর্মজীবীদের প্রাধান্ত স্ক্রানধর্মজীবীশ্রেণী বিশ্বতারে ব্যক্ত হয়। ক্রিজ বণিকদের প্রাধান্ত বাজলায় আর ছিল না, এবং প্রেও হয় নাই। অন্যদিকে সামাবাদী পালদের সময়ে চঙাল পর্যান্ত নিম্নত্রের সংখান সমাজ-দৃদ্ধির সন্মুখে আসিত কিন্ত ত্রাহ্মণ্যবাদীয় সেন্দের আমলে তারা মন্থবিত হয়; সমাজের দৃষ্টিভিন্নই একেবারে পরিবন্তিত ইইয়া যায়।

ইতিহাসের এই মর্থনীতিক বাষ্ণার দারা আনাদের পুর্বের সামারিক বিশ্লেষণ বোষপ্রমা কহিবার সুবিধা হয়। পুর্বেই জামরা দেখিয়াছি ছে ছ্রংজনের সময়ে বৈখাপ্রেণীর প্রাধায়া বাদ্ধী ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। হাল গুলু সঞ্জালদের বৈখাবর্গের লোক বলিয়া গণ্য করা যায় (যাহা কোন কোন ঐতিহাসিক জন্ত্রান করেন, এবং আর্থনেক্ষীকে দারাদের "জাচাব্দিক" গোষ্ঠিসমূত বলা হইয়াছে ) তাহা হইলে আমরা দেখি যে চতুর্থ শতক হইতেই বিণিকপ্রেণী সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রাধান্ত লাভ করিতেছে; পরে হর্ষবর্ধনের সময়ে নিশ্চিতরপে উত্তর ভারতে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করে। এই সময়ে শ্রেষ্ঠাদের বিশেষ সম্মান ছিল। মগধ ও বাঙ্গলা গুপ্ত ও হর্ষবর্ধনের সময় পর্যান্ত উত্তর ভারতীয় রাষ্ট্রান্তর্গত ছিল। কাজেই আমরা পঞ্চম হইতে সপ্তম শতকে রাজপুরুষপ্রেণী ব্যতীত বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীগুলির প্রাধান্ত বাঙ্গলায় নিরীক্ষণ করি। ডাঃ রায় বলেন, "কিন্তু অষ্টম শতকের পুর্বের্ব শ্রেণী হিসাবে তাহাদের সে প্রাধান্ত ছিল এবং যে-কারণে তাহারা কতকটা আধিপত্য করিতে পারিয়াছিলেন, সেই প্রাধান্ত ও আগ্রিপত্য অন্তান্যশ্রেণীর লোকদের অপেক্ষা বেশী দ ইহার একমাত্র কারণ, তদানীস্তন বাঙ্গালী সমাজ অধিকতর ব্যবসা-বাণিজ্য-নির্ভর। অষ্টম শতকের পর হইতে সমাজ অধিকতর কৃষি-নির্ভর, কতকটা শিল্প-নির্ভরও বোধ হয় এই কারণেই সামাজিক শ্রেণী-বিত্যাদে বণিক ও ব্যবসায়ীদের প্রাধান্ত নাই, ব্যক্তি হিসাবে থাকিলেও শ্রেণী শ্রেসাবে প্রাথক মর্য্যাদ। নাই" (৬)।

এই অর্থনীতিক ব্যাখ্যাকে বর্ণ বা শ্রেণী হিসাবে দেখিলে, দেখা যায় যে পৃর্বের সমাজে রাজপুরুষদের ও বণিকৃদের প্রাধান্ত ছিল। পরে, পাল ও সেন যুগে রাজপুরুষ বৃদ্ধি ও ধর্মজীবীদের প্রাধান্ত সমাজে স্থূদ্চ হয়, এবং আহ্মণ বংশীয় (৭) সেন্ রাজাদের সময়ে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রাধান্ত স্থাবার হওয়ায় সমাজের উচ্চস্থরের লোকদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, নিয়বৃত্তির লোকদের অর্থাৎ নিয়বৃত্তির সংবাদ সমাজ আর রাখে নাই, তাহারা "ছোটলোক" বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।

এখন শ্রেণীগুলিকে (classes) জাতিরূপে (caste) পরিণতাবস্থায় নিরীক্ষণ করিবার অত্যে আমরা এই তথ্য পাই যে, রাজপুরুষ ও বৃদ্ধিজীবীজোধী (intellectual class) সেন রাজাদের আমলে, অর্থাৎ মুসলমান বিজয়ের পূর্বে বাজলার সমাজে শক্তিমান ছিল। ভাহাদেরই মধ্য হইতে কি উচ্চন্তরের জাতি অর্থাৎ তথাকথিত "ভজজাতি"গুলি ক্রমবিকশিত হয় ? রাজকর্মচারীদের

প্র H. C. Roy—The Dynastic History of Northern India", Vol. I P 856. অধ্যাপক রায়ও বন্ধ-কত সেনবংশকে ব্রাহ্মণ বংশোন্তব বলিয়া মনে করেন।

অনেকে ( রাজার 'কায়স্থ-বৃদ্ধ' হইতে গ্রামের 'জ্যেষ্ঠ-কায়স্থ' বা 'প্রধান-কায়স্থ' পর্যান্ত ) যদি বর্তমানের কায়স্থজাতিরপে বিবর্তিত হয় এবং বৃদ্ধিকীবীদের মধ্য হইতে ভাষক বা বৈগ্রজাতির (৮) উদ্ভব হয় এবং ধর্মজীবিদের মধ্য হইতে ভাষাল জাতির সৃষ্টি হয় আর বণিক-শিল্পি ও ক্বনীজীবী এবং অস্থান্থ পেশার মধ্য হইতে হালের বিভিন্ন সং ও অসং শৃত্রজাতির উৎপত্তি হয় তাহা হইলে নীহারবাবুর বিশ্লেমণের সঙ্গে পুরাতন সামাজিক চিত্রের মিল হইয়া যায়। বাঙ্গলার সমাজে রাজকর্ম্মচারী \* বংশোদ্ভব কায়স্থ ও চিকিৎসক্রোণী উদ্ভূত বিশ্লজাতির সন্মান ও প্রতিপত্তির উৎস এইখানেই আছে বলিয়া অনুমান করিতে পারা যায়। আর পূর্ব্ব-ভারতে অর্থাং মগধ ও বঙ্গের সমাজে কেন বণিক-শ্রোণীদের অর্থাং ব্যবসায়ীজাতিদের প্রচুর অর্থ থাকা সত্ত্বেও নীহারবাবুর অনুসন্ধান নার তাহাও নীহারবাবুর অনুসন্ধান নারা নিরূপিত হইতে পারে। অন্তুদিকে, আমরা দৈখি উত্তর ও পাশ্চম ভারতে ব্যবসায়ী শ্রেণীদের সন্মান ও প্রতিপত্তি যথেষ্ঠ। বাঙ্গলার সামাজিক পর্যায় কেন অস্থান্থ প্রদেশ হইতে পূথক তাহা ইতিহাসের এই অর্থনীতিক ব্যাখ্যা হারা বোধগম্য করিবার সন্ধাননা হয়।

সেন রাজতের অবসানে, মধ্যযুগীয় রক্ষ্মঞে রাজনীতিক পটের ঘন ধন পরিবর্জনের মধ্যে বাকলার সমাজে শ্রেণীসমূহের অবস্থা কি হইডেছিল তাহা অস্থ্যনান ও পর্য্যালোচনা করিলে ইভিহাসে দেখা ঘায় যে মুসলমান বিজরের পর একদিন অভিজ্ঞাতেরা বিজেত্বর্গের সহিত নিজেদের স্বার্থ্য মিলাইয়া দিয়াছিল। সেন রাজারা অবশেষে পূর্বব্যকে নিজেদের অপসারিভ করিয়া নেয়। সমগ্র ভারতে এই সময়ে যে অভিব্যক্তি হইড়ে লালিল বক্ষেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। হিন্দু অংশে রাজ্যাক্তি ক্রমাগত বিপর্যান্ত হইড, আক্ষাণেরা নিজেদের প্রাধান্ত বাড়াইতে লাগিল, বাকলার হিন্দু রাজা দম্জ-

দ। বৈশ্ব জাজির উৎপত্তি বিবায়ে পশান্ত্রী একটা মন্ত দিয়া নিরাছেন—N. N. Vasu's "Buddhism in modern Orissa"—Introduction ন্তব্য।

<sup>\*</sup> কারখনের কুলজীপ্রত্থে অনেক কাঃশ্ব বংশের পূর্বপ্রেশনের সেন রাজানের কর্মচারী-ক্লপে বর্ণনা করা হইরাছি।

মাধব তাহাদের "সমীকরণ" (৯) করেন। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দুরাজ্যে ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। সেন রাজবংশের শেষ রাজাকে (১০) তাহাদিগকে লইয়া অনেক ভূগিতে হইয়াছিল। সেন রাজারা শেষকালে পূর্ববিঙ্গে কার্মন্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা দমুজনদিন দেব বঙ্গজকায়ন্তদের 'সমীকরণ' করেন তথন সাতাশ (২৭) ঘর কায়ন্ত ছাড়া দ্বিজবাচম্পতির ভাষায়, "এতন্তিয়াঃ রাজপুত্রাঃ ন কায়স্থাঃ কদাচন"। 'এতছারা বুঝা যায় যে ক্ষত্রিয় বা রাজপুত্র (রাজপুত) নামধারী লোকেরা কায়স্থ সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল। কায়স্থজাতির বংশ তালিকা মধ্যে তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে। এই ব্যাপার এখনও চলিতেছে। সেইজ্ফ "রাজ্যুবর্গ" নামধারী ক্ষতিরিজাতীয় কেহ আর বঙ্গের সমাজে রহিল না (১১)। এইজকা বাঙ্গলার রাজনীতিক ভাগ্যবিবর্তনের বিপর্যায়ের সময়ে দেশে যখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণের ছিড়িক চলিল, তখন ধ্রাহ্মণেরা স্বভাবত হিন্দুধর্মের এবং তচ্জক ' হিন্দুজাতির রক্ষাকর্তারূপে বিবর্তিত হইতে লাগিল। এই সময় হইতে সমাজে আহ্মণজাভির আধিপত্য বিশেষভাবে বাড়িতে লাগিল বলিয়া অহুমিত হয়। পরে রঘুনন্দন যখন বিধান দিল বাঙ্গলায় কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র জাতি আছে, তখন স্বভাবভই ব্ৰাহ্মণ-প্ৰাণাম্য বিশেষভাবে দৃঢ়মূল হয়।

পাল রাজাদের সময় হইতেই ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রাহ্মণ রাষ্ট্রে উচ্চপদ পাইয়াছিল। প্রতাত্তিক তথ্যসমূহ পাঠ করিয়া ইহাই অনুমান হয় যে সোধারণতঃ কয়িস্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈছজাতীয় লোক দ্বারা আমলাতন্ত্র পরিপূর্ণ ছিল। তবে দিবোকের দৃষ্টাস্থে ইহাও বুঝা যায় যে কৈবর্জাতীয় লোকও উচ্চ রাজকর্মচারী,ছিলেন। সেন রাজাদের সময়ে উপরোক্ত তিন জাতির

গৌড়ের ইভিহাস—২য় খণ্ডে দমুজমর্দন বিষয়ে ৺নগেন্দ্রনাথ বস্থ ক্লভ "বঙ্গের জাতীয় ইভিহাস", রাজস্ত খণ্ড দ্রাইব্য।

১১। Pick-এর মতে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া একট। পৃথক জাতি প্রাচীনকালে ছিল না; কতকগুলি ক্ষত্রির রাজগোটি ছিল। এই গোটির অবস্তমানে ক্ষত্রির জাতি অন্তর্ধান করে, বেমন মহারাই ও বাজলা প্রভৃতি স্থানে। অন্তপক্ষে চৈতন্তনেবের পরবর্তীকালৈ লিখিত "লেখ ভভোগরা" পৃত্তকে 'রাজপুত্র' এবং প্রেম-বিলাদে 'ব্রদ্ধ-ক্ষত্রী' জাতীয় লোকদের অন্তিদের উল্লেখ আছে।

১১ক। বঘুনন্দনের এই বিধান বিষয়ে ৮নগেজনাথ বস্থ বলিয়াছেন "পাছে ক্ষতিয় বা বৈশ্য সন্তান মন্তকোত্তলন করেন এই আশকায় আর্ত সমাজ কল্লিত 'বম বচন' উদ্ধৃত করিয়া সকলকে জাগাইয়া দিলেন"—এই জঘত কলিতে ব্ৰাহ্মণ ও শৃদ্ৰ এই ছুইটি মণত জাভি বিভয়ান, (যুগে জঘন্তে ৰে জাতি ব্ৰাহ্মণাশূদ্ৰ এবতে) (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাঞ্চ, অফুক্রমণিকা, পৃঃ २) ; কিছ এই 'যমসংহিতা' আদৌ প্রামাণিক পুস্তক নহে। প্রামাণিক স্বৃতি ও পুরাণমুমুহে ' এই প্রকারের উক্তি নাই। কলিকালে কেবল আদি ( বান্ধণ ) ও অস্তা ( শুন্র ) বর্ণ আছে-(কলাবাগস্ত্যো:স্থিতি:)। এই শ্লোক সম্বন্ধে শ্রীযুত বৈগ বলেন—তিনি অফুসন্ধান করিয়াও ইহার মূল আবিষ্কার করিতে পারেন নাই (C. V. Vaidya—Higtory of Mediæval Hindu India. Vol. II, P 312). বারাণদীর কমলাকর ভট্ট তাঁহার "লুজ কমলাকর" পুস্তকে উপবোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; কিন্তু কোণা হইতে তিনি উহা পাইয়াছেন তাহা না বলিয়। গুধু বলিয়াছেন, "কোন" পুরাণে ( পুরাণাস্তরে )! চতুদ্দশ শতাব্দীর নাগোকী ভট্টের "উত্যোত" টীকার "ছায়া" রচ্যিতা যোড়শ শতাব্দীর বৈখনাথ মহাদেব পাঞ্চন্ততে উক্ত টীকার উপর মন্তব্য প্রকাশ কালে বলিয়াছেন—"উত্তোতকারের মতে ভাষ্য (পতঞ্চলীর) "ব্ৰাহ্মণ" **অন্তৰ্থ উপলক্ষণ দ্বারা তিন বৰ্ণকেই বুঝাইয়াছে**; এইজ**ন্ত শোুকটির অৰ্থ এই যে**় ক্ষত্রিয় বৈশ্যদের বেদ শিক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু আমরা মনে করি,এই শ্লোকে কেবল ব্রাহ্মণদিগকেই বুঝাইয়াছে। কারণ ইহা দ্বারা এই নির্দেশ করিতে চায় যে "কলিযুগে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি নাই। কলিতে কেবল ব্ৰাহ্মণ ও শূদ্ৰ এই হুই বৰ্ণ আছে" (C. V. Vaidya 4 —History of Mediaeval Hindu India, Vol. II. Pp. 3—133). এই প্রকারে এই শ্লোকটি বিভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্বক উদ্ধৃত হইতেছে, কিন্তু কেহই ুইহার উৎপত্তির মূল বলিতে পারেন নাঁ! বৈভা বলেন, বোধ হয় ১৩০০---১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই স্লোক স্ট হইয়াছিল (C. V. Vaidya—History of Mediaeval Hindu India, Vol. II. P 134).

নাগোজি ভটের বংশধর পূর্ব্বোক্ত কমলাকর ভট্ট বলিভেছেন, "কিন্ত ভাগবত প্রাণে
ম স্কল্পে কলিছিলে কলিছিল অভাবের কথাই বলা হইভেছে, পুন: বাদশ ক্ষমে উক্ত হইয়াছে,
"শাস্তম্ব ল্রাভা দেবাপী এবং মক্ত, ইক্লাকুবংশীয় এই হইয়ন মহাযোগবল-সম্পন্ন হইয়া কলাপ প্রামে বাস করিবে। কলির শেষে, এই চুইজন বাস্থদেব কর্ত্ব আদিই হইয়া আয়ার বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রচার করিবে।" আর এক পরাণে বলা হইংছে, "আহ্বান, ক্ষমেন, তেশ্যু, ও শৃত্য, এই চারি বর্ণের মধ্যে প্রথম ত্রিবর্ণ হইভেছে বিজ্ঞা সকল যুগেই এইগুলি বর্ত্তমান থাকে, কেবল কলিভে প্রথম ও শেষ বর্ণ বিজ্ঞান থাকে"। ভাছা হইলে বিজসমূল্য সঙ্গে মিশুণের কলে বর্ণ-শঙ্করের কথা কি প্রকারে উঠে? এই সন্দেহ ঠিক নয়, কারণ বিষ্ণুপ্রাণে বলা হইয়াছে, "কলিযুগে কতকগুলি বীজন্ধপে থাকে" এবং মংস্য পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "ওই আদ্ধাণ, ক্জিয়, বৈশা এবং শূল্যগ যাহারা কলির শেষে বীজন্ধপে থাকিবে ভাহারা ইহাদের সদে কুড্যুগের প্রারম্ভে মিশ্রিভ ছইবে।' এই ছই উক্তি ছারা আমাদের শ্রমের পিতা বলেন, কলিযুগে ক্রিয় ও বৈশ্য আছে যদিচ ভাহারা প্রাক্তন্নভাবে স্ব-কর্মগ্রন্ত হইয়া আছে (C. V. Vaidya — History of Mediaeval Hindu India, Vol. II, P 315).

এখানেও কোন্ ধর্মপ্তকে "কলাবাছন্তয়োঃছিভি" শ্রেক উক্ত হইরাছে ভাষা ব্যক্ত করা হয়নি। কেবল কোনও স্থতিতে উক্ত আছে—কেবলমাত্র ভাষাই বলা হইরাছে। ইহাতেই অনুমান হয়, রঘুনন্দনের বেদে সতীদাহের সমর্থনের শ্রোকের ভায় এই ব্যাপারও একটা জ্কুরী মাত্র! এই শ্রোকটির সম্পর্কে ৬নগেন্দ্রনাথ বহু বলিয়াছেন—মার্ভ সমাজ কল্লিড 'ষম বচন' উদ্ধৃত করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন, এই জঘল্য কলিয়ুগে রাহ্মণ ও শুদ্র এই ছুইটি মাত্র জাতি বিভ্যমান।" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্বনাও, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২)। কিছু যম সংহিতা প্রামাণিক পুত্তক নহে, অথচ নৃতন, ক্ষত্রিয় স্থষ্ট করিবার কালে গণ্ডগোল বাধিলে এই শ্রেকের প্রতিবাদ হয়। এইছলে উল্লেখযোগ্য যে এই নাগোজী ভট্টের বংশের গাগাভাই শিবাজীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি সম্পন্ন করিয়া রাজ্যাভিষেক করে, (S. N. Sen—Siva Chhatrapati, P 259—261; J. N. Sarkar—Sivaji and His times, Pp 271—272).

লোকেরাই আমলাতন্ত্র গঠন করিয়াছিল। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেরা (১২) পাল রাজাদের সময় হইতে গৌড়ের মুসলমান রাজাদের সময় পর্যন্ত রাজ সরকারে চাকুরী করিত। এইজন্ত মুসলমান রাজাদের সময়ে কায়স্থ ও গৌড়ের সন্নিকট বলিয়া বারেক্রপ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বিশেষভাবে গৌড়ের দরবারের প্রাাদভোগী ছিল। রাজন্ত বলিয়া পৃথক একটি জাতির অভাবে এবং প্রাাদীন সামস্তদের দল মুসলমানযুগে বিনাশপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈভাজাতীয় লোক দ্বারাই বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের সাধারণতঃ উচ্চজাতি গঠিত হয় বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার মধ্যে বারেক্র ব্রাহ্মণ ও কায়ন্তেরা গৌড়ের স্মলতানদের সার্থের সহিত বিশেষভাবে নিজেদের মিশাইয়া দিয়াছিল। তক্ষ্ম্য বেশীর ভাগ হিন্দু জমিদার এই তুই জাতি হইতে সমৃদ্ভ হইয়াছিল। গৌড়ের সিংহাসনের অধীনে চাকুরী করিয়া ইহারা এক স্থবিধা করিয়া নিতে পারিয়াছিল বলিয়াই স্বাধীন রাজা গণেশ (১৩) এবং একটাকীয়ার, জমিদারদের ও জম্দিার কংস নারায়ণের উদয় সন্তব হইয়াছিল।

২২। 'কায়স্থ ও বৈছা' শব্দ তথন জাতিবাচক ছিল কি পদবাচক ছিল তাহা বিচাৰ্য্য বিষয়। টকাদাসকে রাজার "বৃদ্ধ কায়স্থ" বলা হইগছে" (তারানাথের Edelsteinmine, Pp 97—100); কিন্তু এই কর্মচারীর পদ দারা তাহার জাতি (caste) বুঝা যায় না। জনেক বৌদ্ধ সাধ্র নামের শেষে 'গুগু' শুকটি পাওয়া যায়; যণং,— ভতাকর গুগু, বুদ্ধনাথ গুগু ইত্যাদি (তারানাথের 'Edelsteinmine' পুন্তক ক্রইব্য)। এই সম্পর্কেশ শোক্তীর Introduction to Buddhism in Orissa ক্রইব্য।

১০। পূর্বেরাজা গণেশকে বারেক্স বান্ধাণ বলা হইত। একণে একদল ঐতিহাসিক তাঁহাকে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ দত থাঁনবংশীয় বলিয়াছেন। এই বিষয়ে বছ বাদাসুবাদ আছে। ৺হরপ্রসাদ শাল্পী শেষোক্ত মত গ্রহণ করিয়াছেন। কংশুনারায়ণ একটাকিয়ার জুমিদার বংশের (কেহবা তাহাকে তাহেপুরের বলেন) ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন।

১৪। এই তৃষ্ট রাজার সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ ঐতিহাসিকেরা এখনও পান নাই; ভবে ইছাদের নামান্ধিত অনেক মুজা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রায় নিজের নামে টাকা চালাইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া হিন্দু-স্বাধীনতা প্রয়াসের প্রতীক হইয়াছিল। বাঙ্গলার অভিজ্ঞাতেরা ভারতের অস্থাম্ম স্থানের স্থায় অখণ্ড জ্ঞাতীয়তাভাব বিবর্তিত করিতে পারে নাই—এক জ্ঞাতীয়তাভাব বিবর্তিত করিতে পারে নাই—এক জ্ঞাতীয়তাবাদ তখন ভারতে অজ্ঞাত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে কোন কোন জমিদার স্বাধীনতা লাভের জ্ঞাত্তিই করিয়াছিল।

অতঃপর দেখা র্গেল, মোগল আক্রমণের সময় বাঙ্গলার সমস্ত জমিদারেরা কায়স্থলাতীয় (ইহা 'আইন-আকরীতে'' উক্ত আছে )। কায়স্থরা পাল রাজাদের আমল ইইতে পাঠান স্থলতানদের সময় পর্যান্ত আমলাতন্ত্রের মধ্যে চুকিয়া নিজেদের প্রতিপত্তিশালী করিয়া তোলে, তজ্জন্য বাঙ্গলায় কায়স্থদের সামাজিক হোন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থদিগ হইতে পৃথক \*!
ইহার অর্থ, আর্থিক প্রতিপত্তি পাইয়া বাঙ্গলার কায়স্থেরা শ্রেণী-অন্দের মধ্য দিয়া সমাজের উচ্চস্তরে আর্চ এইয়াছে।

এই সময়ে বাঙ্গলার হিন্দু বার-ভূঁইঞার বেশীর ভাগ ল্লোক কায়স্থ; তাহারা পাঠানদের সহিত মিলিত হইয়া অথবা একাকীই স্বাধীনতার জন্ম অন্ত্রধারণ করিয়াছিল। আর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা গোড়ের স্থলতানদের স্বার্থের সহিত একীভূত হইয়াছিল —একথা ইতিপুর্বেই উক্ত হইয়াছে। মোগল শাসকদের এই পাঠান এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সম্মেলনকে (১৫) ভাঙ্গিয়া বাঙ্গলা জয় করা বড় শক্ত হইয়াছিল। সেইজন্ম মানসিংহ এই ত্ইটি হিন্দু-জাতির শক্তি বিনম্ভ করিরার জন্ম সবিশেষ চেষ্টান্বিত হন। তিনি বাঙ্গলার শ্রেণী-সংঘর্ষের মধ্যে ইন্ধন দিয়া নৃতন শ্রেণী সৃষ্টি করিয়া পুরাতন শ্রেণীগুলিকে ভাঙ্গিবার জন্ম চেষ্টা করেন।

"হোৰে তুই রাজপুত ব্লিস্ কামস্থ স্থত নীচ্ হয়ে উচ্চ 'শভিলাষ।"

আধাচ এই পৃত্তক কৰি বাজলার তদানীস্তন গভৰ্ণর মানসিংহকে উৎসর্গ করিয়াছেন।

>ে গ্রহণ প্রভাপাদিভ্যের পিতা শ্রীহরিকে 'আইন আকবরী'তে, "The other self of Dand Khan" বলা হইবাছে।

<sup>\*</sup> কবিকষণের "চণ্ডী" কাব্যে কালকেত্র মুখ দিয়া কবি কায়ন্থকে রাজপুতাপেকা বড় বলাইয়াছেন।

বাঙ্গলার মুসলমান ও হিন্দু অভিজাতদের সমস্বার্থজনিত একতাভঙ্গ করিবার জ্বস্থ মোগল শাসকেরা মোগল জাতীয় লোকদের ভায়গীর দিয়া একটি নৃতন মুসলমান অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে। পরে মানসিংহ বাঙ্গলার বাহির হইতে হিন্দু আনয়ন করিয়া তাহাদের জমিদারী প্রদান করে এবং পশ্চিমবঙ্গের রাট়ী আহ্মণদের জমিদারী দান, অক্ষোত্তর জমি দান প্রভৃতি ছারা বিশেষভাবে আত্মকুল্য প্রদর্শন করিয়া এই একতা ভক্স করে (১৬)। এতদ্বারা তিনি মোগলের পক্ষপাতী একটি হিন্দু অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করেন। বাঙ্গলার বর্তমান হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে অনেক বংশই মানসিং হের অনুকম্পায় উন্নীত হইয়াছে এবং এই অনুগ্রহ লাভের জন্ম রাঢ়ী বাহ্মণেরা মানসিংহের এত স্তুতিগান করিয়াছিল (১৭)। ইহারা ভুলিয়া গেল, মানসিংহ বিদেশী ও বিধৰ্মী, মোগলের চাকর এবং কেদার রায় ও প্রতাপাদিতা স্বদেশীয় ও স্বধর্মীয় ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রতাপাদিত্যের পতনের মূলে কায়স্থ ও আক্ষণদের দ্বন্দ্ব ছিল। প্রবাদ আছে, ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া রাজ্যাভিষেকের জন্ম ব্রাহ্মণেরা চটে . এমন কি. পরে তাহার ভৃত্য ব্রাহ্মণেরাও তাহার বিপক্ষদলে জুটিয়াছিল! উদাহরণতঃ—"বৃঝিয়া অচিত গুরু পুরোহিত মিলে মানদিংহ সনে"। পুনঃ কেদার রায়ের শত্রুতা ক্রিবার জন্ম যথেষ্ট ব্রাহ্মণ ছিল , এমন কি, বিধবা সোণামণিকে \* সশাখার হস্তে সমর্পণ করিবার জন্ম ষড়যন্ত্রকারী ছিল জনৈক ব্ৰাহ্মণ, আৰু চাঁদ রায় জনৈক ব্ৰাহ্মণ কৈৰ্তৃক **গুপ্তভাবে** নিহত হয়। অক্সদিকে বারে<u>লে বোলা</u> অভিজাতদের মধ্যে কে্ছ কে*ছ* মোগ**ল** 

১৬। হরপ্রসাদ শাল্রী-বর্দ্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণু।

<sup>&</sup>gt;१। "मध्यपूर्ण वाक्ला" खहेवा ।

১৮। "भीएइत है जिहान"—२व ४७, शृः २৮६।

<sup>\*</sup> ইশা খাঁ কর্ত্ক 'সোণামণি হরণ' কুহেলিকাপূর্ণ। ময়মনসিংহ গীতিকায় অন্ত কথা আছে। আবার মুসলনান লিখিত তৎকালীন ইতিহাস সমূহে কেদার রায়ের সঙ্গে ইশা খাঁর বংশের বন্ধুত্বের উল্লেখ আছে। কেদার রায়, ইশা খাঁ এবং পরে তাহার পুত্রদের সঙ্গে সিম্মিলিত হইয়া মোগলের বিপক্ষতাচারণ করিত। এই বিষয়ে 'Hindusthan Standard' সেপ্টেম্বর, ১৯৪১ (পূজা সংখ্যা) শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দের "Isakhan Masnad—I—Ali and Raja Pratapaditya" শীর্ষক প্রবন্ধ জইবা।

সেনাপতির হত্তে নিগৃহীত হন: "পাঠানদের সাহায্যকারী বলিয়া রাজা টোডরমল ইহাদের ( একটাকিয়া ভাতুড়িদের ) বিষয়ের অধিকাংশ বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

এইরপে হিন্দু ও পাঠান অভিজাতদের একতাভঙ্গ করিয়া বাঙ্গলায় মোগলেরা নৃতন অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করে। মোগল আমলের পর হইতে বাঙ্গলায় কায়স্থদের পেঁপ্রতাপ ইতিহাসে আর দেখিতে পাওয়া ফায় না। মোগলযুগে আমরা বড় বড় বাঙ্গলার জমিদারদের মধ্যে বাজ্ঞানদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মোগলযুগে "সীতারাম ও উদিত নারায়ণের বিদ্রোহ হইয়াছিল। কিন্তু এই ছই জনের বিদ্রোহ জাতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা অথবা জাতীয়তা স্থাপনের প্রয়াস নয়। স্বত্য বটে, উদিত নারায়ণের "নবাব সরকারের অধীনতা-শৃঙ্খল ছেদনের তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠে (১৯); এবং সীতারাম "স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনের জন্ম আয়োজন করিতেছিলেন" (২০)। কিন্তু এই সব বিদ্রোহ বা স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন প্রচেষ্টা শ্রেণীগত বা জাতিগত চেষ্টা নহে—ইহা ব্যক্তিগত চেষ্টা; এইজন্মই এই সকল প্রচেষ্টা অঙ্ক্রেই বিনষ্ট হয়। এমন কি "মহারাষ্ট্র ধর্মা" প্রচারের তেজে শিবাজী তাঁহার স্বজাতীয়দের মধ্য হইতে যে সহায়ুভূতি পাইয়াছিলেন বাঙ্গলার হিন্দু ভৌমিকেরা ভাহা একেবারেই পান নাই। মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে স্বাধীনতাকামী হিন্দুরা যখন "মহারাষ্ট্র ধর্মা" ও "খালসা ধর্ম প্রচার করিতেছিলেন বাজলায় তখন বৈঞ্চবদের "সহজিয়া প্রেম-ধর্মা" ও "কিশোরী ভজন" চলিভেছে এবং অভিজ্ঞাতদ্বের মধ্যে ভাত্ত্বিক "পঞ্চন্ত্র" সাধনা চলিভেছে। শোভা সিংহের \* এবং রহমৎ খাঁর বিজ্ঞাহকেও

১৯--- २०। "বাদ্বার ইতিহাস"- নবাবী আমল ভট্টবা।

<sup>\*</sup> শোভাসিংহের বিদ্রোহকে "বাগদী বিদ্রোহও বলা হয়। এই বিদ্রোহের রোমাটিক ঘটনা হইভেছে, বিষ্ণুপ্রের রাজা বিতীয় রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক রহমংখার স্ত্রী লালবিবির অশহরণ, এবং ভাহাকে বিষ্ণুপ্রে স্থাপন করিয়া রাজা কর্তৃক লালগড়, লালবাধ নির্মাণ। কথিত আছে, লালবিবির গর্ভে রাজার এক পুত্র হয়, কিন্তু হিন্দুরা এই পুত্রকে হিন্দু করিয়া নেয় নাই, এবং ভাহার প্ররোচনায় যখন রাজা ব্রাহ্মণদের জাতি মারিবার চেষ্টা করেন ভখন রাণী

বাঙ্গালী গণসমূহের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা বলা যায় না। ইহা সত্য বটে,
ব্যক্তিগতভাবে হিন্দু-অভ্যুত্থানের চেষ্টা ভারতের সর্বত্র নানা সময়ে হইয়াছে,
কিন্তু বিজয়নগর সাম্রাজ্য ও শিবাজীর রাজ্য স্থাপনের প্রশ্চাতে সেইস্ব
স্থানের লোকেদের যে সহায়ুভূতি ও সাহায্য ছিল, সমগ্র উত্তরভারতে
(মেবার ব্যতীত) তাহার মত্যন্ত মভাব ছিল।

#### ইংরেজ আধিপতেত্যর যুগ

ম্যাসিডোনীয়দের দ্বারা ভারত আক্রমণের সময় হইতে ভারতবর্ধ স্থ্বর্ণভূমি বলিয়া ইউরোপের কৌত্হল আকর্ষণ করিত। ভারতবর্ধের বাণিজ্যকে করায়ত্ত করিবার জক্য পশ্চিমের প্রভ্যেক বড় জাতিই চেষ্টা করিয়াছে। মধ্যযুগে তুর্কজাতির দ্বারা পশ্চিম এশিয়া বিজিত হইলে ভারতীয় বাণিজ্য ইউরোপীয়দের হাত হইতে চলিয়া যায়। লেভান্ট (সিরীয় উপকৃল) হইতে তুর্ক গভর্ণমেন্টকে অত্যধিক মাশুল (শুল্ক) দিয়া ভারতীয় প্রণ্য কেনা ইউবরোপীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। এই সময় হইতে তাহায়া ভারতে ঘাইবার সিধা রাস্তা খুজিতেছিল। অবশেষে ইটালীয় নাবিক কলম্বাস্ স্পোনের রাজার সাহায়্য গ্রহণ করিয়া ভারতের জলপথের অমুসন্ধানে বাহির হইলেন; কিন্তু জাহার জাহাজ একটা নৃতন জগতে গিয়া উপনীড হইল। এই নৃতন জগতের পরে নামকরণ হয় "আমেরিকা"। শেষে পটুর্গাল-রাজ প্রেরিত 'ভাস্কো ডিগামা' ভারতের জলপথ খুজিতে গিয়া মালাবারণ উপকৃলে পৌছায়। সেইদিন হইতে ইউরোপীয়৽ বণিকদের সহিত্ত ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হইল। পটুর্গিজদের অমুকরণে অস্থান্থ ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতে আগমন করে। তাহায়া সকলে East India Company সংগঠন

পট্টমহিবীর অমুজ্ঞায় রাজা নিহত হনু এবং কিপ্ত জনসাধারণ লালগড় ভালিয়া দেয়! লালবিবিও ভাহার পুত্রের কি হইল, জনশ্রুতি সে বিষয়ে একদুম নীরব! পর্যাটকেরা এখনও এইলং ধ্বংর ভূপ বিষ্ণুপুরে দেখেন, কিছু কোন হিন্দু সোনামণিও লালবিবির ঘটনায় রোমাল দেখিতে পান না; ভাঁহার। ইহার মধ্যে কেবল সাম্প্রদায়িকতাই দেখেন! এই বিষয়ে A. P. Biswas—History of Bishnupur Raj ক্রইবা।

করিয়া ভারতে বাণিজ্য করিতে আসে। ইহাদের মধ্যে পটু গিজ ও ডাচেরা এই উপলক্ষে প্রাচ্যের অনেক স্থানে রাজত স্থাপন করে এবং সেই সকল স্থানে স্বীয় ধর্মা প্রচার করে। এই সকল ব্যাপারে সর্বপ্রথম পটু গিজ ও স্পানীয় অগ্রণী ছিল; তাহারা উভয়েই গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক ছিল এবং পোপের আধিপজ্য মানিত। এই উভয় জাতিই প্রথমে এসিয়া ও আমেরিকা পুঠনে প্রবৃত্ত হয় এবং তজ্জ্য তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইত। ন্ অবশেষে পোপ একটা meridian ধরিয়া উভয় জাতির আধিপতোর **জন্ম ভাগাভাগি করিয়া দেয়। এই সর্ত্তের জোরে পটু**র্গিজেরা ভারত ও প্রাচ্য দ্বীপপুঞ্চে স্বাধিকার বিস্তার করিবার জন্ম প্রচেষ্টা করে। পরে হল্যাণ্ড স্বাধীন্দ হইলে ডাচেরা ভারতে আদে। তাহারা পোপের ধর্ম মানিত না বলিয়া যেখানে ইচ্ছা গমন করিত। ইহাদের দেখাদেখি ফরাসী ও ইংরেজ জাতীর বণিকেরা ভারতে স্মাগমন করে। ক্রমে এই সকল ইউরোপীয় - ব**ণিকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়—প্রা**চ্যে আধিপত্য লইয়া মৃদ্ধও হয়। অবশেষে ফরাসী জাতীয় বণিকেরা উত্তর আমেরিকা ও ভারতে প্রবল হইয়া উঠে। ফরাসীরাই প্রথমে ভারতীয় লোককে ইউরোপীয় প্রণালীতে সামরিক শিক্ষা পণ্টনে "সিপাহী" নিযুক্ত করা প্রথা সৃষ্টি করে এবং ইউরোপীয় অস্ত্র-শস্ত্রেরও সামরিক কৌশলের নিকট ভারতীয়দের পরাজয় তাহারা প্রথমই দেখায় ৷ ফরাসীরাই প্রথমে ভারতীয় আভ্যন্তরীণ রাজনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে; পরে ইংরেজেরা তাহার অমুসরণ করে। এমন সময় ছিল যে, ইউরোপীয়দের মধ্যে করাসীদেরই ভারতে বেশী ক্ষমতাশালী হইবার আশস্কা ছিল। ভাহারা দেশীয় রাজগণের সৈম্ভদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়া চারিদিকে তাহাদের অধীন তৃত্বর্য সৈক্ষদল গঠন করিতে লাগিল। কিন্ত हेफेरबार्श चंडीममं मंडाकीरड हेश्नछ ७ कारमत मरधा रच मकन युद्ध वाँधिया উঠিল তাহাতে ফ্রান্সের সামস্ততন্ত্রীয় শাসক্বর্গ বিদেশের উপনিবেশ সমূহকে সাহায্য দানের উপকারিভা উপলব্ধি না করিয়া ভাহাদের উপযুক্ত সাহায্য প্রদান করে নাই। আর ইংলপ্তে নবোধিত বুর্জোয়া শ্রেণী বিদেশে বাণিজ্য উপলক্ষে উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল বলিয়া 'ইংলভের গভৰ্মেণ্ট আমেরিকা ও ভারতে তাহাদের বজাতীয়দের সাহায্য

প্রদান করে। ইহার কলে উত্তর আমেরিকা ও ভারতবর্ষে করাসী আধিপত্যের অবসান হয়। করাসী অভিজাতশ্রেণী বিদেশে ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপনিবেশ হাপনের প্রয়োজনীয়তা বোঝে নাই বলিয়াই ভারত ও উত্তর আমেরিকা ভাহাদের হস্তচ্যুত হয়। আর ইংলণ্ডের ক্রমওয়েলের বিপ্লবের পর ব্যবসায়ী (বুর্জ্জোয়া) শ্রেণী গভর্ণমেন্টে চুকিয়া বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ব্রিটিশ সান্ধাল্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিল। তাহারা ভারতে আধিপত্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ভারতের মানচিত্র আদ্ধ লাল রং" ধারণ করিয়াছে ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যার ও শ্রেণী সংঘর্ষের পরিণামের ইহা একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন!

অবশেষে অষ্টাদশ শতাকীর মধ্যকালে পলাশীর যুদ্ধের পর বাঞ্চলার নবাবী মশনদ হইতে সিরাজদৌল্লাকে অপসারিত করে এবং মিরজাফরকে তংক্তলাভিষিক্ত করিয়া ইংরেজ ইউ ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাব বাঙ্গলার কর্ত্তা হয়। পরে কয়েক বংসর বাদে ইংরেজ ইউ ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহ সাহ আলমের নিকট ১৭৬৫ খৃঃ স্থাব বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িয়ার দেওয়ানী পদ পায়। ইতিপুর্বেই সৈক্যাদি সাহাযো দেশরক্ষার ভার ইউ ইণ্ডিয়া কোম্পানী নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ ক্রিয়াছিল। তংকালীন বাঙ্গলার নবাব নজমুদ্দৌল্লাও নাকি এই সব বন্দোবস্তের পর বলিয়াছিল, শ্রাচা গেল, এখন যথেচছা বাইজী রাখিয়া স্থাধ কালক্ষেপ করিতে পারা ঘাইবে (২১)।

এই প্রকারে অকর্মণ্য ভারতীয় আভজাতদের হাত হইতে শাসনদগ্র গ্রহণ করিয়া ইংরেজ বুর্জ্জায়া কোল্পানীর দল ভারতে পাকাপোঁক হইয়া বসিল। ক্রুমে ড্যালহৌসীর annexation policy দ্বারা ভারতের স্বাধীন, অর্জ-স্বাধীন ও করদ রাজারা উৎসাদিত হয়! অবশেষে রণজিৎ সিংহের প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ইংরেজ কোম্পানী জয় করিলে ভারতবর্ষের মানচিত্র লাল রং প্রাপ্ত হয়। এই annexation policy দ্বারা ভারতীয় সামস্তর্জোণী ভীত হয়; সামস্তরাজারা ক্রুমাগত, সিংহাসনচ্যুত হইতে থাকায় ভাহাদের মধ্যে বিভীষিকা উপস্থিত হয়।

२)। "वाक्नाद है जिहान"—नवावी आयन जहेरा।

ইহারই ফলে, তথাকথিত "দিপাহা বিজ্ঞাহ" উপস্থিত হয়। এই বিজ্ঞাহের মূলে সিংহাসনচ্যত হিন্দু ও মুসলমান সামস্ত রাজ্ঞপণ ছিল . নিজেদের অধিকার ও ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্ম তাহারা নিজেদের মধ্যে একতা স্থাপন করে এবং ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানার দেশীয় দিপাহীদের অজ্ঞতার স্থবিধা ও স্থযোগ গ্রহণ করিয়া "চর্কিব দেওয়া দোটা ব্যবহার করিতে দিয়া তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা চলিতেছে" বলিয়া তাহাদের ধর্ম্মান্ধতা ক্ষেপাইয়া তোলা হয়। কিন্তু, তিন বংসর পর বিজ্ঞাহ নির্কাপিত হয়, বিজ্ঞোহী সামস্ত ও জমিদারবর্স ধ্বান্ধ হয়।

এই বিজোহকে জাতীয়তাবাদীরা "জাতীয় স্বাধীনতা সমর" আখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু অযোধ্যা প্রদেশ ব্যতীত ইহা অহ্যত্র জাতীয় আকার ধারণ করে নাই। বস্তুতঃ ইহা ভারতীয় ফিউডাল অভিজাতদের ক্ষমতা পুন: প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে অজ্ঞ জনশ্রেণীকে exploit করিয়া অভিজাত শ্রেণী-স্বার্থ সম্পাদন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল (২২)। শিক্ষিত মধাবিত্তশ্রেণী যাহা ইংরেজ রাজ্তব্যে ফলে সবে উদ্ভূত হইতেছিল তাহা এই বিজোহে যোগদান করে নাই। বরু তখনকার অনেক শিক্ষিত লোক এই চেষ্টাকে, পুরাতন মধ্যমুগীয় ব্যবস্থাকে পুন: প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিত।

( ক্রমশঃ )

শ্ৰীভূপেক্ৰনাথ দত্ত

২২। প্রবাদ আছে, বৃদ্ধ বাহাত্র শাহকে বিজ্ঞাহী ছিন্দু ও মুসলমান মিলিয়া বাদশাহ নির্বাচন করিয়াছিল। কিন্তু ভাহার পর মুগলমানেরা "মোগল সাম্রাজ্ঞা আবার প্রতিষ্ঠিত ছইল" বলিয়া ঘোষণা করায় রাজপুত ও শিথেরা এই ব্যাপার হইতে হটিয়া যায়। নানা সাহেনের মার্লাঠা দলও যেসব অভিজাতদের ইংরেজের উপর রাগ ছিল তাহারাই এই বিজ্ঞোহে যোগদান করিয়াছিল। এই বিজ্ঞোহের কোন জাজীয় আদর্শ ছিল না।

## মোহানা

### ( পূৰ্বাহুবৃত্তি )

নতুন বাংলোয় আদার পরপরই নতুন মোটর এক বিজ্ঞন একটা টু-সীটার কিনতে যায়, কিন্তু ছেলেমানুষের টাকা, এই ভাবে নয়-ছয় করতে দেওয়া উচিৎ নয়, নিজের মোটর থাকলে টো-টো করে ঘুরে বেড়াবে, এই সব কারণে রমলা নিজেই মোটর কিনলে। সীডন্-বডির খরচ বেশী, রাক্ষসের মতন মোবিল খায়, দামও অন্তর্গ সাত আটশ' টাকা বেনী টুরিং মডেলের চেয়ে। টুরিং-কার-ই কেনা হল। কাণপুর সহরে কোনো ড্রাইভারই রাস্তার নিয়ম মেনে চলে না। তাই বিজন নিজে গাড়ি চালাবে আপাতত; এবং রমাদিকে চালাতে শিখিয়ে দেবে স্থবিধেনত। কোলকাতার চেয়ে ড্রাইভারের. মাইনে কম হলেও, কেন মিছিমিছি অতগুলো টাকার মাসিক আদ্ধি করা। খণেনবাবু কিছু মোটর চড়ে তাঁর নতুন বন্ধদের আস্তানায় যাচ্ছেন না। তা ছাড়া, ড্রাইভাররা একটা স্বতম্ব জাত, তাদের না আছে নীতিজ্ঞান, না আছে প্রভুতক্তি, সত্য মিথ্যার ধার তারা ধারে না, কথায় কথায় মেজাজ দেখিয়ে চাকরীতে ইস্তফা দেয়। যন্ত্রের সম্পর্কে এসে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর কি তুদিশা হয়েছে এদের দেখলেই বোঝা যায়। এরা দা হিন্দু না মুসলমান। সেটা অবশ্য স্থাবের কথা, কিন্তু শ্রেণীজ্ঞান অত্যন্ত টন্টনে এদের। লারি-ড্রাইভার সব চেয়ে নীচু থাকের, তার, ওপর বাস্ ডাইভার, 'উ চুতে যারা বাড়ির গাড়ি হাঁকায়। আবার ভাদের মধ্যেও জাতিবিচার। ফোর্ড-ফিয়াট বৈশ্য, বুইক-**ডক্ল -ভকসহল** ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ প্যাকার্ড-ডেম্**লার, কুলী**ন ব্রাহ্মণ রোলস্-রয়েস্---একেবারে বেগের গাঙ্গুলী, নৈকয় ় কাণপুরে মাত্র পাঁচ-ছ'ধানা আছে, তাদের ডাইভারদের মাটিতে পা পড়ে না—হাস্কার কন্টেবল তাদের সেলা্ম ক'রে আগে ছেড়ে দেয়। বিজনের অভিজ্ঞতায় বলে এই সব কারণে মোটর-ড়াইভারদের সজ্ববদ্ধ করা মুস্কিল। হিন্দুধর্শের জাতিবিচার জমিয়েছে এঞ্জিনের ভেতর পর্যান্ত। সেইজন্ম, একটু দেখে শুনে ড্রাইভার

নিযুক্ত করতে হবে। ইতিমধ্যে বিজন নিজেই চালাবে সেটা মোটেই অশোভন নয়, খুবই শোভন, খুব ফ্যাশনেব ল ছোকরারাও তাই করে, তাতে নতুন সভ্যতার প্রাণবস্তু—চরখা নয়, এঞ্জিন, তাও বাষ্পীয় নয়, কম্বাস্চন্ এঞ্জিন—তার সঙ্গে একটা যোগস্ত্র স্থাপিত হয়, যেটার নিতান্ত প্রয়োজন আছে এই ফিউডাল দেশে যেখানে সময়ের কোনো মূল্যই নেই। রমলা বল্লে, 'আমি তোমার পাশে, সামনের সীটে বসতে পেলে স্থী হব, মনে হবে ছেলে-মামুষটি।'

বাংলোটি ছোট হলেও পরিপাটি: আধুনিক ঢঙের, জাহাজের কেবিনের পরিকল্পনায় ঘর, ডেক্-এর অফুকরণে নীচু দালান, ম্যয় রেলিং, পোর্টহোল্ পর্যান্ত । রমলাহাল্কানীল পদ্দা টাঙ্গাল। কাণপুরে মনোমত ছবি পাওয়া যায় না। বেঙ্গল স্কুলের ছবি বিজনের পছন্দ নয়, সেটা কাব্য-গন্ধী, গুংগাভিমুখী, ধক্ষণশীল, প্রগতিবিধোধী; বম্বে স্কুলের ছবিতে তবু আনাট্মী ীনিভুলি, যদিও তেজের অভাব সেখানেও। একজন চেক মহিলা কাণপুরে এসে ছবি আঁকছেন, ভাঁর ছু'তিনটে নতুন ধরণের, কিউবিষ্ট ডিজাইনের সামুজিক দৃশ্য আঁকো আছে। দাম নিয়ে গোলমাল হবে না—ত্ৰ'শ টাকা ছবি পিছু চাইছেন, কিন্তু ছ'খানা একত্র নিলে মাত্র তিন শ' টাকাতেই হবে। ু কার্পেট কিন্তু পার্শিয়ান কিংবা বোখারার, জমা রক্তের মতন ঘন লাল, কিনারায় সাদাসিধে ফুলের কাজ। নতুন ও পুরাতনের কন্ট্রাষ্ট্ খুলবে ে ভাল। সবই এক পাটার্ণের হবে-এটা ছিল আগেকার রুচি, এখন ব্লাউজ-পীস্ আর সাড়ের নক্সা পৃথক। তাই হওয়াই সঙ্গত, কারণ এটা ভারতবর্ষ, বয়েল-গাড়ি ও মোটর গাড়ি, উভয়ই চলছে এখানে। আসবাব-পত্র আপাতত ি বিদেশী আধুনিক হোক, পরে যদি সত্যকারের ভাল দেশী পাটার্ণ পাওয়া যায়, তখন বেছে নিলেই হবে। কাণপুরে ক্রোমিয়ম প্লেটের আসবাব পত্রের एगकान श्रें लाइ **এই সেদিন। तमला ७ विक्रन शिर्य छो** किरन जानला। বাংলোর দোতলার ছোট একটি ঘর, কাপ্তেনের, বিজনের মড়ে সেটা যেন ্ খার্ম বাব্র প্রকৃতি বুঝেই প্রস্তুত। স্থানদা এলে খার্ম নীচে ধাকবেন, কিন্ত স্থলনদার আসবার নাম নেই! বাংলোর সামনে ছোট একটি লন্, বিলিয়ার্ড টেবিলের কাপড়ের মতন মন্থা, পাশে মরশুমী ফুলের বিছানা কাটা

জ্যামিতির আকারে। প্যাণ্ট্রিটা ভাল, তবে একটু ধেনায়া যে হয় না তা নয়। ধেনাটা খণেন বাবুর ঘরে যায়। খণেন বাবুকে ধেনায়া থেকে বাঁচাবাঁর জ্ঞানতুন ষ্টোভ কিনতে হল। বেয়ারা, বয়, বাবুর্চিচ নিযুক্ত হবার পর বিজন ধরে বসল সব চাকর-বাকরকে খদর পরতে হবে। রম । উত্তর দিলে, 'ধোপার আতিরিক্ত খরচটা তবে তুমিই দিও।' কিন্তু সৌন্ধ্যুবোধেরই জ্য় হল ক্সম্প্রিক্ত ধ্রদেশ খদরের আচকান ও টুপীতে যেমন মানায় অসম কিছুতে নয়।

প্রথম চায়ের দিনে মাত্র বাইরের তিনজন, আর বিজন, অবশ্য খগেন বাবু। তিনজনের মধ্যে একজন দেশী মহিলা, একজন ইংরেজ পুরুষ, এবং অফাজন একটি ভারতীয় অধ্যাপক। এই ভদ্রলোক অক স্কোর্ডে কাটিয়েছেন বছর আস্টেক, মডার্ণ প্রেটস্-এর ছাত্র, সেখানকার ইউনিয়নের সেইক্রটারী হন। সেখানে এত জনপ্রিয় হন যে পরীক্ষার কিছু আগে এপেন্ডিসাইটিস অপারেশন হবার জন্ম পরীক্ষা দিতে যথন তিনি পাছলেন না ওখন টিউটর, ফেলো, প্রোফেসর ও কর্তৃপক্ষ একবাকে। তার জন্ম অনুপস্থিতির দিগ্রী অনুমোদন করলে। ভদ্রলোক ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের কর্ণধার ছিলেন বিলেতে, কলিনেটে যথনই ভারতীয় কিংবা অভারতীয় ছাত্রবৃন্দের মজলিস বসত তথন তাঁকে না হলে চলত না। বিজনের সঙ্গে আলাপ টেনিস-কোটে, খেলে ভাল, কিছু ম্যাচ জেতবার মেজাজ নেই, বিজনেরই মতন। মতামতে বামমার্গী, লেফ্টিটি। চায়ের টেবিলে খগেন বাবুর সঙ্গে একতালে পা ফেলবার মতন লোক বটে, তাই তিনি এসেছেন।

কথাবার্ত্তা সুরু হল সোভিয়েট-রাশিয়ার ট্রায়ালগুলো নিয়ে। কান বাব্র মতে ও-দেশের আধুনিক অতিব্যক্তি ও শাসন পদ্ধতিতে একটা কোথাও গলদ আছেই আছে, নইলে এতগুলো ধ্রন্ধর যারা লেনিনের সঙ্গে কাজ করে গণতস্ত্রটাকে দাঁড় করিয়েছিল তারা হঠাৎ ইম্পিরীয়ালিইদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র স্কুই বা করলে কেন ? যদি ষড়্যস্ত্রটা সত্যিই না হয়, তবু অন্ততঃ এট্কু বুঝতে হবে যে ইালিনের শাসন জনপ্রিয় নয়। অধ্যাপক উত্তর দিলেন যে ইালিনই লেনিন-পদ্ধী, এবং ট্রট্সকীর দল ঘুষ খেয়েছে সামাজ্যবাদীর কাছ খেকে। খগেন বাবু মুক্তিটা গ্রহণ করলেন না, কারণ, ঘুষের আরু ষড়যন্ত্রের প্রমাণুনেই; দ্বিতীয়ভঃ কে লেনিনকে বেশী বুঝেছে, ট্রালিন না ট্রট্সকী,

এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই, কারণ লেনিন নিজে আধুনিক অবস্থার উপযোগী করতে গিয়ে কাল মার্ক্স্-এর মতামত অদল বদল করেছেন, তাঁর থেকে দ্রে সরে গেছেন। কে-কতটা কার অনুযায়ী সেটা মুখ্য নয়, প্রধান হল গতি, এবং গতির অবস্থা অনুযায়ী কর্মপদ্ধতির উদ্ভাবন। অধ্যাপক বল্লেন, সেই হিনেবেও ষ্টালিন নম্প্র। থগেন বাব্র মতে নমস্কার পরে প্রাপ্য, যখন পৃথিবীর সূর্বে দেশে অক্যায়ের অবসান হবে ষ্ট্যালিনের রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। লেনিন ও ষ্টালিনের ব্যক্তিগত কথা উঠল: খগেন বাব্ বল্লেন, যদি লেনিনের জ্রী, যে আবার লেনিনের শিদ্যা ও সহকর্মী ছিল সেও যদি লেনিনকে না ব্রে থাকে তবে অবশ্য নাচার! অধ্যাপক আপত্তি তুললেন যে জ্রী হলেই স্বামীকে ব্রুবে এমন কোনো ঐশী আজা নেই—বরঞ্চ, না বোঝাই স্বাভাবিক; কমরেডরাই এই ব্যাপারে বেশী অধিকারী। অধ্যাপক মশাই রমলার টেবিলে চল্লে গেলেন।

ইংরেজ অতিথিটির বয়স কম, ভারতবর্ষে নতুন এসেছে কাণপুরে একটা ম্যানেঞ্জিং এঞ্চেন্সীর মুরোপীয়ান এসিষ্টান্ট হয়ে। হাতের কন্ধী ভীষণ মোটা, মাথাটা প্রকাণ্ড, বুষক্ষন, চোয়াল চৌকো ও ভারি, চোখ গাঢ় নীল ও ছেলে-মানুষী হুষ্টুমি মাখান হাসি। ভারতীয় মহিলা 'রণি' বলে ডাকছেন, আর ছোকরার গাল ও ঘাড় লাল হয়ে উঠছে। অধ্যাপক ভার পাশে যেতে সে দাঁড়িয়ে উঠল<sup>।</sup> ভারতীয় মহিলা, ডাকনাম বেবী, সকলেই ভাক নাম ব্যবহার করছে, রণি'র পিঠে একটি হ'তে রেখে বল্লেন, 'সে হয় না, রণি, অমন মীন হোয়ে নাৰু আপনিও বন্ধন।' বিজন ঠাটা করলে, 'ভয় নেই বেৰী, ভোমার রণিকে নিয়ে ভাগবো না, থগেন বাবুর সঙ্গে আকাপ নেই বুঝি রণির ?' বিজ্ঞন রণিকে নিয়ে গেল থগেন বাবুর টেবিলে, 'থগেন বাবু, পরিচয় করতেই হবে ্রণির সঙ্গে। বিজ্ঞান বাঙলায় চুপি চুপি বল্লে, 'এখনও সেদ্ধ হয় নি, মেলা-" মেশা করতে চায় ভারতবাসীর সঙ্গে। রস্গোলা ও সিক্ষাড়া খেতে যেন না ভোলে রণিকে উপদেশ দেবার পর বিজন রমলার টেবিলে গেল। সকালে ধর্মঘটের মীমাংসা সম্বাদে সে খুশী হয়েছে কিনা প্রশ্নের উত্তরে রণি উত্তর দিল যে, প্রকৃতপক্ষে ওটা সম্ভবত ট্রাইক নয়, লক-আউট; তবে লেবার-কমিশনার 'নিযুক্ত হলে বিনা অজুহাতে, কেবল মজত্র-সভার সভা হবার জন্ম 'ছুটি'

পাবার ভয় খানিকটা কমতে পারে। খেগেনবাব্ সন্দেহ প্রকাশ করাতে রিণ বল্লে যদি কোনো অবসরপ্রাপ্ত হাইকোটের জ্লুল্ল আসে তবে রায়ের মুর্যাদা বাড়বে; অবশ্য, একটা ছোট অসুবিধা এই যে মজ্জুরের ব্যাপারে হয়ত বা পুরানো নথি পাওয়া যাবে না, এবং অস্ত দেশের নথিও চলবে না। শ্রমিক-ধনিকের সম্বন্ধের জন্ত দেওয়ানী কিংবা ফৌজদারী যোকদমার মূলস্ত্রও ঠিক খাটে না। একটু নতুন ধরণের জুরিষ্ট হওয়াই বোধহয় মন্দ নয়। ব্যাপারটা ঠিক ল আর অর্ডারের পর্যায়ে পড়ে না। বেবী একটা প্লেট থেকে কাঁটা দিয়ে থাবার তুলে রণির প্লেটে দিয়ে বল্লে, রিণি, এটা খাটি দেশী খাবার—বাঙালী মিঠাই নয় বটে, তবে বিশুদ্ধ ইণ্ডিয়ান, রমার নিজের পেটেণ্ট, পছন্দ হবে কি না জানি না, তবে ফ্যাট নেই।' রণি লাল হয়ে সবটাই খেলে। খেগেন বাবু প্রেশ্ব করলেন যে মজুরীর নিয়তম হার বেধে দিলে মালিকের, তাঁর কোম্পানীর কোন ক্ষতি হবে কি না। রণ্ডি এপাশ ওপাশ চেল্লে উত্তর দিলে, 'গুটা ঠিক হিসেব করে দেখি নি। মজুরদের বাড়ীগুলো অসম্ভব নোংরা, যদি ভাল বাড়ীতে থাকবার স্থবিধা তারা পায় তবে গোলমাল অনেকটা মিটে

খগেন—'ঐ মজুরীতে হবেলা হু'মুঠো অন্ন জোটে না ত' ভাল বাড়ির ভাড়া !'

রণি—'অবশ্য ওদের খরচও কম। সকলের ধার আছে জানি, খাল্যও অস্বাস্থ্যকর। তবে মজুররা যদি একটা কো-অপারেটিভ দমিতি খাড়া করে, । মিউনিসিপ্যালিটি জমি দেয়, ইম্পুভমেন্ট ট্রাষ্ট আগাম টাকা ও অ্যান্য বিষয়ে সাহায্য কবে, তবে বাকী টাকা মালিক ও গ্রহণ্মেন্ট কেন দেবে না বৃঝি না।'

খ—'মালিকরা যদি সাহায্য করে তবে তাবা কি প্রতিদান প্রত্যাশা. করবে না ? যেমন ধরুন মজতুর-সভার সভা না ছওরা ?'

র—'ভবে গবর্ণমেন্টই সব টোকা দিক। গবর্ণমেন্ট এখন ভ' জ্বন-্ সাধারণের !'

খ- 'গবর্ণমেণ্ট এই সেদিন এল, টাকাই বা কোথায় ? আমি ড' ভাই. • চাই, কিন্তু ভার সম্ভাবনা দেখি না। মালিকরা কি রাজী হবে ?'

তা ঠিক। প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা লোকসান হল প্রছিবিশনের

জনো, একজনের থেয়ালের দাম দেওয়ায়। মালিকরা কি বাধা দেবে?

বেবা এসে বঁলে, 'রণি, তুমি কি আমাকে লিফট্ দেবে ? আজ আবার বিটার ডিনার, গঙ্গার ধারে, একটু বোটিং হবে। তুমি আবার ব্লু'ছিলে এখামে তোমাদের বোট /মিলবে না সাবধান করে দিলাম। কি কথা হচ্ছিল ?' রণি আমতা করে বিষয়টি উল্লেখ করাতে বেবী বল্লে, 'তা ঠিক, মজুরা অত্যন্ত কম। তবে সত্যের খাতিরে মানতেই হবে, লজ্জার কথা, কিন্তু না মেনে উপায় নেই, আমাদের দেশী মিল্ গুলোতেই সব চেয়ে কম । আর তারা মজুরদের থাকবার বন্দোবস্ত যা করে তার কথা না তোলাই ভাল। অবশ্য আমি তাদের পুরো দোষ দিচ্ছি না। লাভ তারা করে, কেনই বা করবে না ? লাভের অর্জেক যে কংগ্রেস ফণ্ডে যায়!' ইংরেজ যুবকের মুখে লাল রঙ চড়ল, শ্বছ আপত্তি জানাতে বেবী হেসে বল্লে, 'রণি, আরো কিছুদিন কাণপুরে থাক, বুঝবে এখানকার আজব্ পলিটিক্স আর ইকনমিক্স্! কি বল বিজ্ঞন ?'

বিজ্ঞন—'অনেকটা সভিতা! আমাদের কংগ্রেস ক্যাপিট্যালিজমের মুখপাত্র, সব দিক থেকেই।'

বেবী—'বিজ্ন, তুমিই তা হলে রমাকে নিয়ে আসছ রিটার পার্টিতে। সে আমাকে কোন করলে হৃত্ববার। বিজ্ঞান, এবার দেখব!

ন্ বিজ্ঞন—'কি যে বল বেবী।' বেবী ও রমলা খিলখিল করে হেসে উঠল। 'খগেন বাবু, দিদিকে নিয়ে যেতে পারি !'

'নিশ্চয়ই। আমাকে আবার জিজ্ঞাস। কেন ?' অধ্যাপক বল্লেন, 'কিছু যদি না মনে কর বিজন, রমা দেবী, আপনি কি আমার চালনাতে বিশ্বাসী নন ? অবশ্য এটা অক্সকোর্ড নয়, স্পীড লিমিট রয়েছে এদেশে। তবু কিছু খীল দিতে পারব ভরসা রাখি। আমি গুঁদের বাড়ি পর্যান্ত পৌছে দেব। বিজন, তুমি ফিরিয়ে এন।' রমলা হেসে সম্মতি দেওয়াতে বেবী আর বিজন একট্ অপ্রস্তুতে পড়ল। 'প্রোকেসার, আপনিও পার্টিভে চলুন না ?' 'আমার আবার একটা জারুরী কাজ আছে—পেন্ ক্লাবের তাগিদ এসেছে । কিন্তু রমা দেবী, ডাইভার হিসেবে স্থুনাম আমার এককালে ছিল, বিজন, তুমিই না হয়

রণিদের নিয়ে চলা। রমা পোষাক বদলে প্রফেসারের ট্-সীটারে উঠলে, বেবী রিণির গাঁড়িতে, এবং বিজ্ঞান নতুন গাড়িতে একলা চলল, একবার ক্লাব হয়ে যাবে। বেবী—'দেরী কোরো না বি, রিটা চটবে, চটলে তাঁকে বড় ভাল দেখায়, কিন্তু রাগ পড়লে, বি, রিটা আর বিউটি থাকে না।

বিজন—'ডোণ্ট বি সিল্লি।'

ওপরে যাবার সময় রমলার ঘর দিয়ে যেতে হয়। ড্রেসিং টেবিলুর তিন দিকে আরশি, কাঠের ওপর কাচ, কাচের শিশি, পাউডারের বার্ম্ম, রূপোর জ্রশ্ম, বিছানার ওপর হরেক রকমের ব্লাউদ, সাড়ি, কোণে জুতোর সারি, নানা রঙের, ফিতের বাহার, উচু খিলেন, নীচু, সমতল, স্থাণ্ডাল, নাগরা নই, সাবিত্রীর কাছে নাগরা পরে আসত, এখানে বাইজীরা পরে, ভাই বোধ হয় অচল। কাচের পেরেক দেওয়ালে, ড্রেসিং গাউন ঝুলছে, বলাকা উড়ছে নীল আকাশে। উগ্র গন্ধ ঘরটায় মাখান…চড়াং করে মাথায় চড়ে চন্মনিয়ে দেয়, পাঁচুলী, কাঁচুলি, নাচওয়ালী,…বেশ্যাবৃত্তির শক্থেরাপী প্রক্রিয়া বোশেখ মাসের রৌদ্র চাঁপার থর গন্ধে উদ্গত হয়—কিন্তু গ্রীম্মের গুলুমোহর, আমল্তাস মাত্র রঙের একজিবিশ্যানিজ্বম, কামবিলসন, গন্ধ নেই লীলা প্রকাশ, লীলাও নেই, উলঙ্গতা। অত সাজ সুরঞ্জাম সন্থেও ঘরটা যেন বীভংস রক্ষের নগ্ন মনে হয়। সিকাই-এর ছবি টাঙ্গান থাকলেই শোভন হত। মেয়েদের যথার্থ স্থান রঙ্গমঞ্জে, সেইখানেই তাদের দেখাই ভাল, গ্রীণক্সমে পুরুধের প্রবেশ নিষেধ, স্থামীরও। আয়নার টেবিলৈ কার চিঠি থোলা পড়ে আছে। রমলা সেক্তেছে তাড়াতাড়ি।

খগেন বাবু ওপরে নিজের ঘরে গেলেন। বিজ্ঞন নাম দিয়েছিল 'আপার ডেক্', রমলার ভাষায় ক্যাপ্টেন্স কেবিন'। ক্যানভাসের চেয়ারে বসলে চোখে পড়ে ধুসর আকাশ ভেদ করা কালোকালো মোটা আঙ্গুল, তাদের ডগাগুলো একধারে বেঁকেছে, পাঁডু মাভালের বুড়ো হাভ কাণপুর সহরের ওপর, পক্ষাঘাতেরও হতে পারে, কুষ্ঠ রোগীর ? কেন এই ধরণের অঙ্জুভ অস্বাভাবিক উপমা, প্রতিমা ভেসে ওঠে ! ভিক্ত রসের উদ্গার, কিন্তু কেনই বা রস ভেজো হবে ! এইড' কাণপুরেই সাধারণ জীবনযাত্রার একটি ভার নিঃশেষিত হল এবং নতুন ভারের আরম্ভ দেখা গেল। এখানেই ড' সফীক

করিম, মহবুব প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয়। অবশ্য 'সমঝোতা' হল বটে, কিন্ত প্রত্যেক প্রয়াসই সফল হবে কেন। এই আশার অস্তরে একটা দান্তিকতা সেটাই বা থাকবে কেন ৷ হিমালয় একবার বিনয় শিখিয়েছিল ভার বিরাটত্ব - দিয়ে, কিন্তু মানবেতিহাসের প্রগতি নমতা শেখায় তার বন্ধুত্ব, তার সমবায়, তার কর্মের সাহাযো৷ এখানে মতবাদের ওদ্ধতা থাকতে পারে না, এখানে পূর্ণতার ক্রামনা নিই, আছে ও থাকবে কেবল আবর্তন-প্রবণতার স্বীকার, এবং সেই স্বীকৃতিতে আত্মনিমজ্জন। এটা মেয়েলী নম্রতা নয়, বরপক্ষের সামনে কিশোরীর চোথ তুলে চাইবার অক্ষমতা নয়, এ বিনয় পুরুষালী। অর্থাৎ ব্যক্তির অতিরিক্ত মহানকে পরিণতিরই সম্ভাবনা হিসেবে সহজে গ্রহণ করা। মের্যেরা গ্রহণ করে, যতটুকু প্রয়োজন, যতটুকু খাপ খায়। সংখ্যার দিক থেকে বেশা, তাই ভার বোঝা ভারি, মেয়ে-ভক্ত পুরুষেরা ভারের গুরুষ দেখে দরদ জানায়। তার বদলে একটা বড সত্যকে মেয়েরা যদি আপন বলে স্বীকার করে নিত তবে তাদের সঙ্গে এক কদমে চলা যেত। নন্দলাল বস্থুর ছবিতে পুরুষ এগুছে, মেয়ে এক পা পিছিয়ে ... এত দিনে সাঁওতাল মেয়েট রালাঘরের দাওয়ায় হাঁড়িয়া চাপিয়েছে, আর পুরুষ কয়লার পনিতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সরাবখানায় হাঁড়িয়া আর তাড়ি খাচ্ছে। পুরে ফিরে ্রাবার সেই ভিক্ততা আসে।

প্রফেসার মদরল নর 'লেপাস' দিয়ে গেছে তাকে, এবং রমলার জন্ম জুল্ রোম াানর 'র্যাপচারস্ অব দি ক্লেশ'। চমংকার প্রমবিভাগ। লোকটি এক ট্র ভোঁতা। অধ্যাপকের মতে মদারল নই ফরাসী অধ্যপতনের প্রতীক, রচনা-ভঙ্গী না কি অপূর্বে। নায়ক স্বাভন্তা রক্ষায় তৎপর, প্রেম থেকে অব্যাহতি চায়, অথচ কাম বজায় রেখে। কিন্তু অভটা-ল্লী বিদ্বেষ রোগের চিহ্ন। ল্লী বিদ্বেষ বিদ্বেরের অঙ্গ, বিদ্বেষের পিছনে থাকে চাহিদা, প্রত্যাশা, সেটা যভ্ত অস্পষ্ট, ততই হতাশা, বিদ্বেষ ততটাই ব্যাপক, কিন্তু ব্যাপক ও ভাসনান অবস্থা অস্বস্থির, তাই একটা বিষয় চাই যার চারধারে বিদ্বেষ প্রথিত হতে পারে, ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত বিষয় ল্লী, তাই ল্লী-বিদ্বেষ, সেই থেকে ল্লীজাতির প্রভি বিদ্বেয়। সাধারণ—বিশেষ-অবিশেষ—এই হল মানসিক বিবর্তন। হলেও বেশ চলত, চলছেও। মেয়েমানুষ হাতের কাছে, তাই বিদ্নেষর প্রকাশ সাহিত্যিক। ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ বিচারে ফরাসীরা দক্ষ। কিন্তু কোথাও যেন ফাঁক থেকে গেছে। লাকে বলে ওরা মেয়েমানুষকে জাঁব ভাবে, এবং বিবাহকে সামাজিক অনুষ্ঠান গণ্য করেণ ভাতে আপন্তি নেই, জার্মাণ ও ইংরেজ ভাবপ্রবণতার চেয়ে ভাল। ব্যাপারটা অস্থ্য রক্ষের। মেয়েরা এক স্তরের জীব নয়, এক শ্রেণীর হলেও ওলের ক্রমবিকাশের হার ও ধারাই ভিন্ন, ভার ওপর শ্রেণীগত মনোভাব ত' রয়েইছে। প্রত্যৈক মেয়েই ব্র্জোয়া, কেউ উচু থাকের, কেউ নীচু থাকের। পুরুষ হয় জন্মান্ধি, না হয় বৃদ্ধির জােরে থানিকটা জন-সাধারণের অন্তর্গত, কিন্তু মেয়েদের চরিত্রে একটা ক্যাপিলারিটি' থাকেই থাকে। রমলা ঘর ভেণ্ডে চলে এল, তবু শ্রেণীর দেওয়াল ভার অটুট রইল। মদারল এ থবরই জানে না। মাকাল-ফল বইটা, অধ্যাপকেরই উপযুক্ত থাত।

কেন অতবার অধ্যাপকের কথা ঘুরে ফিরে আঙ্গে। দোষ কি কেবল তারই ? হিংসা ? ছিঃ, তার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল । অধিকারই বা কোথায় ? যে, স্ফেন্ডায় চলে এসেছে সে নিজের সকল কর্ম্মের ওপর স্বাধিকার অর্জন ও বিস্তার করেছে। স্ক্রন রমলার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সন্দেহ, মনে হয়। তার সঙ্গে অবশ্য অধ্যাপকের তুলনাই হয় না। স্ক্রনের প্রতিদ্বিভায়ে রমলা খুলবে ভাল ৷ কিন্তু রমলাকে থেলার সামগ্রী ভাবতে লক্ষা হয়। সে যত পারে খেলাক, কিন্তু লোকে তাকে খেলান ভাববে কেন ? রমলার সাজ, রাপ, মাধুর্যা, কথা বলবার ভঙ্গী দেখে এর মাহিত ছয়েছে, রমলা জা জানে, তাইতে সে খুলী। কিন্তু মোহিত হবার অর্থ কি ? অর্থ এই যে রমলা একটা মাংসপিও, হাড় ও মাংসের এক ধ্বণের ছক্, সে ছকের নতুনত্ব আছে, চক্ষল করবার শক্তি আছে, চমক লাগাবার জাছ আছে। তরু যে আংশটা ভারা নির্কাচন করে নিলে সেটা তার জৈবাংশ। এটা তার অপ্যান । রমলা ভাবে সাজনা, রাণীর প্রাপ্য। বোকা মেয়ে।

রমলাকে অপমানিত হতে দেওয়া অকায়। স্থলনের এসে কাজু নেই, অধ্যাপকেরও এসে কাজ নেই, বিজনেরও তাকে পার্টিতে পার্টিতে বুরিয়ে মিয়ে বেড়াবার প্রয়োজন নেই। রমলার কট হবে, সে একলা থাকতে পারে না, তবু অপমানিত হওয়ার চেয়ে ঢের ভাল। স্কুনকে আসতে মানা করাই মঙ্গল। থগেন বারু একটা টেলিগ্রাম ফর্মের ওপর স্কুনকে লিখলেন, 'প্ল্যান অনিশ্চিত, কবে আসবে পরে জানাব।' বয়কে ডেকে ভার অফিসে পাঠালেন, বয়ের কাছেই টাকা আছে। রমলা অপমানিত হবে ত্জনের টানাটানির মধ্যে। নতুন পরিব্রেশে সে থাকতে পারবে না, এখানে সব নতুন, রমলার জীবনধারা পর্যান্ত নতুন মুখ নিলে। ভাকে আসতে বারণ করাই মঙ্গল।

মকল, মকল, মকল েকে কার মকল করে ! মকল-কামনা মনের জুয়াচুরী।
এটা মকলেচছা নয়, হিংসা, রাগ, দ্বেষ েএত বিজ্ঞান-চর্চচা এত মার্ক্স পড়া,
এত বিশ্লেষণের পদও স্বার্থের জন্ম মনটা সেই ধর্মের ফন্দী থাটাবে ! নিজের
প্রতি ঘূণা আসে।

যখন বিজ্ঞন আরে রমলা ফিরল ত্থন বেশ রাভ হয়েছে।

ু বিজ্ञন—'খগেন বাবু নিশ্চয় খাননি। একটু দেরী হয়ে গেল ⋯বেয়ারাকে বল্লেই পারভেন। আমরা খাব না রমাদি বুঝি বলে যায় নি ? এদে পর্যান্ত রমাদি কোথাও বড় একটা খায়নি তাই। গাড়িটা চমংকার চলুছে। রমাদি কি ভীষণ পপুলার হয়েছে কি বলব!' রমা ভেতরে গিয়ে একা সাহেবের জক্ত ডিনার দেবার হুকুম দিলে। রমার মূখে রঙ এসেছে···মাখা রঙ 'নয়, স্বাভাবিক⊷'নতুন রূপ পেয়েছে⋯কোথায় সঞ্চিত থাকে কে জানে, হাওয়া একটু এদুক থেকে ওদিকে ঘুরল, অমনি ফুটল লালিমা, খুলল লাবণ্য। ভাতে প্রত্যেকের অধিকার আছে। কেন রমলার রূপ উথলে উঠবে না, নভুন বৌএর সামনে বরের বাড়ির ছবের মভন। বেচারি । মা হতে পেল না---মাস্থের সংক্রান্তি এল না, তাই কি প্রত্যক্ষ অমুভূতির অমুধাবন, ইন্সিয়ের মৃগয়া ৷ চার ধারে বরফ পড়ছে, শিকার গর্ত্তের মধ্যে আত্মগোপন করেছে, তিন,মাস ঘুমুবে মড়ার মতন, দিনের অন্তিম লুপ্ত, বর্কার মাজুষ তখন कि करत ? निकारतत উरखबन। हारे, खूक हन महाबिक, मनकर्म, नाहेक অভিনয়। কৈন্ত ব্যাপারটা 'এরসাংজ্,' নক্লী চাজ, আসলীটা শিকার। রমলা মন থেকে তাকে সরিয়েছে, স্থনকে দিয়ে ভরাবে, না অধ্যাপকের माञ्चाया त्नारव ? **এ-वार्गाशाद प्राप्ताय कानक त्नरे । हर्गार म**त्न हम निरम्भ ঐ কাজ করে আসছেন, তবে মামুষ দিয়ে প্রণের চেয়ে মডামত দিয়ে দৃশুতার ভরাট করেছেন, আদর্শবাদ থেকে মার্ল্লিজম পর্যান্ত। রমলা মধ্যে এসেছিল ইন্টার মেৎসোর মতন—ত্টো রাণের মধ্যে জ্বনসাধারণের তৃপ্তির জন্ম চটকদার গং-এর মতন। তাই কি! অতটুকু রমলার স্থায্যতা! অপরাধী মনে হয় নিজেকে। অপরাধবোধের বলে অধ্যাপক ও স্ক্রনের প্রতি মনোভাবকৈ হিংসার রূপান্তর বলে মনে হয়। প্রীগ্ প্রীন্য, ভিক্টোরীয়ান যুগের ভগু ভারতবর্ষের পটভূমিতে প্রক্রিপ্ত। ভেঙ্গে যাক চুরে যাক এই শক্ত মালাটা সফীকের নির্ম্ম আঘাতে।

খাবার এল। টেবিলের পাশে বসে বিজন বল্লে, 'দেখলে রমাদি ওদের কাগুটা। একটা ইংরেজ পেলে আর রক্ষা নেই। এইতেই ওরা মাটি হয়। ছোকরা ছিল ভাল, কিন্তু ওরা থাকতে দেবে না। যেন অভিমন্থার মতন ঘিরে রয়েছে। বেবীর চোথ যেন গিলে খাচ্ছৈ। দাস মনোভাব আমাদের, হাড়ে হাড়ে, রক্ত, মাংসে। রণিকে আপনার কেমন লাগল ?'

খণেন—'বেশ কন্ক্রীট, ব্যবহারিক দিকটাই নজরে পড়ে প্রথমে।'

বিজন—'ঠিক ধরেছেন, খাঁটি ইংরেজ, চিস্তার দিক্টা একটু ভোঁতা। ুইডীয়লজি নেই।'

খগেন—'বাঁচা গেল !' বয় প্লেট বদলে দিলে। 'সে হিসেকে প্রোকেসার বেশ ধারাল।'

ি বিজ্ঞন—'যাই বল রমাদি, রিটা ওঁকে নিমন্ত্রণ করলে পারত। কারপুরে ভত এক্স্কুসিভ্হলে চলে না, এখানে অতটা শ্রেণীবোধ অচল।'

ধ্গেন—'প্রোফেসার ইম্পীরিয়াল সাভিসের নন বৃবি ?'

বিজ্ঞন—'এখানে একটা প্রাইভেট কলেজের সীনিয়র নবাপের পয়সা আছে, অনেক ইম্পীরিয়াল সার্ভিসের অধ্যাপকের চেয়ে আধুনিক। একবার কথাবার্তা ভাল করে চালিয়ে দেখবেন। 'আইভীয়া খ্ব পরিষার। উনি অনেকদিন থেকে বলছেন ধর্মঘটটা কেঁসে যাবে, কারণ এই ঐভিহাসিক পরিস্থিভিতে বিরোধটা ভেমক্রাটিক স্তরের, এবং নেতৃষ্টা মধ্যবিত্তেরই হাডে ধাকতে বাধ্য।' খগেন্—'তাই বৃঝি! আমি যেন অস্ত রকমের মতামত পোষণ করেন ভাবছিলাম।'

বিজন—'ওঁকে একটু ভূক বোঝা স্বাভাবিক। অত সাই**ডী**য়ার ব্যবসা করলে ও-টুকু দাম দিতে হয়।'

খণেন—'আইডীয়া, আইডীয়ার হাত থেকে ভগবান রক্ষা করুন।'

বিজ্ঞন— 'আইজীয়ার প্রতি কবে থেকে বিমুখ হলেন! খলেন বাবুর বিস্তর পরিবর্ত্তন হয়েছে, র্মাদি লক্ষ্য করেছ ! ভোমার কি হল আবার ! এই ত' এতক্ষণ খই ফুটছিল!'

খণেন—'বিজ্বন, ভোমার রমাদি একটু খেয়ালী, কুহেলি, অর্থাৎ একটু মেয়েলী, একপ্রকারের adverb, ক্রিয়া-বিশেষণ।'

বিজ্ঞন—'এতদিন পরে আবিজ্ঞার করেছেন। ছেলে বয়সে ওঁর খাম-ধেয়ালে স্থ্রুন দা আর আমি ব্যতিব্যস্ত হতাম।' রমলা হেসে ফেল্লে। খিগেন বারু একটা কমলালেবু নিলেন।

'(तनी वनलाहि, विजन १'

বিজ্ঞন—'তা একটু, বেশ একটু কঠিন হয়েছেন। স্কুলনা যদি এসে পড়ে খুব ভাল হয় অনার অন্ততঃ, তার একটা ব্যালান্স্ আছে যেটা আর কারুর মধ্যে পাই না। একটা হিউম্যানিটি, যেটা এদের মধ্যে কারুর নেই, নেই আমি জানি, আপনি কতটুকু জানেন খগেন বাবু, এরা নিজেদের কল বানিয়েছে মজুরদের হয়ে লড়তে গিয়ে। যেটা শক্র তার সঙ্গে যুঝতে তাই হয়ে গেল অমুষ্ডের জলাঞ্জলি দিয়ে মানুষের উপকার করবে। তা কখনও সম্ভব। আপনি কি ভারে বিচার করেন জানি না

খগেন—'বিচার, বিশ্লেষণ ভাল লাগে না আর । কিন্তু, বিজ্ঞন, বদলেছ ভূমি, কিংবা, হয়ত, যা ছিলে তাইতে ফিরেছ, পিছলে গিয়ে।' বিজ্ঞন অন্থির হয়ে দাঁড়িয়ে অস্বাভাবিক কঠে বল্লে 'মাপনি জানেন না মোটেই...আমি এখন যাচ্ছি··পরে সব দেখবেন অস্থায় কার ও কোথায়?' বিজ্ঞন চলে গেল।

ু যাবার পর থগেন বাবু অনেকক্ষণ টেবিলে। ধারে বসে রইলেন। রমল। উঠতে যাতে এমন সময় থগেন বাবু বলেন, 'ক্লান্ত হয়েছ, রমা ?' হঠাৎ কঠিতবে কোমলতা জড়িয়ে যায় তেতিন রমা-সম্বোধনে মাধুর্য আসেনি, লোকের সামনে রমলা বলতেও লজ্জা হত, নামের পরিহারটাই যেন স্বাভাবিক ইয়ে এসেছিল, বিজনের সামনে 'তোমার দিদি', এমন বন্ধু নেই যার কাছে 'রমলা' উচ্চারণ করা যায়, 'রমা' আরো ছোটো, স্বল্প-পরিসরে চিস্তার পদ্ধতি হাঁপিয়ে ওঠে, ভাবেরই স্থবিধা ঘটে, তাই ঘনৰ কবিতার গুণ, রমা-র শেষে স্বর্বর্ণ দীর্ঘ হয়ে ভাবপ্রকাশের অবসর দেয়, র-মল্-আ, হসস্তে আটকে যায়, 'ছটি কথার রমা—তাল দেওয়া যায় আ-এর ওপর। 'রমা' যেন 'তৃমি' মাখান তেবিন প্রথম 'তৃমি' বল্লে সেদিন সর্ব্বাঙ্গে কাপন লেগেছিল, সিঁড়ির ওপর থেকে, তার পরই সরে গেল। তে

त्रमला—'ना, (कन ?'

থানে—'না, অমনই। বিশেষ কোনো কথা নেই। তোমাকে দেখাচ্ছিল ভাল।' রমলা নিজের ঘরে চলে গেল। সত্যি কোনো কথা ছিল না, কিংবা আনেক কথাই ছিল যার জন্ম হল না, বহু দিনের সঞ্জিত কামনার তীব্রতা সন্থেও অনাগতের আশস্কায় নিজ্জল হল, কামনা অন্য মুখ নিলে, কথা ঘুরে গেল, জানাবারই বা কি প্রয়োজন ? সবই নিরর্থক, মন অবসন্ন হয়, প্রকাশের শক্তি পর্যান্ত থাকে না, ব্যপ্রতার অবসানে আন্তরিক পার্থক্যবোধ দানার মতন মনের তলায় থিতোয়। এটা ঘুণা নয়, ক্লান্তি, যাতে সহাত্ত্তিও অভিমানের আমেজ রয়েছে। রমলার প্রতি অন্যায় বিচার য়েন না হয়, তার দিক একটা আছেই আছে, সে সমাজ ছেড়ে তাকে গ্রহণ করেছে—এটা মন্ত,ত্যাগ লৈটো অন্যীকার করা মহাপাপ। কিন্তু পাপ পুণ্যই বা কেন ? স্বীকার-অন্থীকার দেনা-পাওনার ব্যাপার, হিসেব-নিকেষ ধর্মজ্ঞানের ইব্যান্ত্রি। রমলা মান্ত্র্য অত এব তার অন্তিষ্ক্রটাই মুখ্য, মেয়েমান্ত্র্য হলেও মান্ত্র্য।

অনেক রাতে রমলা খগেন বাবুর বিছানায় আসতে খণেন বাবুরান্ত হয়ে জায়গা ছেড়ে দিলেন। 'রাগ হল ?' 'রাগ! রাগ কেন হবে ?' 'তুমি যদি বল আমি কোনো পার্টিতে যাব না, কোনো সমিতিতে যোগ দেব না, কারুর সঙ্গে মিশব না।' নিশ্চল হয়ে খগেন বাবু উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই যাবে, সকলের সঙ্গে মিশবে, আমি ভূল বুঝব না। জীবনে যা যা করেছি তাই সঙ্চিক মাও হতে পারে, কিন্তু, কি জান, স্কুল, মোটা-মোটা সম্ভাবনাতলো। খুঁটি-

নাটি ছোট্টখাট্ট ট্করো, কাটাকাটা ঘটনার চেয়ে বেশী মূল্যবান, বেশী দরকারী মনে হয় আজকাল। তাদের প্রতিকৃল আচরণে শান্তি নেই, সেটা নির্ব্বৃদ্ধিতার পরিচয়, নিজ লা বোকামী…। এইটুকু বদলেছি, মাত্র।' হঠাৎ রমলা খগেন্-বাবুর কানের কাছে মুখ এনে বল্লে, 'তুমি আমাকে ভাল দেখাচিছল দেভল <
 ত্রার কেন 
 প্রালা হাওয়ায় বেরিয়ে এলাম যে ৷ তোমারও কি ভাল লাগে না ? আমি, বৃথি - বৌকা, সাজলে-গুজলে আড় চোখে মাবার দেখা হয়…' ''নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই ভোমার অধিকার আছে।' 'অধিকার…অধিকারের কথা তোলো ড' দেখো कि कति।' 'অধিকার নয় । তবে কর্ত্তব্য । কর্ত্তব্য মানে - প্রজনের সম্বন্ধটাকে হজনেই ওপর তলায় নিয়ে যেতে চাইছে, চেষ্টা করছে --- क्षीवनिष्ठा यि विष्ठा इया, जात कर्खना थारक ना, थारक हाल व्यात खात ... সেটাও স্বাভাবিক, প্রত্যেকে প্রসারিত হবেই, বদ্ধপ্রাকার কিছু তোমার আমার স্থবিধায় আপনা থেকে প্রশস্ত হবে না।' 'তুমি কী চাও ?' 'তাই জানি না, 'অস্তত: তোমার কাছে: তবে আপাতত ভার একটু লঘু হোক। গরম পড়ে পেছে। খেগেন বাবু গলা থেকে রমলার হাত নামিয়ে দিলেন, পাথরের মতন ভারী। রমলা আবার হাত রেখে বল্লে, 'ঢের হয়েছে মশাইএর, অনেককণ রাগ দেখান হয়েছে, এইবার...না, স্নামি শুনছি না…নিজে ভেবে ভেবে বুড়ো হলে, আমাকেওু বৃড়ী হতে হবে সেই সঙ্গে 'তুমি কখনই হবে না।' 'উর্ব্বশী वन।' 'ভाই বটে।' 'আমাকে অপমান না করলে বুঝি হজম হয় না ? বেশ . কাল থেকে আমি কারুর সঞ্জে মিশব না, মুখ হাঁড়ী করে কালপেঁচী সেকে ঘরের কোণে বঙ্গে থাকব, ভোমার ভাল লাগবে ? তবে জর্জেট পরতে বল কেন ? আহা, আমি যেন বুঝি না ... কাল চল একটা ভাল সুট পরে বেরোও িদেখি নি, বেশ ভাল লাগবে, অন্তেরও লাগবে গোঁলাগবে ঐ যে বেবী েমেয়েটিকে দেখলে∙∙ভবে ভর এখন রণির যুগ চলছে, রিটার সঙ্গে বয়েসের साल शार्त्वना, जो हाफ़ा ७ এখন विकास करका लागन, क्यान हानाकी करत বিজনের নৌকোয় গেল ... তুঃধ হয়, লুইসী রাইনারের টয়-ওয়াইফ, কিংবা গুড্ ্ আর্থ দেখেছ ? যেন কাঁদভেই জ্লোছে, এ-যুগেও অমন হয় !' 'প্রোফেসার ছিল ?' 'ওমা, তাই বল, আমি ভাবছি কে রে ৷ হা ভগবান ! ও বদি ক্ষেউএর মতন খোরে আমি কোখার যাব ৷ তবে—আমি কিছুতে রাজী

হইনি, বেবীর কাণ্ড, আমি আর হোস্টেস্গিরি করতে পারি না তথা, তাই বল ? ধরা পড়েছে কেবল মেয়েরা, নয় ?' রমলা খিলখিল করে জেদে খগেন বাবুকে টেনে নিলে। কাঠের মতন পড়ে রইলেন—উত্তেজনা নিবৃত্তির যন্ত্র পার্টি থেকে ফিরে কেন অমন হয়! নিজের ওপর ছাণা ধরে নিজিয় অংশের অভিনয়ে, রমলা বুঝতে পারে, তার লজ্জা হয়, ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চলে যায়। যাবার সময় বলে, 'শুনছিলাম, সফীকের নামে ওয়ারাণ্ট বেরুছেছ!' 'কেন ? সমঝোতা ত' হয়ে গেল।' 'মানুষ খুনের চার্জে।' 'মানুষ খুনা!' 'লিশু হত্যা।'

পরের দিন সকালে বিজন এল না। বিকেলে বিজন গ্যান্থাক্ত থেকে গাড়ি বার করে ভেতরে এল। 'কি রমাদি ? এখনও তৈরী হও নি ?' রমলা গা করল না। খগেন বাবু বিজনকৈ সফীকের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। 'সফীক ? তার শরীর খারাপ, বেশী। তার এখান থেকে সরে যাওয়াই ভাল। এখানে আপাতত আর কি কাজ ! ওধারে এলাহাবাদের ছাপাখানায় ধর্মঘট হয়েছে শুনছিলাম। কৈ, রমাদি, শীগ্গির তৈরী হও।' রমলা তবু উঠল না দেখে খগেন বাবু বিরক্তির স্বরে বল্লেন, 'যাবার কথা দিয়েছ থেতেই হবে…যদি তোমাকে…'

রমলা, 'আমাকে তুমি কিছুই বলনি, ' তুমি একট্ থাম : 'গ্লীজ--'

বিজ্ঞন—'কেন, যাবে না কেন ? আপনার অমত নাকি । কাজটা খুব ভাল
'িছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ব্যাপার । এতে দোষ হয়ত আমারই । এই কাল
সব ঠিক, আর আজ কলকাটি বিগড়ে গেল। অত কথায় কথায় অভিমান
করলে সমিতি চলে না। এই জন্মেই ত' বনে না ভোমাদের সঙ্গৈ আমার।'
খগেন—'বাস্তবিক রমলা, এখন বিজনের মান থাকে কোথায় ?

বিজ্ঞন—'আমাকে যদি বিপুদে ফেলতে চাও তার অনেক সময় আছে।
এখন লক্ষীটি চল, সহ পশু হবে। বেবীর কর্মা, নয়, রিটা ॰ তার ধাতেই
নেই গড়ে তোলার কোনো কিছুর। তুমি শিখিয়েছ তুমি না গেলে একটা।
কেলেছারী হবে।'

,খগেন 'আমি একটু বেরুব, কাজ আছে আমার।' বলা হল না

স্ক্রনকে আসতে মানা করার কথাটা পরে সুযোগ হলে দেখা যাবে। রমল। সালতে গেল ভেতরে।

ব্যাপারটা এই: ক্লাবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রমলার ওপর একটা গুরুতর কাজের ভার অংসে। অনেক দিন থেকে ক্লাবের কাগজে কলমে একটা 'ওয়েলফেয়ার সেক্শন' ছিল, সেটা ঠিক চলছিল না একজন উপযুক্ত কশ্মিষ্ঠ কর্মসচীবের অভারে। সকলের অমুরোধে রমলা ঐ দিকটা একটু নজর দিতে . স্বীকৃত হল - প্রথমে সে রাজী হয় নি সহরে নতুন এসেছে বলে, কিন্তু সে আপত্তি টি কল না। কাণপুর সহরে শিশুদের কোনো অনুষ্ঠান নেই, অধ্যাপক বল্লেন, অথচ প্রত্যেক শিশুরই আর্টের প্রতি একটা সহজ আগ্রহ আছে, কেউ পারে ছবি আঁকতে, বিলেতে প্রায়ই শিশু-মার্ট প্রদর্শনী হয়, দে-সব ছবি দেখলে মনে পড়ে একধারে বুশম্যানদের চিট্, অন্তথারে অতি আধুনিক, এমন কি পিকাসোর ইদানীং আঁকা ছবি; কেউ পারে নাচতে কত মেয়ে যে পীটার প্যান সাজচে তার ইয়তা নেই; আর গান গাইবার শক্তি প্রত্যেক ইটালিয়ান মভাবে তাদের প্রতিভার ফুরণ হয় না, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বরঞ্চ সেটা নষ্টই হয় আজকালকার গ্র্যাজুয়েটরা কাণা ও কালা। এতে ভারতবর্ষের যে কড ্ক্রতি হচ্ছে তার, ইয়ত্তা নেই। তাই শিশুদের একট: ক্লাবের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে ঐ ওয়েলফেয়ার বিভাগ মেম্বরদের ছেলে মেয়েদের নিয়ে কাজ স্বরুক ুকরুক। সেখানে মধ্যে মধ্যে একান্ধ নাটিকার অভিনয় হবে, ছেলেরাই অর্কেট্র। তৈরী করতে, ছবির প্রদর্শনী খুলবে বছরে বছরে। বিজন অধ্যাপকের উদ্দেশ্য সাধু স্বীকার করল, তবে এ সব প্রচেষ্টার একটা সামাজিক উদ্দেশ্য 'থাকা চাই, নচেৎ বুর্জ্জোয়া আমোদ প্রমোদে তার' উৎসাহ নেই। অধ্যাপক ভার দিকে চোখ টিপে চুপিচুপি বল্লেন, 'সামাজিক উদ্দেশ্য কি বলছ! আমি চাই এদের শ্রেণীজ্ঞান ঘোচাতে, ডি-ক্লাস্ কথতে।' ঠিক হল, চ্যারিটি-শে। হবে, পরে, এবং ভার জর্ম এখন থেকে রমলা দেবী ভার গ্রহণ করুন। অধ্যাপকের পীড়াপীড়িতে এবং প্রাণপণ সাহায্য প্রতিজ্ঞায় রমলার আছ-বিশাস ফিরে এল। এখন রমলা ভার নিতে না নিতেই খবর এল যে দিল্লীর এক বড় সাহেব কাণপুর আসছেন শীগ্রির, একদিন মাত্র থাকবেন, তার

সামনে প্রথম অভিনয় হলে টাকা উঠবে বেশী। অধ্যাপক রমলাকে আশাস দিয়ে বল্লেন, 'আমরা এমন চীজ দেখাব যা কাণপুরে কখনও হয় নি, ষ্টেজ হবে বাইরের প্রকৃতি, আপনি কেবল সামনে থাকবেন অনুপনার উপস্থিতিই আমার প্রেরণা, বাকীটা আমার প্রতিভা।' সেই মত রমলা কথা দিয়েছিল রিহার্স্যালে যাবার, এখন না গেলে সব ভেস্কে যাবে।

বয় কার্ড আনার সঙ্গে অধ্যাপক ঘরে এলেন। 'ভাবলাম, দেরী হচ্ছে যেকালে নিশ্চয় কোনো গোলমাল হয়েছে।' বমলা এসে বিজনের সঙ্গে দিজের গাড়িতে উঠল। অধ্যাপক টু-সীটারে পিছুপিছু কলেন।

ক্ৰেম্ৰা

ধৃৰ্জটিপ্ৰসাদ মুখোপাধ্যায়

## সাহিত্যের পরিচয়

বিশ্বসৃষ্টি আমাদের নিকটে যেরপে প্রতিভাত হইতেছে সেইরূপ প্রতিভাসণের কারণ কি ইহা অরুসন্ধান করিতে গিয়া দার্শনিকগণ বলিয়াছেন যে ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে একটা মায়াশক্তি। আর সেই মায়াশক্তির স্বরূপ হইল অনির্বাচ্যা, সে সংগু নয়, আবার সে অসংগু নয়,—এই সত্যমিখ্যা— অস্তিছ-অনক্তিছের মাঝখানে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহার অনির্বচনীয় রহস্তা, সেই অনির্বচনীয় রহস্তাই দাঁড়াইয়া আছে বিশ্বসৃষ্টির মূলে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, বিশ্বস্টির যে রূপটি আমাদের নিকটে প্রতিভাত হইতেছে,— যাহাকে আমরা আমাদের সকল ভালো লাগা মন্দ লাগার সকল স্থা-ছাথের অবলম্বন বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা বাহিরের কোন বস্তুর রূপ নহে, ল্যামাদের মন ব্যতীত বিশ্ব-সৃষ্টির কোনো প্রতিভাসন নাই। তবে কি সে সম্পূর্ণ ই আমাদের মনের স্টি ? তাহাও নহে,—কারণ তাহা হইলে অন্ধ মানুষের মনের ভিতরেও রূপে রঙে ফুটিয়া উঠিতে পারিত বিশ্ব-সৃষ্টির বিচিত্র ছবিটি। এই রূপটি তাহা হইলে জাগিয়াছে কোথায় ? সে আমাদের অন্তরেও নাই, সে আমাদের বাহিরেও নাই,—অথচ অস্তর-বাহিরের যোগে ভাসিয়া ওঠে সৃষ্টির বন্ধ নিটিত্র রূপটি ঐ মায়ার।অনির্বচনীয় লীলারপে।

আমাদের সকল সাহিত্য-সৃষ্টির মূলেও পরম সত্য হইয়া দাঁড়াইয়া
রিইয়াছে এইরপ একটা মায়া-শক্তি,—অনির্বচনীয় তাহার স্বরূপ। আমাদের
যে সাহিত্যের জগং তাহাকে সভ্যও বলিতে পারিতেছি না, মিথ্যাও বলিতে
পারিতেছি না,—সভ্য-মিথ্যার মাঝখানে দাঁড়াইয়া সে আমাদিগকে দিতেছে
বিচিত্র রসামুভ্তি। সাহিত্যের ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টির পিছনকার এই মায়াশক্তিকে আমরা বলি 'প্রতিভা'। সাহিত্যের রসমূর্তিতে আমাদের অস্তরের
কাছে যে প্রতিভাসন তাহা কোনো বহির্বস্তর বা বহির্বিষয়েরই সম্পদ নহে;—
কারণ, যদি তাহা হইত তবে মনোনিয়পেক্ষভাবে সে ময়য়ুয়-সাধারণের নিকটে
সমান ভাবে প্রতিভাত হইতে পারিত। সে শুধু মনের বা ফ্রদয়ের সম্পদ্ও
নহত,—কারণ বহির্বস্ত বা বিষয়কে অবলম্বন না করিয়া একাস্তভাবে বস্ত বা

বিষয়-নিরপেক্ষরপে সে কখনও আমাদের কাছে আত্ম-প্রকাশ করে না।
একদিকে রহিয়াছে বহিজ্পং, অক্সদিকে রহিয়াছে পাঠকের মন,—আর
মাঝখানে, রহিয়াছে অনির্বচনীয়-স্বরূপ প্রতিভার মায়াশক্তি,—সেই কৌতুকময়ীর বিচিত্র লীলাতেই অন্তর্জ্পং এবং বহির্জ্পং উভয়ের, যোগে — অথচ উভয়বিলক্ষণরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে একটা বহস্তময় সাহিত্য-জ্পং।

এই সাহিত্যের জগৎ বিধাতার সৃষ্ট জগৎ হইতে স্বতন্ত্র,—ইহা একাস্তভাবে মানুষের সৃষ্ট জগং,-এখানে 'কবিরেব প্রজাপতিঃ।' একদিকৈ • রহিয়াছে বিধাতার বিশ্ব-সৃষ্টি, আর একদিকে রহিয়াছে সহাদয় পাঠকের মন,—প্রজাপতি বেলার স্থায় কবি বা সাহিত্যিক মাঝখানে গড়াইয়া দিয়াছেন এই সাহিত্য-জগং। কিন্তু কেন ? বিধাতা-পুরুষের সহিত এই পাল্লা কেন 2 তাহার কারণ, প্রজাপতি ব্রহ্মার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ আছে টপনিষদ্ বলিয়াছেন, সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্ম। মানুষের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন,—তিনি-মানুষ স্ষ্টি করিয়া হিংসা-বশতঃ মানুষের ইন্দ্রিগুগুলিকে বাহিরের দিকে ফিরাইয়া দিলেন, যেন মানুষ সৃষ্টির অন্তনিহিত গভীর রহস্তকে, প্রম সভ্যকে জানিতে না পারে। কিন্তু মানুষ্ট বা একেবারে হার মানিবে কেন ? মানুষের ভিতরে যাঁহারা চঁতুর তাঁহাদের চোখে ধরা পড়িল বিধাতার এই দর্যাপ্রস্ত ুকারসাজি,—তাঁহারা মোড় ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দৃষ্টিকে, এবণকে 💖 বাহিরের দিকেই ভাসিয়া যাইতে দিলেনু না, তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইতে চাহিলেন অন্তরের দিকে । তখন লাভ হইল নৃতন দৃষ্টি, নৃতন প্রবণ, নৃতন গন্ধ, স্পূর্প, আস্বাদন। মানুষ বুঝিল, বিশ্ব-সৃষ্টিকে সে যেমন করিয়াঁ দেখিয়াছিল, স্বাদে গল্পে শক্তে স্পর্শে তাহাকে যেমন করিয়া পাইয়াছিল,--সেই দেখা, সেই পা ভয়াই ত যথার্থ দেখা এবং পা ভয়া নয়,— বিশ্বসৃষ্টি যে আরও অনুকেশানি! ভখন মারুষ নৃতন করিয়া বিখের পানে তাকাইল,—সে তাকানো ভঙ্ু বাহিরের দিকে তাকানো নহে,—সেই বাহিরে তাকাইবার পিছনে রহিল একটা ফিরিয়া তাকানো; সেই ফিরিয়া তাকানোর ভিতরে মারুষ দেখিতে পাইল, দৈনন্দিন জীবনের একান্ত তুক্ত কুদ্র সাধারণ জিনিসগুলিও কত বড় হইয়া মহিমানিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভিতরে রহিয়াছে অসীম রহস্ত—অনস্ত বিশ্বয় ! নিধিল বিশ্ব তাহার কাছে গদ্ধে গানে সৌন্দর্যে মাধুর্যে একান্ত অপরূপ হইয়া উঠিল। বিধাতা পুরুষের ছলচাত্রী এড়াইয়া মানুষ তখন গুধু মাতিয়া উঠিল বিধার অরপ-সন্ধানে। মানুষ অন্তরে অন্তরে জগৎ সম্বন্ধে লাভ করিল গভীর সভা;—কিন্তু হায়! পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে সেই স্বাপরায়ণ বিধাতার অভিশাপ,—স্মগ্র অন্তর দিয়া মানুষ যাহা লাভ করিল অনির্বচনীয় তাহার অরপ্ত,—যে ভাষা বিধাতা পুরুষ মানুষকে দিয়াছেন সে ভাষাদ্বারা ভাহাকে আর প্রকাশ করা গেল না। কিন্তু অন্তরকে ভাহা হইলে ভ আর বাহিরে প্রকাশ করা গেল না,—যাহা নিছক আমার, তাহাকে যে সকলের করিয়া ভোলা গেল না! বিশ্বমানবের অন্তর হইতে 'আমি' যে ভাহা ত্ইলে রহিলাম চির বিভিন্ন হইয়া।

কিন্ত এই বিচ্ছেদ মাত্র্য কিছুতেই স্বীকার করিতে পারে না। কারণ বিশ্বমানবের যোগে যে সে নিরন্তর নিজের ভিতরে 'আমিতর' হইয়া উঠিতেছে; লেখানে যদি আসে বিচ্ছেদ তবে 'আমি' যে পড়ে আপনার গৃহকোণে একান্ত সমুক্তিত হইয়া। মাতুষের পশ্চাতে ঘোরাকেরা করিতেছে একটা বিজ্ঞানী আদিম শ্রুতান,—মাত্ত্বত করিল বিজ্ঞান। বিশ্বের অনিব্চনীয় স্বরূপকে শ্রেমা দিবে, ইছাই ভাহার পণ। মাত্র্য ভর্মা শৃষ্টি করিল অসংখ্য কলা-কৌশল,—শৃষ্টি করিল নৃতন ভাষার—নৃতদ প্রকাশ-ভঙ্গির,—তাহা ঘারা সে আরম্ভ করিয়াছে কোন্ স্বনুর অভীত হইতে যুগে যুগে দেশে দেশে জীবন ও লগতের অন্তর্গিহিত অমির্বচনীয় স্বরূপকে প্রকাশ করিবার সাধনা। এই সাধনা ঘারাই মাত্র্য ক্রণকে এবং কীবনকে আবার নৃতন করিয়া স্বৃত্তি করিয়া ক্রেমাছে। বিশ্বের সেই নৃতম স্বৃত্তিই সাহিত্য-সৃত্তি। ঘূগে যুগে দেশে দেশে চলিয়াছে, এই এক সাধনা,—জীবনকৈ ও জগৎকৈ শুধু স্থানর এবং মধুর করিয়া দেক্বির না, ভাহার সমস্ভ কুঞ্জিতা, কারণ্য এবং কল্পত্ব লইয়াই ভাহাকে আরও অনেক গভীর করিয়া অনুভ্র করিব, —এই সাধনাই সাহিত্য-সীবনা।

গ্রীক্ মনীবী প্লেটো এই সাহিত্য-জগৎ সহস্কে বলিয়াছেন যে সাহিতা বিশ্বস্থিত একটা 'অনুকরণ' মাত্র। আমাদের এই জগংটাই জগতের 'আসল' রাশের সন্ধান দিতে পারিভেছে না, স্তরাং এই সাহিত্যরূপ (অবশ্য প্রাচীনের। আমাদের বর্জমান 'সাহিত্য' শক্তির পরিবতে সর্বদাই 'কাব্য' শক্তি ব্যবহার ভ্রিভেন,—কারণ উহাই ছিল সাহিত্যের সাধানে রূপ) 'নক্স' জগংটি যে আমাদিগকে সভালাভ সম্বন্ধে একেবারে পথে বসাইবে ইহাতে আর সংশ্র করিয়া লাভ নাই। সাহিত্যকে জগতের নকল মানিয়া লইলে, প্লেটোর পরবর্তী যুক্তিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবশ্য সাহিত্যের তর্ম হইতে একদলে হয়ত প্লেটোর কথার জবাবে কাটাছাটা ভাবে বলিয়া দিবেন, সাহিত্যের ভিতর দিয়া সভ্যকে না পাইলাম ত না পাইলাম; সে নকল হোক, মিথ্যা হোক, তাহাকে আমরা চাই,—কারণ সেই নকল একে-মিথ্যাই আমাদের ভাল লাগে,—আর জীবনের পথে ভাল লাগাটাই আমাদের সব চেম্মে বড় কথা।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই জাতীয় স্থবিশুদ্ধ চার্বাকপন্থী আমরা নই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের মতে দাহিত্তার স্বরূপটিই চার্বাক-মতের বিরোধী। প্লেটো কাব্য বা সাহিত্য সম্পর্কে এই 'অফুকরণ' কথাটি যে কি অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া পণ্ডিত মহলে •অনেক কলহ রহিয়াছে; কিন্তু সাহিত্য বিশ্ব-প্রকৃতির 'নকল' একথা কিছুতেই মানিব না, আর না মানার কারণ রহিয়াছে সাহিত্যের যে সৃষ্টি-রহস্ত পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি তাহারই ভিতরে। সাহিত্য বহিঃপ্রকৃতির নকল নয় এই জ্বন্থ বেচিঃ-প্রকৃতির যে অংশ আমাদের নিকট অতি মুস্পষ্টরূপে জানা সে অংশকে লইয়া আমাদের সাহিত্য জগং গড়িয়া ওঠে না জানার ভিতর দিয়া ধানিত হইয়া ওঠে যে অজ্ঞানা, সাহিত্য গড়িয়া ওঠে তাহাকে লইয়া। জ্ঞানা জ্ঞগৎটা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই উপলক্ষ্য,—লক্ষ্য সেই অজানা। কিন্তু যে, অজানা তাহাকে লইয়া সাহিত্য গড়িয়া ওঠে কিরূপে ? এ কথার জবাব এই যে যাহা আমাদের বহিবিজিয়ের কাছে থাকে অজানা, বুদ্ধির প্রথম আলোককেও যাহা চলিতে চাহে আড়াল করিয়া তাহা আমাদের হৃদয়ের কাছে আসিয়া ধরা দেয় একটা রস-স্পল্দনের রূপে,—ইহাকেই আমি. বলিয়াছি বিশ্ব প্রকৃতির অনিবঁচনীয় স্মরূপ, যাহাকে আমরা নিরীন্তর প্রকাশ করিতে চাহিতেছি আমাদের সাহিত্যে। প্লেটো হয়ত যে সকল সাহিত্যের শ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সাহিত্যকে জীবনের 'অফুকরণ' বলিয়াছেন ভাহা তংপুর্ববর্তী প্রীক সাহিত্যের এপিক্ এবং নাটকগুলি; কিন্তু এপিক্, নাটক প্রভূতি বিষয়-প্রধান (objective) কাব্যগুলির ভিতরেও যে প্রধান হইয়া

উঠিয়াছে একটা বাস্তব ঘটনা-সংঘাতের যথাযথ বর্ণনা তাহা মনে হয় না, যেখানে সেই বাস্তব ঘটনা-সংঘাতের ভিতর দিয়া সকল জুড়িয়া মানুষের জীবন-রহস্ত আরও গভীর হইয়া একটা অকথিত মহিমায় মহিমাঘিত হইয়া ওঠেনাই সেখানে তাহা বড় সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিতে পারি-না।

যে বিশ্বস্থিকে জড়ও চেতনের লীলার ভিতর দিয়া পাইতেছি প্রত্যক্ষে নিরম্ভর আমাদের চারিপাশে, তাহাকে আবার সাহিত্যের ভিতরে রূপায়িত করিয়া চাইতে ভাল লাগে কেন ? তাহার কারণ, জীবনের ভালমন্দ, সৌন্দর্য্য-বীভংসতা, কারুণ্য-রুদ্রত্ব সকল জড়াইয়া আমাদের চোখে জাগিয়া ওঠে যে বিশায়—বাঞ্জিত ইইয়া ওঠে যে মহিমা তাহাকেই বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে এবং পাইতে চাই সাহিত্যে। রামায়ণ-মহাভারতের স্থায় বিষয়-প্রধান সাহিত্য,জগতে আর কি আছে গুকিস্ত সে কি তৎকালীন জীবনের **ৰোটোগ্ৰাফ মাত্ৰ গুমস্ত জু**ড়িয়া কবি-গুরু বাল্মীকি এবং ব্যাসদেব কি কথা বলিয়াছেন প বলিয়াছেন,—'জীবনকে দেখ,—বিশ্ব জগৎকে দেখ,—কত তার রহস্থ-প্রতি রক্ষে ভরা রহিয়াছে অসীম বিস্ময়,—অনির্বচনীয় তাহার মহিমা ! জীবনের সেই অনির্বচনীয় মহিমাকে আমরা অন্তরে অন্তরে অমুভব করিয়াছি গভীর রস-স্পন্দনে, জীবনের সেই অনিব্চনীয়তাকেই লক্ষ লক্ষ শ্লোকে বচনীয় করিয়া তুলিয়াছি আমাদের কাব্যে। জীবন-বেদের পাতায় পোতায় লেখা রহিয়াছে যে শভীব সভ্য হ'ইতে প্রজাপতি ব্রহ্মা মানুহকে চাহিয়াছিলেন বঞ্চিড; জীবনের সেই গভীর সত্যকে আমরা প্রতিদিনের ভুচ্ছতার প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে দিই নাই; আমরা ফিরিয়া তাকাইয়াছি क्षीवत्मत পানে, আমরা জীবনের অমৃত লাভ ক্রিবার জক্ত 'আবৃত্তচকুং'। জীবনের পানে ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিয়াছি যে বিপুল রহস্ত—প্রতিপদে লাভ করিয়াছি যে'বিশ্বয় ভাহাকে প্রকাশ করাই আ্মাদের লক্ষ্য, রাম-রাবণের যুদ্ধ ুবা কুরু-পাওবের যুদ্ধ উপলক্ষ্য মাত্র।' এই জন্ম আমরা বিষয়-সর্বস্থ অথবা ্বাস্তবপদ্ধী সাহিত্য বলিয়া যেখানে কোলাহল করি সেখানেও বাড়াবাড়ি করিবার কিছুই নাই; যাহা ভুধু দেখিয়া গুনিয়াই তৃত্তি –দেখা-গুনার পশ্চাতে বে রাখিয়া যায় না ভাবনার মূর্ছনা তাহাকে লইয়া কখনও কোনোদিন সাহিত্য হয় নাই; আর এই ভাবনার মূর্ছনার পশ্চাতে রহিয়াছে আমাদের অন্তরের গভীর বিশায়।

বিশ্বনাথ কবিতার রদের স্বরূপ বলিতে গিয়া বলিয়াছেন,—রস হইল 'লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণঃ'। কবি কর্ণপুরও বলিয়াছেন,—'চমৎকারি সুখং রসঃ।' বিশ্বনাথের মতে চমংকার অর্থ চিত্ত বিস্তার-রূপ বিস্ময়। হইলে রসের ভিতরে যে একটা আনন্দবোধ রহিয়াছে সেই বাধের সহিত অভিন হইয়া রহিয়াছে একটা পরম বিশ্বয়। এই প্রসঙ্গে ধর্মদত্তের মঙ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাতেও দেখিতে পাইতেছি যে রসের 'চমৎকার' বা বিশায়ই হইতেছে সারবস্তা,—এবং এই জতাই কাব্যে যত প্রকারের রস হয় তাহার মূলে রহিয়াছে একটা অভূত রস। কথাটার তাৎপর্য কি ? পরিদৃশ্য-মান জগৎ এবং জীবদের ভিতরে রহিয়াছে যে অতলম্পর্শ রহস্ত তাহা আমাদের কবি-মনকে নিরস্তর করিতেছে বিস্ময়-মুগ্ধ, আঁমাদের সাহিত্যের বসামুভূতির ভিতরে একটা গভীর আনন্দামুভৃতির ভিতর দিয়া আমরা লাভ করি বেশ্ব-সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা লোকোত্তর চমংকৃতি.—একটা পরম বিশ্ময়। জীবনের যত প্রেম, যত হাসি, অত করুণা, যত উৎসাহ, রুদ্রত, ঘুণা ভয় কিছুই সাহিত্যের ্লামগ্রী হইয়া উঠিতে পারে না যতক্ষণ না দে একটা বিস্ময়ের ভিতর দিয়া আভাস না দেয় জীবনের গভীর রহস্মুকে। এই বিশায়-লক্ষণের ভিতর দিয়া আমরা আফাদের লৌকিক আনন্দ ভোগ এবং আমাদের অলৌকিক ধর্মানন্দের সহিত সাহিত্যের রসাস্বাদের একটা প্রকারভেদ স্থাপন করিতে • পারি। প্রেমের আনন্দে যত বিশায় কম, চিত্তের প্রসার কম, — তওঁই সে লৌকিক, সাহিত্যের জগৎ হইতে সে থাকে দূরে; আমাদের ধুমরিজার প্রেমেও আনন্দের গভীরতার সহিত রহিয়াছে সকল রহস্ত-সকল জিজ্ঞাসা-সকল বিস্ময়ের পরিনির্বাণ; যে আনন্দামূভূতি আনে শুধু চিত্তের পরিনির্বাণ সে যতই মহৎ হোক না কেন, তাহাকে সাহিত্যের জগতে স্থান দিতে পারি না। সাহিত্যের রস তাই 'বেদ্যান্তরস্পর্শগৃত্য' হইকাও 'লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণ'। সাহিত্যে ধর্মের স্থান রহিয়াছে; ভগবং-প্রেম লইয়া অনেক কাব্য-কবিতা হইয়াছে: কিন্তু সাহিত্যে যে ভগবং-প্রেম তাহা মাহুষকে একা পরিনির্বাণের পথে লইয়া যায় না, সে মানুষের মনকে লইয়া যায় রহস্তের

গভীরতায়—বিশায়ের অতলতায়। সেই রহস্ত এবং বিশায় লইয়াই ধর্ম ও সাহিত্য হইয়া ওঠে

সাহিত্য-সৃষ্টির আদিম প্রেরণার ভিতরেই রহিয়াছে এই চিত্ত-প্রসার-রূপ চমৎকৃতি বা বিশ্বয়। বিশ্বসৃষ্টিকে মানুষ যত দেখিয়াছে তাহার রহস্তময় বৈচিত্যে তত দে হইয়াছে বিশ্বয়-বিমুগ্ধ; এই জগৎ হইতে জীবন হইতে সে অনেক পাইয়াছে প্রেম, অনেক পাইয়াছে সৌন্দর্য, মাধুর্য,—অনেক পাইয়াছে হাসি-কায়া, আশা-উৎসাহ,—য়্বা-ভয়; জগৎ এবং জীবন হইতে তুই হাত ভরিয়া এই যে নিরন্তর পাওয়া তাহাতে যতক্ষণ সে ক্ষুত্র করিয়া রাখিয়াছে ক্ষণিক হাদয়-রৃত্তির বিশ্বয়-হীন আলোড়নে ততই তাহাকে করিয়াছে ক্ষ্রম সাধারণ লৌকিক জীবনের অমহিমায়; জীবনের চলার পথে ধূলামাটির ভিতরেই সে হারায় আপন সতা। কিন্তু জীবনের সকল পাওয়াকে মানুষ এমনি করিয়া ধূলায় বিলীন হইয়া যাইতে দেয় নাই; মানুষের মহত্তর সতায় "এই সকল পাওয়া তুলিয়াছে স্পন্দন,—মানুষ পাইয়াছে আর বিশ্বিত ইইয়াছে; ভাই সে পাইয়াছে আর ভাবনায় মিলিয়া মিশিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে একটা মনোময় লোক,—সাহিত্যের ফ্ষ্টি সেইখানে।

জীবনের যে সকল অমুভূতি একটা ভাবনার অমুরণন না রাখে তাহারা সাহিত্যের সামগ্রী হইতে পারে না। জগৎ-ব্যাপার এবং জীবন-প্রবাহের পশ্চাতে এই যে একটা অমুরণন রহিয়াছে তাহা লইয়াই গড়িরা ওঠে আমাদের কাব্যলোক। "প্রেমের যে তুইটি রূপ—সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ তাহার প্রথমটি লইয়া কাব্য জমিয়া ওঠে না, কারণ সম্ভোগের ভিতরে নায়ক-নায়িকা উভয়ে উভয়ের এত কাছাকাছি যে মাঝখানে বিশ্বয়ের স্থান নাই, তাই সেখানে নাই ভাবনার অমুরণন। বিরহ সৃষ্টি করে যতখানি ব্যবধানের ততখানি বিশ্বয়ের, কারণ প্রেমের তুই পারের মাঝখানে ত থাকিতে পারে না কোন ফাঁক, ব্যবধানের দূরত্ব তাই ভরিয়া যায় রহস্তের গোধুলিতে,—সে বিশ্বিত করে,—ভাবায়—সে আনে চমংকৃতি, তাই—বিরহ লইয়া হয় কাব্য।

বৃহৎ জগৎ-ব্যাপারের ভিতরকার এই অমুরণনকে অমুভব করিতে হইলে নিজেকে এই জগৎ-ব্যাপারের ঘূর্ণি এবং কোলাহল হইতে একটু গুটাইয়া লইতে হয়,—একটু উধের্ব রাখিতে হয়। রাজপথের কোলাহলের সহিত বাহার। কোলাহল করিয়া চলে এবং সেই কোলাহলের ভিতরেই নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দেয় সে কোলাহলকে ভাল করিয়া দেখিতে শুনিতে পায়, না, —তাই সে কোলাহলের পশ্চাতে রহিয়াছে যে বিশ্বয়-বিমথিত ভাবনার অমুরণন তাহা তাহার নিকট থাকিয়া যায় একেবারে অজ্ঞাত। এমন লোক আছে যে ঐ রাজ্ব-পথের মিছিলের সঙ্গেই চলিয়াছে কোলাহল করিয়া, —কিন্তু মাঝে, মাঝে সে থামিয়া যায়,—চোখ মেলিয়া দেখিতে চাহে রাজপথের শোভাযাত্রাকে, শুধু পরের চলাকে নহে, নিজের চলাকেও, কাণ পাতিয়া শুনিয়া লয় শুধু পরের কোলাহলকে নহে, নিজের কোলাহলকেও; তখনই সে মুকুত্ব করিতে পারে চলার পশ্চাতে যে অমুরণন রহিয়াছে, কোলাহলের পশ্চাতে যে অমুরণন রহিয়াছে ভাহাকে। শব্দের অমুরণন শব্দের মতন স্থুল নহে, তাই তাহাকে শুনিতে হয়, বিশেষ ভাবে কাণ পাতিয়া; জগং-ব্যাপারের পশ্চাতে রহিয়াছে, যে বিশ্বয়ের অমুরণন তাহাও তেমনি জগং-ব্যাপারের আয় স্থুল নহে, তাহাকে লাভ কারতেও চাই সেই তীক্ষ স্ক্র দৃষ্টি, এই জ্বেন্টই কবিকৈ হইতে হয় 'আর্ত্রচক্রং'।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের ভিতরে একদল ধ্বনি-বাদী আছেন। তাঁহারা বলেন যে, আমরা যাহা বলি সেই বলা যথন বলার ভিতরেই শেষ হইয়া যায়, শ্রেম্থাং বলাটার যে একটা সুম্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ রহিয়াছে সেই অর্থটির প্রকাশের সঙ্গে যথন তাহার সমস্ত ক্ষুর্ব্যটুকু শেষ হইয়া যায় তথন সে কাব্যেতর; কিন্তু সেই বলার সুম্পষ্ট এবং স্থান্টিই যেখানে প্রধান নয়, বলার ভিতর দিয়া আভাসে ইন্ধিতে প্রধান হইয়া উঠে একটা বাকাভৌত অর্থ সেইখানেই সে কাব্যপদ্বাচ্য। এই যে বাচ্যার্থের ভিতর দিয়াই বাচ্যার্থকে ছাপাইয়া ওঠে একটা বাচ্যাতীত ব্যঞ্জনা ইহাই ধ্বনি, ষেই ধ্বনিই কাব্যের

এই ধ্বনি শক্ষটিকে আর একটু গভীর এবং ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিলেই আমরা কাব্যের আত্মাকে লাভ না করিলেও তাহার অন্তর্দেশে প্রবেশাধিকার লাভ করিব। উত্তম সাহিত্য যে ধ্বনি-প্রধান তাঁহার কারণ এই থেঁ মৃসতঃ ধ্বনি লইয়াই গড়িয়া ওঠে সকল সাহিত্য, সে ধ্বনি হইতেছে সমগ্র সৃষ্টির ধ্বনি। এই বিরাট বাহ্মাণ্ড-ব্যাপারের মধ্যে যাহা কিছু ঘটিতেছে—সে বৃহৎ হোক ব্

কুদ্র হোক, স্থুন্দর হোক বা কুঞ্জী হোক, সুখের হোক বা ছু:খের হোক— তাহারা কিছুই আপনাতে আপনি লীন হইয়া যাইতেছে না, সকল ঘটনের ভিতর দিয়া থাকিয়া যাইতেহে একটা অঘটনের ঝন্ধার, ইহাকেই আমি বলিয়াছি জগৎ ব্যাপারেয় অমুরণন। বিশ্ব-প্রবাহের ভিতরে নিহিত রহিয়াছে যে ধ্বুনি ভাহাকে লুকাইয়া রাখিবার জন্মই বিধাতার ছলা-কলা, মানুষ ভাই এমন একটি স্বগৎ—এমন একটি জীবন গড়িয়া লয় তাহার সাহিত্যের ভিতরে যেখানে সে দকল দৃশ্য, গন্ধ, গান,—সকল ঘটনা প্রবাহের ভিতর দিয়া স্থুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে চায় 'সেই ধ্বনিকে। প্রকৃতিতে এবং সাহিত্যে এইথানেই ভফাং। বিশ-প্রকৃতির ভিতরে রহিয়াছে যে ধ্বনি তাহাকে সাধারণ লোকে ধরিতে পারে না, ভাহা ধরা পড়ে শুধু বিশেষ বিশেষ দেশে ও কালে বিশেষ বিশেষ লোকের কাছে। সেই বিশেষ লোকই জগতের বিভিন্ন যুগের সাহিত্যিক, বিশ্ব-জীবনের ধ্বনিকে , জাঁহারা স্থলভ করিয়া ভোলেন জাঁহাদের নিজেদের সৃষ্টির ভিতর দিয়া। সাহিত্যের ভিতরে আমরা বহিবিশ্বকে যেমনটি ঠিক তেমন্টি করিয়া কখনই প্রকাশ করি না,—উগ্রতম বাস্তববাদী সাহিত্যেও না: কারণ, বিশ্ব জীবনকে যেমনটি ঠিক তেমনটিই প্রকাশ করিলে তাহার ধ্বনিটিকে যে প্রকাশ করা হইত না। তাই সর্বপ্রকার সাহিত্য পৃষ্টির ভিতরেই बृहिग्नार् चात्रक हाणांहे-वाहाहे, नानाश्रकारत कना-कोमन, এह मकन প্রাচেষ্টার মূলে রহিয়াছে এই মুখ্য উন্দেশ্য, বিশ্ব জীবনের সেই অংশটুকু দেই ভাবে প্রকাশ ক্রা যাহাতে বিশ্ব-জীবনের ভিতরে লুকাইয়া রহিঁয়াছে যে ধ্বনি ভাহাকেই সব চেয়ে স্পষ্ট এবং সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা হয়।

বহিজগতের নায়ক-নায়িক। শুধু প্রেম করে না, আরও হাজার রকমের কার্ল করে; কিন্তু জগতের যত কাব্য-কবিতা গল্প, উপস্থাস, নাটক হইয়াছে তাহা যে অধিকাংশই নায়ক-নায়িকার প্রেম লইয়া, তাহার কারণ এই যে প্রেমের ভিতরে মান্ত্য সব চেয়ে বেশী পাইয়াছে জীবনের রহস্থ—বিশায়,—জীবনের ধ্বনির সন্ধান। সেই ধ্বনিটুকু ফুটাইয়া তুলিবার জন্ম বাস্তব জীবনের যেটুকু যেটুকু প্রয়োজন, কাব্যের ভিতরেও আমরা গ্রহণ কবি সেই টুকুই। তাহা যে শুধু রোম্যান্টিক কাব্যে বা আদর্শবাদী কাব্যে করি তহি। নহে, তাহা করি সকল বাস্তববাদী সাহিত্যেও। আমাদের বর্তমান

যুগের দৃষ্টিতে আমরা হয়ত জীবনের রহস্ত পাইয়াছি শুধু নায়ক-নায়িকার প্রেমের ভিতরে নহে, তাহাকে পাইয়াছি পরস্পারের ঘৃণা-বিদ্বেষের ভিতরেও; কিন্তু দেই ঘৃণা-বিদ্বেষের ঘাত-প্রতিঘাতের যে রূপ আঁকিয়া তুলি আমরা আমাদের সাহিত্যে সে আমাদিগকে কি দিতেছে । ঘৃণা-বিদ্বেষের ভিতর দিয়াও মান্তবের জীবনে জাগিতেছে যে গলীর রহস্ত— য জীবন-ধ্বনি তাহাকেই সে প্রকাশ করিতে চাহে তাহার সকল রচ্তার ভিতর দিয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া তাই আমরা শুধু সুন্দরকে—শুধু মধুরকে খুঁজি না,— জীবনের সকল হংখ-বেদনা, সকল ঘৃণা-বিদ্বেষ, রুজ্বে-বীভেংসতাও সাহিত্যের রস হইয়া উঠিতে পারে যদি সে প্রকাশ করে জীবনের ধ্বনিরে স্বরূপ পরম বিশ্বয়।

জগৎ-ব্যাপারের পশ্চাতে এই যে একটি অমুরণন তাহা দ্বারাই স্ষ্ট হয় কবির অন্তর রাজ্যে একটি বিশেষ বাসনা লোক। 'জীবনের ধন' তাই 'কিছুই ফেলা যায়'না। যাহা কিছু বাহিরে পাওয়া যায় স্থুলে বাহিরের ইন্সিয়ের দ্বারা তাহাঁই আবার একটি অনুরণনের রূপে অস্তরে প্রবেশ করিয়া গড়িয়া তোলে এই সাহিত্যের বাসনা-লোক। এই বাসনা-লোক হইভেই যেমন সাহিত্যের সৃষ্টি, এই বাসনা-লোকেই আবার সাহিত্যের আস্বাদন। সম-শাসনার যোগেই একটি হৃদয় অপরের কাছে হইয়া ওঠে 'সহৃদ<mark>য়,' আর তুইটি</mark> সহাদয়ের যে হাদয়-সংবাদ ভাহাই সাহিছেচার যথার্থ 'সাহিত্য' ↓ এই বাসনা-লোকের সামগ্রী বলিয়াই সাহিত্যের রিষয়-বস্তু শরীরী হইয়াও অশরীরী। শ্রীরী সে বাহিরের যোগে, অশরীরী সে অন্তরের যোগে। সাহিত্যের বিষয়• বস্তু যেমন একদিকে স্থূল বাস্তব নহে, অগুদ্ধিকে সে একাস্তভাবে বস্তু-বিয়োজিতও নহে। বিশ্ব-স্থি যে আমাদের চিত্তরাজ্যে জ্বান লাভ কবে বাসনারূপে তাহার ভিতরে বিধৃত হইয়া থাকে বিশ্বস্ট্টির শরীরী রূপ এবং দেহাতীত অমুরণনের রূপের স্হিত যুক্ত হইয়া.। এই দেহ এবং বিদেহের মাঝখানে জাগিয়াছে সাহিত্য, দেহের ভিতর দিয়া দেহাতীতেরই সমান দিতে। কবির বাসনা-লোকে বিধৃত বিশ্ব-জীবনের অমুরণন লোকোন্তর চমৎকৃতির ভিতর দিয়া নিরস্তর জীবনের সকল সুখ-তৃঃখ, প্রেম-ঘূণা, বীরম্ব-ভূয়কে অপূর্ব আস্বাত্ত করিয়া তুলিতেছে, বিশ্ব-জীবনের সেই আস্বাত্তমনিতার নামই 'রস' 🐛 প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, সাহিত্যের এই রস আমাদের চিত্তের আবরণ ভক্ত করে। বহিবিশ্ব প্রতি মৃহুতে ই দেশ-কাল-পাত্রের দ্বারা আমাদের চিত্তের উপরে টানিয়া দিতেছে অসংখ্য আবরণ, এই আবরণ আমাদের চিত্তকে টানিতেছে বন্ধনের দিকে। স্থের বন্ধন সোনার শৃত্যালের বন্ধন, হংখের বন্ধন লোহার শৃত্যালের বন্ধন, উভয়ই বন্ধনই দিতেছে অভৃপ্তির বেদনা। উদ্ভট মার্ম্বের সব আকাজ্জা। সে জগৎকেও চায়, জীবনকেও চায়, আবার সেই সঙ্গে সব লইয়া চায় পলে পলে বন্ধন হইতে মৃক্তি, ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের ভিতরে, সীমা হইতে অসীমের, ভিতরে মৃক্তি। সাহিত্য সেই মৃক্তির জগং। হাজার রক্ষ বন্ধনের আয়োজন করিয়া ভাহারই ভিতরে সে আমাদের মনকে যে বিশ্ব-জীবনের আকাশ্বে একট্থানি ঘুরিবার স্থ্যোগ দেয় সেইখানেই আমাদের ভৃপ্তি, ভাই আমরা জীবন ছাড়িয়া আবার সাহিত্য চাই।

সাহিত্যে রসাকুভবের কোন বিশেষক্ষণে আসিয়াই যে আমাদের চিত্তের আবরণ ভঙ্গ হয় তাহা নহে, এই আবরণভঙ্গের আয়োজন রহিয়াছে প্রথমাবধিই। সাহিত্যের ভিতরে সাধারণীকৃতি বলিয়া একটা ব্যাপার আছে, ভাহার ডিভরেই রহিয়াছে আমাদের সীমা হইতে অসীমে যাত্রা। এ অসীমে যাত্রার বৈশিষ্ট্য এবং মাধুর্য এইখানে যে এখানে দীমা আছে কিন্তু ভাহার वहन नारे; मौघाटक अयौकात कतिया अमीटम हिनया यारे ना, मौघारे এখানে দেখা দ্রেয় অদীমের রূপে 🖟 আপিসের কেরাণী আলো-হাওয়া-শৃক্ত আপিস ঘরের ভিতরে মোটা মোটা অঙ্কের যোগ-বিয়োগের ফাঁকে ফাঁকে প্ডিতেছে গল্প এবং উপকাস; তাহাতে হয়ত লেখা রহিয়াছে কেরাণী জীবনের লাঞ্নাময় তুর্বহতারই কথা। কিন্তু বাস্তব-জ্বগতের কেরাণী-জীবন তাহার মনকে যতই বিষাইয়া দিক না কেন, সাহিত্যের কেরাণী-জীবন তাহার চিত্তকে অমুত্তরসে সিঞ্চিত করিয়া দিতেছে; ভাই বড় পাহেবের নিরম্ভর বকুনি এবং কারুনি হজম করিয়াও সে যথনই কাঁক পাইতেছে তখনই নির্বিকারে পড়িতেছে গল্প এবং উপস্থাস। ইহার কারণ চিত্তের আবরণ-ভঙ্গ। বাহিরের জগতের কেরাণী তাহার দেখা-কালের খণ্ডিত সতা লইয়া আমাদের চিত্তকেও শক্ত আৰম্বণে খণ্ডিত ক্রিতেছে। সাহিত্যের ভিতরেও দেশ রহিয়াছে. কালু রহিয়াছে, কেরাণীর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যও রহিয়াছে, কিন্তু তথাপি সকল জুড়িয়া

রহিয়াছে তাহার একটা দেশ-কাল-পাত্র-নিরবচ্ছিয় রূপ। এই যে দেশ-কাল নিরবচ্ছিয় রূপ তাহাই চিরস্তন রূপ,—তাহাই অসীম। প্রমেয়ের ভিতরে এই যে চিরস্তনের অসীমতা তাহাই প্রমাতার ভিতরে আদে আত্ম-প্রসারণ, ভাহাই সাহায্য করে প্রমাতৃ-চিত্তের আবরণ-ভলের।

আমাদের জাগতিক জীবনের যে সাধারণ অমুভূতিগুলি তাহারা জাগিয়া ওঠে 'আমি' এবং 'আমি-না'-কে লইয়া। এই 'আমি' এবং 'আমি-না'-কে গড়ে চিত্তের আবরণ, মনকে তাহারা চারিদিক হইতে ধরে ঘিরিয়া, বৃহৎ. জীবনের রহস্তকে তাহারা রাথে আচ্ছাদিত করিয়া। মামুষ চায় এই 'আমি-না'-র সঙ্গে 'আমি'র একটা গভীর মিল, কারণ এই মিলের ভিতর দিয়াই 'আমি'ও মুক্তি পায় তাহার প্রাচীর-'ঘরা বিচরণ ভূমি হইতে। এই মিলটা। অতি সহজ হইয়া আদে সাহিত্যের ভিতরে, তাই সাহিত্যে 'আমি'রও আছে মুক্তি। সাহিত্যের যে রস তাহা কাহার বস্তুণ্ তাহা পরের বলিয়া মনে হয়, আবার পরের নয়; আবার আমার বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু আবার মনে . হইতেছে সে যেন আমারও নয়। 'পরস্থান পরস্থেতি মমেতি'ন মুমেতি চ'। রামায়ণ কাব্য হইতে যে করুণ-রদের ধারা প্রবাহিত হইতেছে ভাহা রাম-স্ট্রভারও বটে, বাল্মীকি মুনিরও বটে, আজ যে আমি বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছি, আমারও বটে। রসাস্বাদকালে 'বিভাবা'দিরই যে কোন 'পরিচ্ছেদ' থাকে না তাহা নহে, রসাম্বাদকেরও থাকে না 'পরিটেছদ'। এই সীমহীনতার ভিতরে— 'অপরিচ্ছেদে'র ভিতরে নিত্যকালের বিশ্ব-স্ষ্টির সহিত মানব্রমনের নিগুঢ় যোগ। এই যে আমি হইতে বিখে এবং বিখ হইতে আমাতে আসা-মাওয়ার একটা সহজ্ঞ পথ দেখিতেছি সাহিত্যের ভিতরে ইঁহার ভিতরে মমছও তাহার মমত্বারায় না, পরত্ত তাহার পরত্বারায় না, উভয়ে থাকে অবিনা-ভাবে যুক্ত হইয়া। সেখানে বহিবিশ্বও ওঠে গভীর রহস্তের বিরাট মহিমায় মহিমাৰিত হইয়া, 'আমি'ও ওঠে, তাহারই যোগে সর্ব ্যাপী হইয়া, আর 'আমি'র এই দীমহীন ব্যাপ্তিতেই মাহুষের' সুগভার, আনন্দ।

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

### কাসাণ্ড্ৰা

পরম ছর্দিনে কেন এ ছ্র্বার সাহস আমার
ভয় নেই আর কোনো এজাসের উদ্ধৃত যৌবনে।
অগ্নিময় ট্রয়, ভোগ্যা আন্দ্রোমাকি, শুধু হেকুবার
অলয়েতে ধৈর্য কিবা অতিমত স্বপ্ন নিরসনে।
ভাগ্যবান তারা যারা মৃত আক্ত ট্রয়ের প্রাচীরে।
তারা তো দেখেনি কভু এ লজ্জা বীরের অপমান।
দেখেছি সংহার মূর্তি কোমলাঙ্গে উন্নত অসিরে—
তবু এ গৌরব মোর : বন্দীনীরা তবু মহীয়ান।

কালের পুড়লী সবে; বিজেতার হেন পরাক্রম
আদেশে ব্যহত তবে (তাও কোনো রণক্ষেত্রে নয়)।
প্রতিশোধে উল্লসিত জানায়েছি এ বাতা আগম—
থৈ বীজ রোপন রজে গাকী তার আছে পরিচয়।

তবু কাঁপে পদযুগ: বিশ্বস্তানে অমৃত আধার এ কোন ভোরণে তুমি নিয়ে এলে এ্যপোলো আমার।

### মিডিয়া

বাছ ও বৃদ্ধির বল ছই মোর ছিল যে সহায়।
ব্যাহত সকলি বৃথি রাজ্যলিক্স্ জেসন আমার।
সেদিন দেখেছি ভীক ছন্মবেশী নাবিক সক্ষায়—
পলায়নে স্মৃত্তুর এ বাছ লাগেনি গুকুভার।
নীলজল ফেনায়িছ তরণীর বিচিত্র সংঘাতে;
শানিত ছুরির রক্ত মুছে গেছে, ভুলি প্রিয়জন।
বিষম সমুদ্র যাত্রা লবণাক্ত বৃত্তাসের সাথে
হাদয় প্রপাতে আহা ভেসে যায় আমার যৌবন।

্যশের সোপান মার্গে তুমি চাও হতে বরণীয়।
অনার্য নারীতে আস্থা তাই আর নেই প্রয়োজন।
মিডিয়া তবুও আমি ; ম্বাণের মুখেও স্বকীয়
ভোকিনী ছলাকলা দেখাবৈ কি অসাধ্য সাধন।

ক্ষতি কিবা যদি দেখা নাই পাই দেবতা প্রসাদ। ঘুণা মোর ছেয়ে যাবে আকাশের যতেক আ্ফ্রাদ,।

চঞ্চকুমার চট্টোপাধার

## প্রাণের আগুণ জালো, ওগো রবি!

ভিজে কাঠে ধরেনা আগুন—
আমরা ত শুধু কাঠি—
ভিজে সঁয়াতা দেশলাই কাঠি;
ফুস্ ক'রে নিবে যাই—এইটুকু প্রাণ;
শেষ কালে প'ড়ে থাকি
এক রম্ভি ছাই।

সূর্যা আজ পুগু কোন লোকে ?
সাঁগাতানো আঁধার গর্তে
আমরা যে ছ্যাতা প'ড়ে মরি !
ছ্যাতা পড়া দেশালাই কাঠি,
সাঁগাতা মরা ছাই।
ভিয়ন্ত আগুন হ'লে ।
অলস্ত ববিরে ভূলে পারে কি ঘুমাতে ?

আঁগুন, আর্গুন চাই!
কোঁথা সে আগুন ?
হে রবি, যে অগ্নিকণা প্রকোঠে প্রাণের
সঁপেছিলে নিজ করে—
বহ্নি জীবনের—
সে আগুনে ঘরে ঘরে
জালায়ে তুলিতে চাই
মৃত্যুক্ষরী মরণ-মহিমা।

8

ওগো স্বপ্রকাশ রবি,
বড়ই ত্র্ভাগ্য মোরা ;
নহিলে কি ভূলে থাকি আলসে আবেশে ?
— মৃত্যুর মেখের আড়ে এযে,
তোমার বিশ্বতি বিসক্তন !

প্রাণের আগুন জ্ঞালো ওগো রবি
ওগো চির ভাস্বর রবি,
ওগো স্থপ্রকাশ,
নিজ বহ্নিমান করে জ্ঞালো-জ্ঞালো প্রাণের আগুন
—আছে সুপ্ত জ্ঞামাদের মাঝে—
ভোমার আপন হাতে সঁপা সে আগুন।
মরা সঁটাতা দেশালাই কাঠি,
রবিকর ছোঁয়া লেগে জ্লুক আবার।
সে আগুনে ছাই হাক
যত ক্লেদ কলম্ক কালিমা;
সে আগুনে ভ্লা হোক '
মোহময় সুবর্ণ পিঞ্লর
সে আগুনে দিকে দিকে
'দীপ্ত হোক মুত্যুক্তরী মরণ মহিমা।

कीवनमञ्जू द्वारा

## कान-रिवमाथी

কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে গগন ব্যাপিয়া পৃথিবীর প্রতি রন্ধু অন্ধবেগে উঠিছে কাঁপিয়া উত্তাল উন্মন্ত আলোড়নে, ঈষাণে বিষাণ বাজে ঘন ঘন বিছ্যুৎ-ক্ষুরণে। ভজ্জনে গর্জনে রোষে ফুলিয়া ফুঁসিয়া চলে মেঘ অন্তরে ঘনায় তার বিজোহের ছর্মাদ আবেগ

> জ্ঞানে ওঠে খ্যাম-সমারোহ; নদীর উদ্দাম অবরোহ অবলুপ্ত হয় অকন্মাৎ;

কুজ-পৃষ্ঠ ধরণীর মেরুদত্তে পড়ে ক্যাঘাত।

শতধা বিদীর্ণ মাটি হ'তে কুণ্ডলিত বিষ-বাষ্পা ছড়াইয়া পড়ে পথে পথে। দিবসে নামিয়া আর্সে অমাবস্থা রাত্রির আঁধার; ছুর্য্যোগে হিংস্র মন, ক্ষুমাহীন নিষ্ঠুর সংসার।

মেঘে মেঘে বেজে ওঠে ডম্বরুর ডিমি ডিমি ধ্বনি প্রালয় নৃত্যের ছুন্দ অবিরল ওঠে রণরণি

বিদীর্ণ বুকের মাঝে। সর্ববিক্ত সন্ন্যাসীর সাঙ্গে

ছয়ারে দাঁড়াল আসি—মহাকাল মুক্ত জটাজাল নয়নে ঠিকরে বহ্নি—সর্বনাশা ভীষণ ভয়াল। কাঁপে তার ওঠাধর, ধরধর কাঁপিছে অঞ্চলি তোদের ছয়ার হতে বিফলে কি ফিবে যাবে চলি ?

> ওরে রিক্ত, ওরে সর্বহারা, বাড়ায়ে পাপের ভারা

গৃহকোণে লুকাইবি এখনো কি নিন্দি বিধাতারে ?

যুগ-যুগাস্তের বঞ্চনারে

আত্মার প্রসাদ বলি এখনো কি করিবি গ্রাহণ ? .
চলিতেছে সমুজ-মন্থন

অমৃত কি হলাহল কী উঠিবে আজিকার দিনে
তুই কি পারিবি নিতে চিনে

নিংশেষিত দিবালোকে, ঘনীভূত এই অন্ধকারে ?
মহা-ভিক্ষু আসিয়াছে দারে
ভিক্ষা লাগি বঞ্চিতের লাঞ্চিতের কীছে ?

জানি তুই নিঃসম্বল, তবু প্রাণ আছে

অফুরস্থ প্রাণ মার অম্ভর-প্রদীপ অনির্বাণ,

সত্যের আলোকে দীপ্ত; সেই হবে মহামূল্য দান।

সেই ত চরম ভিক্ষা শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চাহে মহাকাল •দীনতার আবর্জনা, হীনতার আলা ও জঞ্চাল

অঞ্জলি ভরিয়া নিয়া বাঁচাইতে চাহে সে কন্ধালে।
তাই দেখি দি চক্রবালে

ত্রকণ রাগের রেখা, নৃত্ন স্ষ্টির আশা জাগে। বিলাবার মত্ত অমুরাগে

শ্রেষ ভিক্ষা দিয়ে যারে বঞ্চিতের দল, ভুঙ্গে ফেল ঘরের আগল ঝড়ের ত্রস্থ বেগে; ভারি দোলা লেগে

অবরুদ্ধ<sup>°</sup>অন্তরের যদ্<mark>ত্রণায় নাজুক **ঝন্ঝ**না,</mark> বন্ধল-মুক্তির স**ন্তা**বনা

উদার আকাশ হ'তে বহিয়া আমুক স্লিগ্ধ বায়ু, জরাজীর্ণ পৃথিবীর ক্ষীয়মান শেষ প্রমায়ু ষ্ডারে জকৃটি করি'
নব জীবনের গানে নৃতন সন্তারে দিক্ ভরি'
আপনার অর্থানারের গালি
আগনার অর্থানির ;
মেঘমজ্রে বরাভয় বাণী
জাগাক কঙ্কালে আজ জীবনের উজ্জল প্রবাহ,
শাস্ত করে' দিয়ে যাক মৃত্যুনীল দৃপ্ত দাবদাহ;
শেষ ভিক্ষা তুলে নিয়ে হাতে
মহাকাল শাস্ত হোক, নব অভ্যুদয়ের প্রভাতে।

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

## পুস্তক-পরিচয়

ভক্তাভিলাষীর সাধুসক্ত-প্রমোদকুমার চট্টোপ্রাধ্যায়। মূল্য-তিন টাকা।

গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়েছে সম্প্রতি কিন্তু কাহিনীর ঘটনাকাল হচ্ছে প্রায় বিশ বছর পূর্বে। সে সময়ের দীর্ঘ পর্যাটনের অভিজ্ঞতা টোকা ছিল দিন-পঞ্জিকার পাতায় পাতায় আর পেলিলে আঁকা ছিল' অনেকগুলি স্কেচ্। 'উত্তরা'র উৎসাহী পরিচালক স্থরেশবাবুর অন্থুরোধে সেই সকল পুরাতন কাগজ্ঞ-পত্র হতে তান্ত্রিক সাধুসঙ্গের কথা উদ্ধৃত হলো বর্ত্তমান আকীরে। তন্ত্রসাধক ছাড়াও বহু বিচিত্র প্রকৃতির লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে পর্যাটকের; সেই সঙ্গে পথ-পার্শ্বের নৈস্গিক শোভা, স্থাপত্যা শিল্পের সৌলর্ঘ্য ওু ছোট ছোট কৌতুকাবহু ঘটনার বর্ণনায় কাহিনীটি সর্ব্বসাধারণের উপভোগ্য হয়েছে।

তখনকার ত্রমণবৃত্তান্ত, কথোপকথন ও ব্যক্তিগত অমুভূতি আঁজ ও অন্তত্ত ভাবে তাজা রয়েছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে পরবর্তীকালের অভিত্য জ্ঞান বর্ত্তমান প্রন্থের কোথাও আরোপ করা হয় নি। বস্তুতঃ গ্রন্থকার নিজের কথা বড় একটা বলেন নি, বলেছেন অন্তের কথা, যতদূর সম্ভব তাদের নিজেদের ভাষা ও ভঙ্গী অপরিবর্ত্তিত রেখে।

ভিনি প্রথমে যান জ্রীক্ষেত্রে, তারপর ভুবনেশ্বরুর কিছুকাল কটের নবদ্বীপ, দিউড়ি, বক্রেশ্বর, সাঁইথিয়া, ফুল্লরা পীঠ, অট্টহাস ও তারাপীঠ পর্যাটন করেন। এই স্থানগুলির অধিকাংশই জননিরল, তাই বোধ করি দিনাস্তের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে নিতে বিশেষ অস্থবিধা হতো না, কিন্তু তবুঁ গুলুকারের ধৈষ্য বিস্ময়কর। সাধু সন্ম্যাসীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার বিবরণ লিখে রাখা যত কঠিন হোক না কেন, সেগুলি আদায় ক'রতে কম সাধ্য-সাধনা করতে হয় নি।

তন্ত্রসাধকদের বেশীর ভাগই হচ্ছেন কটুভাষী ও খাম-খেয়ালী। তাঁদের উত্ত তাড়না উপেক্ষা করে বসে থাকতে হয়েছে ধরনা দিয়ে অস্থানে কুস্থানে, রাভ বিরেতে, শাশানে কিয়া করুণানন্দের প্রসাদ-প্রার্থীদের বেষ্টনীর মধ্যে। শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে গ্রন্থকার দিনটা কাটাতেন নানাস্থানে আর রাত্রে থাকতেন চক্রতীর্থে বালির ওপরে। গায়ের চাদরখানি পেতে ঘুমাতেন। তারপর ভোরে উঠে যেতেন স্বর্গঘারের দিকে। একদিন এক ভৈরবকে দেখতে পেয়ে ছুটলেন তার পেছনে। সাধৃটি ভাবে ভোলা ঢুলুঢুলু আঁথি, বেশী কথা কইতে নারাজ। সম্প্রতি কোন গ্রাম হতে বামুনের ঘরের এক বাল-বিধবাকে সংগ্রহ করে এনে পূর্বতন ভৈরবীকে বিদায় দিয়েছেন। প্রথম আলাপের সময় কৌতুক ও কৌতুহল ছিল প্রবল কিন্তু ভক্তির সঞ্চার হতে বিলম্ব হলো না।

ভৈরব সহজ ও মুন্দরভাবে ব্ঝিয়ে দিলেন কেমন করে লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষ্ধা, তৃষ্ণা, নিজা, ভয়, ক্রোধ, সংকোচ প্রভৃতি পাশকে একে একে প্রবৃত্তির সমুকৃল ক্রিয়াযোগে বিপরীত ভাবে উৎকট সাধনার দ্বারা মনের রাজ্য হতে সমূলে উৎপাটিত করে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়। নরনারীর সম্বন্ধ সম্পর্কে কয়েকটি বন্ধমূল সংস্কারও সেই সঙ্গে দূর হলো। গ্রন্থকারের তথ্য সমুসন্ধিৎসার মধ্যে ওদার্যের ভাগ প্রবল কিন্তু পাঠকের চিত্তে পীড়াদায়ক বোধ হয় না যেছেতু ফাহিনী হচ্ছে ঘটনাবছল।

শ্রীক্ষেত্র ত্যাগ করে গ্রন্থকার গেলেন ভ্বনেশ্বরে। তথ্ন আযাঢ় শ্রাবণ বর্ষার সময়। সূর্য্যের মুখ দেখা দায় কিন্তু আবহাওয়ার মধ্যে কি অনির্বচনীয় সৌন্দর্যা! গৌরীকৃণ্ডে স্নান ও শৃক্তেশ্বর মন্দির-প্রাঙ্গণে বিশ্রামের মধ্যে এতখানি আনন্দ ও বিশ্বয় পুঞ্জিত ছিল যে, বর্ণনার পঙ্জিতে পঙ্জিতে নিঃস্তৃত হয়েছে। এখানে তন্ত্র সম্বাধ্য কোন জ্ঞান সঞ্চয় হয় নি কিন্তু 'নাগ মহাশয়' নামধ্যে এক অন্তৃত বৈজ্ঞানিক সাধ্র সাহচর্য্য লাভ হয়। অন্তৃত অর্থে, লোকটির বেশ-ভূষা হচ্ছে সয়্যাসীর কিন্তু তিনি ভগবানের জন্ম জ্ঞপ, তপ, ধ্যান-ধারণায় বীতশ্রদ্ধ। এক বিঘা জমিতে কিন্দে 'পনেরো থেকে বিশ মন ধান উৎপন্ন করানো যেতে পারে তাই তার উপস্থিত ধর্ম। উড়িষ্যা রাজ্যে এসেছেন যে-হেতু এখানে পতিত জমি অঠেল আর অলস ও অক্ষম শ্রমজীবীদের মধ্যে উত্তম সৃষ্ঠি করা একান্তে প্রয়োজন।

গ্রন্থকার এই সাধ্টির সঙ্গে আলাপ আলোচনা টুকে রেখেছেন যত্ন করে সারণ মানব নিচয়ের ছুস্থভার জন্ম তিনিও গভীর ভাবে পীড়া বোধ করেছেন এবং সমাজ সংস্থারের কল্পনা তাঁকেও উতলা করেছিল কিন্তু শেষ পর্যাস্ত কোন সম্ভোবজনক মীমাংসা তাঁরা ভেবে ঠিক ক'রতে পারেন নি । দোষ চাপিয়েছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর। আশা করেছেন যে শেষ পর্যান্ত বিধানার করুণা-বর্ষণ হবেই হবে।

প্রস্থকারের দৃষ্টি প্রসারিত। ভ্বনেশ্বরের জনবিরল প্রাস্তরেও কৌতৃকাবহ ব্যাপারের অস্ত নেই। জনৈক বিভাগবর্ষী ভদ্রলোকের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তনী; উড়িয়া বালকের সঙ্গ; বিষয়ী, মামলাবাজ সন্থাসীর ভণ্ডামি ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি অলৌকিক অনুভূতির কথা ব্যক্ত করে শ্রমণের তালিকা দিয়েছেন। একটু উদ্ধৃত করে দিলাম—

"সিউড়ি হইতে বক্তেশ্বরের যে পথ, উহা প্রশস্ত এবং নয়ন-বিনোহন। ছই ধারে বড় বড় গাছ। অর্জুন গাছই বেশী। অশ্বথ, পাঁকুড়, কাঁঠাল, ভেঁতুল প্রভৃতি বড় জাতের গাছ চারিদিকেই দেখিতে পাওয়া যায়। ওধারে সকল জমিই উঁচু নীচু, চেউ খেলানো,—মালভূমি বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই বীরভূম ও বাঁকুড়ার সর্বত্রই। কোথাও কোথাও মেদিনীপুর ও বর্জমানের মত লাল মাটিও আছে। নিম্ন বঙ্গের স্থাংসেতে ভাব একেবুারেই নাই। প্রভাতে মেঘলা আকাশের সঙ্গে পথের ছই ধারে ঘন পত্র শা্রাময় তরুর স্থারি এবং দ্রস্থিত গভীর শাল বনের একটা আশ্বর্যা ঘন সম্বন্ধ আছে, যাহা পথিকের মনকে ভুলাইয়া দেয়…

'আপুনি কোন গাঁয়ের বট ? কিলোর লেগে বক্ষোমুনির থানে যাইছেন ? মানত আছে বটে ?'

'পীঠন্তান কিনা—ভাই।'

'ষান্ ক্যায়ে হৈ সোজা হো বাঠে, গাঁয়ে যেঁয়ে উঠবেন, গা। হোই যে গাঁ দিশছে: কোথা হোতে আইছেন ?"

'সিউড়ি থেকে আজ আসছি' বলিয়া পা চালাইলাম, পশ্চাতে শুনিলাম। 'মনিষ্টা ভাল বটে গো'! এবারে রাল্ডা ছাড়িয়া বামে চলিলাম। ধৃ-ধুমাঠ দূরে দূরে গ্রাম এক একখানি দেখা যাইতেছে, ঘন রেধার মত।'

গ্রন্থকার ভ্বনেশ্বর হতে নবজীপ হয়ে তবে বীরভূমে আদেন। নবজীপে তিনটি উল্লেখযোগ্য সাধুর দর্শন পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একটি সাং সংযতবাক্, সকলের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন না অথচ মনে হয় সর্ব কথাই। শুনছেন।

বক্তেশ্বর জায়গাটি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত নির্জন। এখানে নগণ্য ও সামাশ্য অশিক্ষিত মানুষও নিজের ব্যক্তিতা বিস্তার করে বসে আছে। মন্দির-পার্শ্বের কৃত্তের কাছে যেতে হুটি মুর্ভির সাক্ষাৎ মিললো। সে হুটি প্রস্থকারকে কিছু মাত্র আকৃষ্ট করবার জন্ম যত্ন করে নি, প্রস্কাও তাঁর কিছু হয় নি, কাজেই ঘনিষ্ঠতাও হতে পায় নি কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত সমস্থার সঙ্গে না জড়িয়ে পড়ে উপায় রইলো না।

বিভানাথ তার ভৈরবীর মাথা পিটিয়ে দিয়েছিল চেলা কাঠের বাড়িতে— "এমন মারলে য়ে ঘা হয়ে গেল ?"

"তা হবেক নাই। কথা শুনে না যে। একগুয়ে মেয়ে বটে যে। বোললাম এখন যাস না, আমি ত্চার দিন পরে রেখে আসবো গা। তা শুনবে নি,—অস্থার কথা। তাই দিলাম এক ঘা বসিয়ে—যা মরগা যা, চুলায় যা। সেই তৃ গেছে গো।"

ভৈরবী ভার পর ফিরলো কিন্তু হাসপাতালে যেতে নারাজ। বৈভনাথ দাঁত মুখ খিটিয়ে বললে, "তুই মরিস নাই কেনে, মরে যা না তুই, আমায় "আলাইতে আইচিস্। হয় তুমর, নয় খামি মরি। ভাল আপদ ইইচে."

ে ভৈরবীর আর মহা হলো না, আর চুকু করে থাকতেও পারলো না,—মনের ক্ষোভ এবং রাগে উত্তেজিত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললো, "তুইই ত আমার এ দশা করলি, তোর লাজ লাগে না, আবার রা কাড়িস্, ঐ মুনিয়ে গাল পাড়িস, তু রাক্ষস, আমায় পোড়ায়ে খাইচিস, থেরেদে আমায় তু। মলে ত বাঁচতাম, একেবারে মেরে ফেল, চুলায় দিঁয়ে নিশ্চিন্দ ইগা যা।"

' বৈত্যনাথের মুখে আর রা নাই,—মুখ শুকিয়ে গেল—গলার আওয়াজ খাটো করে বললে, "চল ভোকে এখুনি দিঁয়ে আসবো গা।"

মন্দির প্রাক্তণ মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রাণময় ছয়ে উঠতো নৃতননৃতন যাত্রীর আবির্ভাবে, আর ভীরই মধ্যে অনেক কিছু মর্মাস্তিক ঘটনা ঘটে ।
বৈষ্ঠি একটি হুচ্ছে ভৈরবী বিক্রয়। প্রস্থকারের চোখের সামনে জনৈক
বিধ্বাপ্রমণীর কাছ থেকে ভার অনাবশ্যক শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো।

তন্ত্রাভিলাধীর পর্যাটন আশাতীতভাবে সফল, হলো এই বক্তেশ্বরেরই শাশানে। সেখানের অঘোরী ভৈরব হচ্ছেন গ্রন্থটীর প্রধান চরিত্র। আশত্যা এই সাধুর ভাবটি। মুখে এমন হর্কাক্যের স্রোভ চলছে, যে কাছে লাভিয়ে শুনলে ভাবব যে তিনি ক্রোধে একেবারে অগ্নিশর্মা, যেন ভয়ন্কর বিশ্বেষের বশেই একজনের প্রতি তাঁর এই স্থাব্য কটু সন্তায়ণ অন্যলি বার হচ্ছে, কিন্তু, তাঁর বাক্য-বাণ যার ওপর এসে লাগছে তার প্রাণের মধ্যে পরম প্রীতি ব্যতীত অহ্য কোন ভাবেরই উদ্দীপন হচ্ছে না।

"ওরে শালা, বলনা, কি কর্ত্তে এখানে এলি ? শালা, তুমি সাধু ঘাঁটতে এসেছ,—আমার সঙ্গে মাংটামো,—হারামজাদা, তোর সর্বনাশ হবে যে রে, বল শালা বল ? কি মনে করে এলি তুই বল ? তের শ্রন্ধা নেই, ভক্তি নেই, আন্তরিক টান নেই তার সাধন প্রণালী দেখবার তোর কি অধিকার রে শালা চোর।"

এই ভৈরবের কাছ থেকে গ্রন্থকার শিখলেন তন্ত্রের প্রকরণ, প্রণালী ও সাধন পদ্ধতি। জানতে পারলেন সাধনার দার্শনিক ব্যাখ্যা ও ইতিহাস। তবে সহজে নয়, তীক্ষ শলাকার মত প্রশ্নবাণে জিজ্ঞাসার মধ্যেকার যারতীয় কোতৃহলের বিলাস উৎথাত করে দিয়ে তারপর ধীরে ধীরে অবারিত করলেন নিজের ধ্যান ও ধারণা। সে অভিজ্ঞা গ্রন্থকারকে নিবিভৃতাবে অভিভৃত করেছিল।

অংথারী দর্প থর্ব করতে অন্বিতীয়—সোজা প্রশ্ন করে বললেম, "যুবতী মেনুর দেখলে ইন্দ্রিয়-স্থাধের উপাদান বলে মনের মধ্যে রং দেখায় কিনা বল দে

"তা হয় বটে।"

"তবে তোর সংযমের উপকারটা হয় কোনখানে, ল্যাঙ্ট-আঁটোর ফলই বা কি ? ভেবে দেখেছিস্।"

প্রশ্নের ঋজুতা ও ভাষার সন্ধীরতাকেও ছাপিয়ে যায় ব্যাখ্যার প্রাঞ্চলতা—
"একবার সংসর্গে একটি কোঁটায় ত' একটা স্পৃষ্টি হয়ে যায়, কিন্তু এতবড়
উদ্দাম প্রবৃত্তি, এতটা শক্তি সারা জীবনেও যেন এর আশ মেটেনা, এমন
ধারা এক একটি প্রবাহ প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দেবার সার্থকুতা

কি ? প্রকৃতির তুল্য হিসাবী কেউ আছে নাকি ? তিনি এমনটা করলেন কোন্ প্রয়োজনে ?"

"আগে তোর প্রকৃতিগত, কর্মবীজকে না ফ্টিয়ে অস্থা পথে চৈতস্থ-শক্তিকে চালনা করতে পারবি কেন! সেটা যে অসম্ভব হবে। কেউ কোথাও কখনও তা পেরেছে কি! শালা বড় তালেবর হয়েছেন, স্থল-স্ষ্টি বাড়ীবেন না কেন! সেটা কি ফেলনা নাকি!"

কথার প্রক্ষিত। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো অবশ্য সম্ভব নয়। তাছাড়া মুখোমুখি আসন গ্রহণ করে আলাপ হয় নি। হয়েছে শাশান ঘাটে কিয়া আরও উৎকট স্থানে—অঘোরী হয়ত' নরকপাল পাত্র হতে শবের মাথার ঘিয়ের সঙ্গে নেখে পরম ভৃপ্তি করে অন্ধ আহার করতে করতে বলেছেন কিয়া হয়ত' কারণের পাত্র উজ্লাড় করতে করতে কথা কয়েছেন কিন্তু বক্তব্য কখনও অসপষ্ট হয় নি।

অবশ্য প্রফলিত পূঁথি পূস্তক হতে অঘোরীর মতের প্রভেদ বিস্তর।
অঘোরী বলেন, "তন্ত্র জগতে মান্তবের মধ্যে কেহ অস্পৃত্য নেই। জাতি বলতে
নর নারী, পিশু পক্ষী, জলচর, ভূচর, খেচর এই সব। আর্য্য ব্রাহ্মণদের খপ্পরে
আসবার গারে তবে তার মধ্যে চতুর্বর্ণ আর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদৈর ঢোকানো
হয়েছে। নানাপ্রকার অধিকারী, শ্রেষ্ঠ, মধ্যম, নিকৃষ্ট প্রভৃতি অধিকারীর
কথাও তার মধ্যে চালানো হয়েছে উত্তরকালে। এখন তন্ত্রশান্ত্র খূঁজতে
হলে বৌদ্ধর্মের পূঁথি খূঁজতে হবে। সংস্কৃত ভাষায় আগম, নিগম,
ভেল্পার, তারপর তিনশো প্রাষ্টিটা তল্কের যে বই, সে সব ঐ বেদাচারের ছাঁচে
গড়া ব্যক্তিচারী ব্রাহ্মণদের সুবিধামত শিশ্য বাজাবার জন্মে তৈরী। আসলে
ভিন্ত মন্ত্রম্পুলক নুয়, ক্রিয়ামূলক। তাকে মন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ্যুক্ত করা হয়েছে
অনেক পরে।

ত্রশাল্তের প্রকৃত ইতিহাস যাই হোক গ্রন্থকার সে সম্বন্ধে তথ্য আবিষ্ণারে সচেষ্ট ছিলেন না, তিনি প্রত্যক্ষ করতে চাইছিলেন অঘোণীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা। তিন দিন তিন ভাবে তিনি শিসিধ্ধকাম হলেন। একদিন অঘোরী অকশাং আদেশ করে বসলেন, "তুই ভোর আমির মধ্যে চুকে যা।" তখন তাঁর এক অন্ত্যুদ্ধ অমুভৃতি হয়। আর একবার ভৈরবীচক্রের অমুষ্ঠানে দেখতে পান

অংবারীর অভুত তদ্গত চিত্ত-ভাব। তৃতীয়বার এক বাউল বাবালীর উপস্থিতি অংঘারী বহুদ্র হতে অনুভব করে পাঠিয়ে দেন তার কাছে গ্রন্থকারকে।

কোন ব্যাপার অতিরঞ্জিত ভাবে ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে হয় মা, কিছ গ্রন্থকারের মধ্যে সব কিছুই অঙ্গীকার করে নেবার একটা অন্তন্থ আত্রাই পরিলক্ষিত হয়। পর্য্যটকের অন্তরে দরদ না থাকলে যেমন অনেক কিছু অদৃশ্য থেকে যাবার সন্তাবনা তেমনি ভক্তির আধিক্য হলে বল্ডিবের সঞ্জেক কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটতে পারে। উপরিউক্ত বাউল বাবাক্ষীর উপস্থিতি অফুভব করার বর্ণনাটি আমার কাছে অন্ততঃ অভিশয়োক্তি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

বক্তেশ্বরে থাকতে আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল—ইনি হচ্ছেন মহিলা, ভৈরবী মহেশ্বরীমায়ী, নারীর কাছে নত হওয়া পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম নয় তাই গ্রন্থকার কতকটা বিজ্ঞা করেষ্ট্র ভর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তারপর অবাক হয়ে যান মেয়েটির বিভাবতার মু

মাঝে মাঝে কথার তোড় হঠাৎ এসে থামে বর্ণনার সৌন্দর্য্য—"ডোমেদের মেয়ের দল জঙ্গলৈ ঘুরিতে বাহির হইয়াছে, তাহাদের গানের রেশ বছদ্রাবধি ভাসিয়া যাইতেছে। কালো রং বটে কিন্তু তাহার মধ্যে রূপ আছে, আকর্ষণও আছে। তাহাদের মাথায় কাপড় নাই, নিঃসঙ্কোচ ধীর এবং স্বচ্ছন্দ গতি, তাহাদের দেখিতে ভাল লাগে। এদিক ওদিক চাহিতেছে, অভীষ্ট বস্তু অহেষণে চঞ্চল নয়ন, তাহাতে তাহাদের গানের ছন্দ ভঙ্গ হইতেছে নাই প্রকৃতির কোলে ইহারা মায়ুষ তাই ইহাদের আনিন্দের অভাব নাই ....."

বর্ণনা শুধু মারুষের নয়—"এমন স্থানর পরিচছর জকল ইভিপুর্বের দেখি নাই। ঘন গাছের সারি পরপর চলিয়া গিয়াছে বছদ্র— অন্ধকারের মধ্যে ঘেন তার শেষ। এই সকল সরল ঋজু, বৃক্ষ-জ্ঞেণীর মধ্যেমধ্যে ছোটছোট বনৌষধি সকল। তার মধ্যে তালম্লী, শতম্লী, দশবাহুচ্তী, অনস্তম্ল প্রস্তৃতি অনকপ্রকার গাছ—"

প্রস্কার অনেক দৃশ্যের ছবি এঁকেছেন। অল্ল আয়তনের মধ্যে বিষ্ঠ

হয়েছে বিশাল প্রান্তর, গাছপালা, রাস্তা ঘাটন যারা বীর্ভুম, ছোট নাগপুর অঞ্চলে গেছে তাদের কাছে এ সব ছবির প্রাণবস্তু সহজেই অর্ভুত হয়।

লাভপুর ষ্টেশনের নিকটেই ফুল্লরা পীঠ অতি প্রাচীন তান্ত্রিক অভিচারের ক্ষেত্র। এক সময় এখানে বছতর সিদ্ধ তান্ত্রিক আসন করেছিলেন। এখন বিন্তুর-তীরের শাশান ব্যতীত তন্ত্র-সাধনার আর কোন সাক্ষ্য নাই। বক্রেশরের তুলনায় এর বিস্তৃতি কম এবং সঙ্কীর্ণ। সেখানে সাধু সন্ম্যাসীর আনাগোনা আছে, এখানে গৃহী লোকের আনাগোনাই বে্শী। প্রথম রাত্রেই গভীর অন্ধকারের মধ্যে, গ্রন্থকার শুনতে পেলেন এক হত্যাকারীর স্বীকারোক্তি—"মা জগদন্ত।! তুমি ত অন্ধর্যামী মা। প্রাণে মারা আমার ইচ্ছা ছিল না, অন্ধকার রাত্রে অন্থানে লেন্ত্রে তার প্রাণ গেল"—ইত্যাদি। আত্মনিবেদন অনেকক্ষণ চলেছিল। লোকটির মূর্ত্তি ছিল নির্ভয় ও নিঃসঙ্কোচ।

পরদিন প্রাতেই অট্টহাস যাত্রা করলেন। সেখান থেকে গেলেন তারাপুর, উঠলেন বামারেপা নামে এক ভৈরবের কৃটীরে। বাবা খুব রসিক লোক, প্রায় প্রভ্যেক কথাই রসিকতা-মাখানো। কথায় কথায় নেশার জন্ত দক্ষিণা ভিক্ষা করে বসেন, কিন্তু অন্ত্ত এঁর ক্ষমতা। সম্প্রেহে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, 'চাদর খোল, কাপড়ের কসি আলগা করে দে।' সে সব করা হলে তিনি হাত নামিয়ে একেবারে মেকদণ্ডের শেষ যেখানে, সেখানে আনলেন। বললেন, 'দেখ আমি বলে যাই, তুই দেখি নে, তা হোলে সব বৃষ্তে পারবি।'

তার স্পর্শে গ্রন্থকারের শরীরে রোমাঞ্চ হলো, হাদয় এক অনির্ব্রচনীয় , ভারে আলোড়িত হয়ে উঠলো। দৃষ্টি সহজেই অন্তমুখী হয়ে গেল।

'দেখ, তুই জানিস এরি নাই জানিস, হয়ত' জানতে নাও পারিস, এখানে আমি দেখছি, যে তোর পাক খুলেছে। এই এখানে কুণ্ডলিনী-শক্তি সাড়ে তিন পাক দেওয়া সকলকারই থাকে—'

ু কুগুলিনী জাগার তত্ব পুঙ্খাহপুঙ্খ ভাবে ব্ৰিয়েছিলেন সাধ্টি।

প্রস্থানি শেষ হয়েছে বামাখেপার কথায়। অনিক্ষিত গোঁয়ো সাধু অভন্ত ভাষার সাহায্যে শিক্ষিত পথীটকের অন্তরের অন্ধকার এমন অন্তুত সহজে বিদ্রিত করেছে যে বিশায় লাগে। একটু ভেবে দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তসান যুগের প্রধান র্যাধি হচ্ছে অতি-শিক্ষার আবর্জনা। দৈবাং শক্তিমন্ত হস্তের সম্মার্জনীর আঘাতে খানিকটা পরিষ্কার হয়ে আলোকপাত হয় বটে, কিন্তু জঞ্জালের রাশ পুনর্বার প্রবেশ করে আচ্ছন্ন করে ফেলে সে অমুভূতি।

গ্রন্থকারের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই, তবু চলফ করে বলতে পারি যে বিশ বছর পূর্বের অভিজ্ঞতা সে সময় যতই চমকপ্রদ হয়ে থাকুক না কেন্ত্র্তার জীবনে অনুমাত্রও রেগা রাথে নি। তেমনি পাঠকের চিত্রও এই পরিমেপদী জ্ঞানে কিছুমাত্রও উপকৃত হবে বলে মনে হয় না; কিন্তু গ্রন্থানির আদর হবে আর এক কারণে—নিছক ভ্রমণকাহিনী হিসাবে এতগানি চিত্ত-রঞ্জক রচনা খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়।

গ্রন্থকারের নিজের হাতে মাঁকা অনেকগুলি তুবি বইখানিকে সমৃদ্ধ করেছে। ছাপা, বাঁধাই ও কাগজের উৎকর্ম প্রশংসনীয় ও চিত্তাকর্ষক

শ্যানলকৃষ্ণ ঘোষ

সংবাদপতে সেকালের কথা। ছিতীয় খণ্ড। মূল্য ছয় টাকা।
সাহিত্যসাধক-চরিতমালা(। ২০)। মূল্য—প্রতি খণ্ড চার আনা।
মোপল্ড-বিত্রী। মূল্য দশ আনা।

ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক গবেষণায় বাঙালী লেখকদের মধ্যে ঐীযুক্ত ব্রক্তেনাথ বলেনাপাধ্যায়ের অধ্যবসায় অক্লান্ত ভ অতুলনীর। তার প্রমাণ আলোচ্য বইগুলি। 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'ন দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৩০-১৮৪০) ও 'মোগল-বিত্বী'র যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল।

সাহিত্যসাধক-চরিত্মালার পঞ্চম থেকে দশম খণ্ড প্রকাশিত হ'ল এই প্রথম। এইগুলির বিষয় যথাক্রমেণ্ড—(৫) রামনারায়ণ তর্করত্ন (নাটুকে রামনারায়ণ) (৬) রামরাম বস্থ (৭) গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। (৮) গৌরী-শহর তর্কবাগীশ (৯) রামচন্দ্র বিভাবাগীশ ও হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী এবং (১০) ঈশ্বরচন্দ্র গুপু। এই চরিত্মালার প্রকাশ যেমনু নতুন তেমনি মুল্যবান উদ্যান। বাংলাদেশের সাহিত্যিক ও সামাজিক ইতিহাসে যাঁরা স্কল্পস্করণ তাঁদের অনেকের সম্বন্ধেই আমাদের ধারণা অত্যস্ত অল্প এবং ভাও অস্পষ্ট। এই চরিত্যালার সাহায্যে এই অস্পষ্ট ধারণার পরিবর্ত্তে তাঁদের জীবন ও কাজ সিক্তিয় ব্রহ্ম জ্ঞাতব্য তথ্য আমাদের গোচর হবে ও ভবিষ্যুৎ গবেষকদের দ্বারা বহুলতর তথ্য উদঘাটিত হবার পথ উন্মুক্ত হবে। মাত্র চার আনা দামে এত-খানি মূল্যবান তথ্য পাওয়া সৌভাগ্যের কথা।

দামের কথা উঠলে, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র সম্বন্ধে স্বভাবতই আপত্তি হতে পারে। অথচ এই বইখানি যেমন মূল্যবান তেমনি কোতৃকোন্দীপক। দ্বিতীয় সংস্করণে এর অনেক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। শুধু ছাপা বাঁধাই ও আকার দিয়ে বিচার করলেও এর ছয় টাকা দাম একটুও অভিরিক্ত বলা যায় না। ছঃখ শুধু এই, বেশির ভাগ বাঙালী পাঠকের পক্ষে ছয় টাকা যোগাল ক'রে বই কেনা কঠিন সমস্তা। তবে যাঁদের পক্ষে তা' নয়, আশা করি ছাঁরা অন্তত এই বই একখণ্ড কিনবেন। বাংলাদেশের প্রতি ল্লাইব্রেরীতে এই বইএ-র এক এক কপি রাখা অবশ্য বিধেয়।

'সংবাদপতৈ সেকালের কথা' বইখানি প্রধানত সকলন। শিক্ষাঁ, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও বিবিধ—এই পাঁচ ভাগেশস্কলিত সংবাদ ও মন্তব্যগুলি সাজানো হয়েছে। ব্রজেন্দ্রবার্র কৃতিছের পরিচর পাওয়া যায় শুধু এই সাজানোতে নর, বইটির ভূমিকায় ও সর্বশেষ অংশে মুদ্রিত সম্পাদকীয় টীকায়। দক্ষ্ সম্পাদনার ফলে বইটির বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন সম্বলনগুলির মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজের যে চিত্র আনন্দরের তিথের সামনে ফুটে ওঠে তা' যেমনি শিক্ষাপ্রদ তেমনি চিত্তাকর্কন। রইখানিতে ১৮টি চিত্রও আছে।

আলোচ্য বইগুলির মধ্যে একটি ছাড়া সবগুলিরই প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ— শুধু 'মোগল-বিহুষী'র প্রকাশক, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। গুলবদন্ ও জেব-উদ্লিসা এই হুইটি অসাধারণ নারীর জীবনকাহিনী 'মোগল-বিহুষী'তে সংক্ষেপে বর্ণিত ইরৈছে। পোঠ্যপুস্তক হিসাবে বইটি আদর্শ। তার মানে এ নয় যে বইটি শুধু ছাত্র-ছাত্রীর উপযোগী। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বইটি উপভোগ করবেন।

একদিন ধারা মানুষ ছিল এীপবিত্র গঙ্গোপাধায়। এতীগুরু লাইত্রেরী।

অক্সান্থ দেশের অনুবাদ-সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করতে গৈলে বাংলার লজিত হবার কারণ ঘটে। এর জন্মে দায়ী কে ? আমাদের লেখকসম্প্রদায় বিদ্যানির পত্রগুলোর পৃষ্ঠা ওল্টালে এমন কথা তো কদাচিং মনে হয় যে, বাংলা দেশে লেখকাভাব। বরং তাঁদের আধিক্য সময় সময় আশহা জন্মায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যদি দয়া ক'রে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে না ব'সে অনুবাদে হাত দেন, তাতে যে শুধু তিনিই উপকৃত হবেন—তা নয়, বেচারা পাঠকও বাঁচে। সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা পাঠকের নেই ব'লে তার ওপর লেখকের. অত্যাচারেরও একটা সীমা থাকা দ্রকার।

আলোচ্য বইখানি ম্যাক্সিম গোকি-র বিখ্যাত একটি গল্পের অমুবাদ।
অমুবাদে প্রবিত্রবাব সিদ্ধহস্ত। তাঁর দক্ষতার পরিচয় ইতিপুর্বে বছবারই
পাওয়া গেছে। বিশেষত এই গল্পটির অমুবাদ যেমন প্রাপ্তল তৈমনি স্বচ্ছ।
অমুবাদে গল্পের বুস অব্যাহত রাখা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। এ-দিক থেকে
পবিত্রবাবুর সাফল্য বিস্ময়কর। গোর্কি-র উপস্থাসের চেয়ে তাঁর গল্পকে
ভাষাস্তরিত ক'রে অমুবাদক স্ক্র রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আশা করি,
পবিত্রবাবু আরো এই জাতের গল্প অমুবাদ ক'রে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ
করবেন।

অমিয়ুকুমার গঙ্গোপাবাশয়

ধর্ম ও নীতি—অমিয়কৃষ্ণ সিংহ। পূর্বাশা সিরিজ। ভারতীয় সমাজ ও নারী—সঞ্জয় ভট্টাচার্য।

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর তিতিহাগত আদর্শ আজ-কালকার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে অনেকাংশেই অকেন্ডো এবং মনিষ্টুরুর বলে গ্র্যা—একথা সকলেই প্রায় মানতে পারেন। ধর্ম, জীবন, সমাজ ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিচার-বৃদ্ধি সম্মত আলোচনার প্রয়োজন সম্বন্ধেও কোন দ্বিস্ত নেই। ক্রাজেই মাত্র তিন আনা মৃল্যে এই সুদৃষ্ঠ পুস্তিকাবলী প্রকাশ করবার জন্ম পুর্বাশা সিরিজের কর্তৃপক্ষ ধন্তার্হ।

উভয় লেখকেরই দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবপন্থী। সমাজের অর্থ নৈতিক ভিত্তি এবং শুমাজিক পরিবর্তনের গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে উভয়ের মতামত আধুনিক, সংস্কার-মুক্ত ও গোড়ামি বর্জিত। উভয়ের রচনা সুখপাঠ্য।

প্রথম পুস্তিকার লেখক নীতি ও ধর্মের সম্বন্ধ বিচার করেছেন; ঈশ্বর বিশ্বাসের উৎপত্তি ও প্রসার, ধর্ম যাজক ও রাষ্ট্র-নারকের যোগাযোগ, সামাজিক নীতি ও শ্রেণী-স্বার্থের সমস্বয়, মাতৃ-তন্ত্র থেকে পিতৃ-তন্ত্রে সমাজের অভিব্যক্তির ফলে মেয়েদের স্বাধীনতার বিলোপ এবং সতীত্ব প্রভৃতি শৃষ্কালের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি, নিরুদ্ধ ও অবদমিত বাসনার ঈশ্বর প্রেমে ছদ্মবেশী আত্মপ্রকাশ, হিন্দু সমাজে শ্রেণী-বিস্থাস ও ব্রাহ্মাণ্য প্রাধান্তের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। দ্বিতীয় লেখক দেখিয়েছেন কেমন করে প্রাগার্য মাতৃ-তন্ত্র থেকে আর্য উপশ্বিবেশিকদের আওতায় ভারতীয় সমাজ পিতৃ-তন্ত্রে পৌচয় এবং তার ফলে শ্রমাজে নারীর স্থান ও প্রতিপত্তির ক্রমাবনতি কি করে সম্ভব হ'ল। তার ইতিহাস আধুনিক কাল পর্যন্ত এসেছে। ত্-একটা খুটিনাটিতে আমার সঙ্গে না মিললেও মোটামুটিতে আমি উভয় লেখকের সঙ্গেই একমত হতে পারি।

কিন্দ্র একটি কথা আমি এই সিরিজের ভবিষ্যুৎ লেখক দৈর বলতে চাই।
উভয় পুশ্তিকারই দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহাসিক ও সমালোচনাত্মক, কিন্তু উভয় লেখকই
ভবিষ্যতের আদিলেনি ক্ষি ক্ষিতিভাবে আলোচনা করেন নি। নৃতন ও স্বস্থতর
জীবনাদর্শের হবি চাই, এবং ভার প্রয়োজনীয়তা ও অনিবার্যভার ব্যাখ্যা চাই।
এ প্রয়োজন মূলগত্ত।

मधीव वरम्गाभाशाय

শ্রীকৃন্দভূষণ ভাতৃড়ী কর্তৃক পরিচয় প্রেস, ৮ বি, দীনবন্ধু লেন, ' কুলিকাতা হইতে মুক্তিত ও প্রকাশিত।

স্থাপ ত পদ জাম /৫, /১• পরসা ুংকর বত হল্য রহি হয় নাই।

## হামিকপ্রত্তক

শারিবারিক ভিক্তিসা

াম বৰভাষার সোরালকের ভাষিক বিজয় হইরাছে।
ক্রিউড়িরা, ওজরাটা প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষার
হুইরাছে। ১৪শ সংস্করণ—৩০, বহুমূত—০০
ক্রেবেরি—০০ আনা, হার ১৪ বন্ধত—০০ আনা
ক্রিব চিকিৎসা—(মাসিক প্রিকা) সভাক ৩ টাকা।

ম ভূট্টিচাৰ্ম্য এও কোং কৰ্মৰ ফাৰ্মেসী ৮৪ লাইভ বীট কলি:

ছবিলা বাক—মহেলপ্রাদণ—সুমিল। -চাকা বাক—পাট্যাটলী—চাকা।





## **षि श्राणी न्यांक लिमिएँ** ए

৪৩, ধর্মতলা খ্রীট, কলিকাতা

ফোন ক্যাল, ২২৬০ (৩ লাইন১)

--:•:--

প্রগতিশীল জাতীর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।
এই ব্যাবের ক্যাশসার্টিফিকেট বে কোনও
সময়ে ভাঙান বার।

ত্রেমালিক ত্মুদ ধার্য্য হয়।

থবিদ মূল্য— ৭৬০ বেয়াদ অতে ১০০ টাকা

" ৩৮৬০ " " " ১০০০ টাকা

" ৭৭৪০ " " " ১০০০ টাকা

শাখা—হাওড়া, শালিখা, বেলুড়, বালী, উত্তরপাড়া ও শ্রীরামপুর 'Casel' (Govs. Begd.) मुना रा/ भाना, প্রশংসিত, অমোষ বিরেচক।

'কম্পাডিসাধা' করা নিয়ন্ত্রণে নিশ্চিত ফলপ্রাদ অথচ गण्पवाण निकार।

मुना-श्री है। जाना, जशाही ३। जाना। কবিরাজ-এম, কাব্যভীর্থ, (পি), জনপাইগুড়ি। बाक :-- १०, कर्व ७ शामिन शिंह, कनिकाछा ।



এব্যামজন দীভাব্যানী , ६७० भूडो - मृत्यु २१० डीका । ब्ल, अवत, रजानुवान, ग्रेकारिशनी. <del>শ্বমার্থ, ও বিবিধ-প্রসঙ্গ-সমে</del>ড गर्कारकृष्टे मः स्त्रम् ।

–শীতার সুন্দর সংখ্যণ ভারতবর্ব--শীতাখানি উচ্চছানীর। বস্থমতী-শীতাখানি প্রাণমর। क्त्रधनार्छ-इंशार्डे मर्कात्यार्ड मरकत् । जानम्बराजान-छेशात्मन मरकत् ।

বাংলা পদ্য দীতা (ঐ) ॥ፊ॰ প্রবাসী-পড়িয়া আনন্দিত হইবুবন। অমৃত বাঃ—অতি উপাদের সংকরণ। অমৃত বাঃ—উৎকৃষ্ট সরল অনুদীন। আনল বাঃ-পড়িলে উপকৃত হইবেন। বুগান্তর-স্থলর অবিকল অনুবায়। প্রাপ্তিত্বান: গুরুদাস চটোপাধার এও সল এবং প্রধান প্রধান পুতকালর।

ভারতবিখাত রাজবৈত্য কবিবলৈ শ্রীপ্রভাকর চটোপাধারে, এম-এ ভাবিত্রও



বলকর ও পুষ্টিবর্জক অত্যুৎকৃষ্ট রসায়ন রক্তছ্রটি, চর্মরোগ, বিংশতি প্রকার প্রমেহ, ছুরারোগ্য ডিস্পেপ্ সিয়া, পুরা-তন জর, অজীর্ণ, অর,শূল, অর্ণ, ভগন্দর, কোষ্ঠবদ্ধতা, গ্রীহা, যকুতের দোষ ও বাতবাাধি প্রভৃতি বহ রোগনাশক। মূল্য শিশি ১١٠, পাইন্ট ২১, বোতল ৩১। রাজবৈদ্ধ আয়ুর্বেদ ভবন—১৭২, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিঃ। ফোন ৪০৩৯ বি.বি. কারখানা ও শাখা উষ্ধালয়—পোঃ রামপুরহাট, বীরভূম।

(গভর্ণমেন্ট রেজিষ্টার্ড) সেবোটাইন ! সেলোটাইন।

২াও সপ্তাহ ক্রমানত সেবনে, নৃতন কি পুরাতন বছমূত্র সম্পূর্ণ বিদ্রিত হয়। কিছুদিন মেবন স্থিতি মুত্তের শর্করা একেবারে দূর হইরা শরীর ৰলিষ্ঠ হয় ও মাথাযোৱা, তালুলোব, অধিক ডুকাদি সমস্ত উপসৰ্গ একেবারে নিংশেব হইয়া যায়। ভাজার কবিরাজের পরিতাক্ত রোগী अक्यात अहे खेरथ भनीका कतिना प्रभूम । कीयत्न निन्नाम हहेर्यन ना, बबर्जीयन नाफ कतिरयम। मूना १८०. जाना, ७ मिनि २४८० जाना। ভাকৰাওলাধি পুথক।

द्याबिक दिमार्क (जबदब्रेजेडी, मादिका, छाका।





Saller's Lotous Horen अक्रमाख त्यां मरहीयथीः ? नर्कखरे विल्वस्कर প্রশংসিত। সাবধীন! ঠিয়ার কুহকে নকা আসলের জন্ম "সেলাস" বিলিয়া গৃহিছেম 🗵 নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য । বিশেষ বিভি

O. N. MOOKERJEE & Sons, 19, Line FRANK ROSS & Co., Ltd., CALC

ভাঃ এন, সি, রুসু, আরি উৎপত্ন হইয়াছে। বুলা অল বল্লসে কেল প্ৰ বৈবৰ্ণতা, চুলকানী ধ शोश मूत्र करत्र । मूला

वीर वंत्र' हासिन्हरें মহোপকারী। ছোট শিশি:

ভাষবাজার মার্কেট দোতালার, রাইমার ও বোস কো এবং অনেক বিবিধ জব্যের লোকানে পাওর!

৪০ বৎসরের অভিজ্ঞ ডাঃ সি\ভট্রাচার্য্য



**अकटम दिव**ा नकन, व्यवहाराज्ये क्षरमासमस्याद्यास सामेश ও নিরাপদ। দাস ২১ টাকা।

काजाना চক্ষের ছানি কাটিটেন্সর অধ্যর্থ ম

माज १ विन रावहात देशत अन्युविष्ठ शातिर्दर्न । शं কলিকাতা : এব, ভটাচার্ব্য, রাই<sub>স</sub>র এও কোভের এব মুখ 

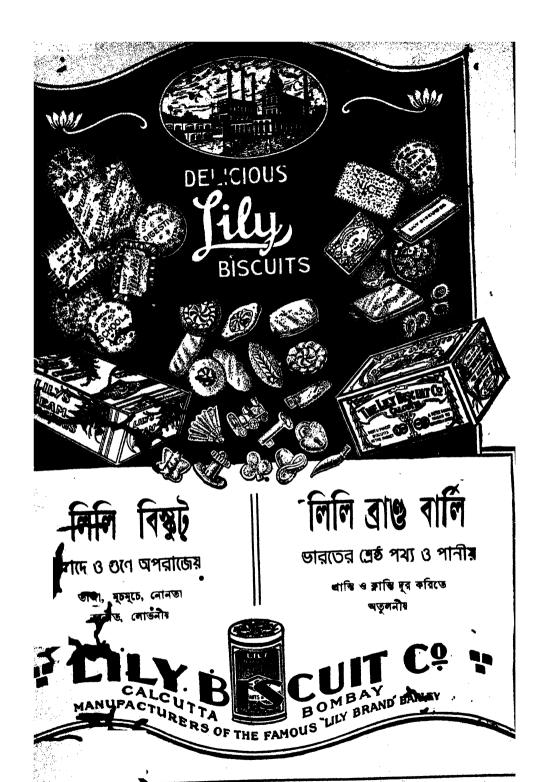













নিরাপত্তা



লাভের জন্য

# ফিকেট কিন্

প্রতিদশ টাকা ত্যাকেলাভ অর্জন করে। স্পান্ট অফিসে বিস্তৃত বিবরণ শণ্ডয়া যায

ভারতের স**ম**র শ<del>ঙি</del> দৃঢ় করেন।

· casta

